

# শ্ৰীকৃষ্ণ-লীলামৃতম্

<del>- ₩</del>:\$: ₩

ভাগবভাচার্য্যোপনামকেন

প্রভুপাদ-

শ্ৰীমূজা নীলকান্ত-দেব-গোস্বামিনা

প্রণীতম্।

२ग्र मःऋत्रगम् ।

কলিকাতা রাজধান্তাং

১৪।২।১ বাহির মির্জাপুর রোড, গড়পার

নিবাসিনা

শ্ৰীনৃপেন্দ্ৰনাথ-ঘোষালেন প্ৰকাশিতম্।

বলরাম দে ষ্ট্রীট্ ইতিনামি বন্ধনি ৭৯-তম-সংখ্যক-ভবনে
মেট্কাফ্-ইত্যাখ্যযন্ত্রে,
শ্রীশশীভূষণ পালেন মুদ্রিতম্।
১০০১ সাল।

সর্কাধিকারো গ্রন্থকারস্যৈব

[ मूलाम्--२ , विमूजामवा म्।

### উৎসর্গ।

#### ও প্রাণ গৌরাং এসো হে-

এসো, পতিত পাবন! এসো, দয়ার সাগর! এসো, বিনয়ের বিগ্রহ! এসো, বৈরাগোর আদর্শ! এসো, জ্ঞানের আধার! এসো, প্রেমের অবতার! এসো, আমি তোমার যে বেশ ও যে ভাব ভাল বাসি সেই বেশে ও সেই ভাবে এসো; দীন হীন আকিঞ্চনের বেশে ও ক্রফাবিরহিণী রাধারাণীব ভাবে এসো; দৌন হীন আকিঞ্চনের বেশে ও ক্রফাবিরহিণী রাধারাণীব ভাবে এসো; কৌপীন বহির্বাস পরিয়া, দণ্ডকমণ্ডলু ধরিয়া, মৃণ্ডিত-মন্তকে ধূলি ধূসরাঙ্গে শ্রীক্রফাপ্রেমাক্রতে ভাসিতে ভাসিতে এসো। অগাধ অনস্ত অপ্রাক্রত প্রাক্রফালীলামৃত"-সিন্ধুর একটি কণামাত্র সংগ্রহ করিয়াছি। অপ্রাক্রত অমৃত-কণা, সাধারণ মানবকে দিতে ইচ্চা হয় না। অকিঞ্চনের ধন অকিঞ্চনকে দিব, ভক্তের ধন ভক্তাবতারকে দিব, তোমার ধন তোমাকেই দিব। এই নাও,—শ্রীক্রফালীলামৃত-সিন্ধুর একটি কণা তোমার পবিত্রাদ্পি পবিত্র প্রেমম্য করকমলে অমৃত্র শ্রদার সহিত অর্পণ করিলাম।—আমি ক্রতার্থ হইলাম। ইতি

তোমার—ভবনাশন ভাবের ভিকারী—

শ্ৰীনালকান্ত গোষামা।



ভাগবতাচাৰ্য্য-মহাপ্ৰভূপাদ শ্ৰীনীলকাস্ত-দেব-গোস্বামী সাং বৈচী

### বিজ্ঞাপন

ভগবান औक्ररकः त পार्थिव नीना धातना कत्र! महक विषय नरह ; বিশেষতঃ তাঁহার শ্রীবন্দাবনলীলা সাধারণ মানবচিত্তের অগোচর। ভঙ্গন-সাধন ব্যতিরেকে কেবল পঠিত বিদ্যা ও বৈষয়িক বৃদ্ধির সাহায্যে উহার উপলব্ধিই হয় না। সেই জন্ম অর্থপরা পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষিত সভাসম্প্রদায়ের মধ্যে স্থগৃঢ় ক্লফলীলা লইয়া তুমুল আন্দোলন আরন্ধ হইয়াছে। ভগবলীলার মধ্যে অসন্তাবনা, কদর্যাতা ও অশ্লীলতার আশস্কা করিয়া, অনেকে উহা একবারেই বাতিল বোধে নামঞ্জর করিতে চাহেন; কেহ কেহ আপন অনভিপ্রেত অংশগুলি প্রক্রিপ্ত বোধে পরিবর্জন করিয়া, কেবল মন্মুযোচিত ঐতিহাসিক অংশগুলিই রাখিতে ইচ্ছা করেন; কেন্ন কেন্দ্র ভিত্তিশন্ত অর্থনীন "আধ্যাত্মিক" নাম দিয়া এক প্রকার অভিনব রূপকার্থের কল্পনা করিয়া থাকেন। আমার ভজন-সাধন ত নাইই, পঠিত বিদ্যাও অতি সঙ্কার্ণ: কিন্তু ঈশ্বরকল্প ঋষিদিগের বাকো আমার অটল বিশ্বাস। আমার দুঢ় বিশ্বাস যে, পূরাণে একিঞ লীলা যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই ঠিক ; মহর্ষি বেদ্ব্যাদের আদেশা-মুদারে শ্রীক্লফকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিলে, তাহাতে অনুমাত্ত অসম্ভাবনা, কদর্যাতা বা অশ্লীলতার সম্ভাবনা থাকে না। সর্বজ্ঞ মহর্ষি বেদব্যাস শ্রীক্লফকে পূর্ণব্রহ্ম বা স্বয়ং ভগবান বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এবং তাঁহার কার্যাঘারা তাহাই সপ্রমাণ কবিয়া রাখিয়াছেন। বুলাবন-লীলায় মানব-চরিত্র প্রদর্শন, তাঁহার অভিপ্রেত নহে।

ভগবানের লীলার উদ্দেশ্যই জীব-শিক্ষা। শ্রীক্লঞ্চ মথুরা ও দারকার, অবস্থান করিয়া, স্বয়ং আচরণপূর্বক সংসারী মহুষ্যের উপযুক্ত, রাজনীতি ধর্মনীতি ও সমাজনীতি প্রস্তৃতি লৌকিক শিক্ষা দিয়াছেন এবং মধ্যে

মধ্যে জ্ঞান, কর্ম্ম ও যোগ-বিষয়ক উপদেশও দিয়া গিয়াছেন; পরস্ত শ্রীরন্দাবনে কেবল প্রেম আর প্রেম।

মাকুষে মাকুষে প্রেম হয় না; পরব্রহ্মের সহিত জীবেরই প্রেম হইষা থাকে। শ্রীরন্দাবনীয় অগাধ প্রেমসাগরের উত্তাল তরঙ্গে জ্ঞান, যোগ, এমন কি ঈশ্বরের অসীম ঐশ্বর্যা পর্যান্ত ক্ষণে ক্ষণে নিময় ও উন্ময়,—
দেখা যায় যায়—যায না। ফলত: শ্রীরন্দাবনে শ্রুত্বক্ত পরব্রহ্মের স্থপবিত্র
প্রেমমহী লীলা ভিন্ন আর কিছুই নাই। আমি তাহাই যথাক্তির দেখাইবার চেষ্টা করিয়াচি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, – ঋষিবাক্যে আমার অটল বিশ্বাস। আর্য্য মহর্ষিণ্ড সর্ব্বসমক্ষে বেদবাক্য প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন; সেই জ্ঞ আমি প্রমাণ হলে শ্রুতিবাকা অবিকল উদ্ধত করি নাই: নিজ ভাষায প্রয়েজনীয় শ্রুতিবাকোর বাাখাা করিয়া দিয়াছি। অস্তান্ত শাস্ত্রীয বচন অবিকল উদ্ধত করিয়াছি। অনেকেই অনেক প্রকার টীকা টিগনী ও বঙ্গান্ধবাদেৰ সহিত মূল শ্রীমন্তাগৰত মুদ্রিত করিয়াছেন; অতএব শ্রীক্ষণ লীলার স্থল অর্থ সকলেই জানেন; সেই জন্ম মূল গ্রন্থের ধারাবাহিক সমস্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ধারাবাহিক ব্যাখ্যা করি নাই। যে যে लोल। অসম্ভব, কদ্র্যা বা অল্লীল বলিয়া প্রথমপাঠেই প্রতীয়মান হয়, সেই সেই লীলা অবলম্বন কবিলা, সম্ভাবনা, উদারতা ও পবিত্রতা দেখাইবার চেঁপ্তা করিয়াছি৷ তদ্বিষয়ে দক্রলোক-স্মাদ্ত টাকাকার-চ্ডামণি শ্রীধরস্বামীত আমার প্রধান সহায়; তদ্ভিন স্থানে স্থানে পূজাপাদ শক্ষরাচার্যা, সনাতন গোস্বামী, রূপগোস্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবন্তীর পদাকুসরণ করিতে হইয়াছে। ফলতঃ এই প্রান্থ বাহা কিছু বিচার ও সিদ্ধান্ত আছে; তাহা উল্লিখিত মহামুক্তীবদিগেরই: কেবল শব্দ-বিস্থাস আমার। যদিও ভগবানের বুন্দাবন-লীলা ব্যাখ্যা করাই আমার উদ্দেশু, তথাপি সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ কৃষ্ণতত্ত্ব দেখাইবার জন্ম গোলোকলীলা হইতেই লিখিতে বাধ্য হইলাম। বর্ত্তমান প্রন্থে ভগবানের রাসলীলা পর্যান্তই বির্ত হইল; তাহাও সংক্ষেপে লিখিয়াছি; যদি সজ্জনগণের সাম্বরাগ অভিপ্রায় ব্বিতে পারি, এবং আমার পরমায় থাকে, তবে এই গ্রন্থ আবার বিস্তারপূর্ব্বক পরিবর্দ্ধিত করিয়া, অন্তান্ত লীলার সহিত প্রকাশ করিব; ইহা কেবল আপাততঃ আদর্শবরূপ সজ্জনসমাজে অপিত হইল।

গ্রন্থখনি প্রথমে সংস্কৃত ভাষাতেই লিখিয়াছিল।ম, পরে অনেকের সাতিশয় অমুরোধে বঙ্গভাষায় অমুরাদ করিতে হইল; কিন্তু গ্রন্থের বঙ্গাংশ সংস্কৃতের অবিকল অমুরাদ নহে। বাঙ্গালা পাঠ করিয়া সংস্কৃত বুঝিবার স্থাবিধা হইবে না। সংস্কৃত অংশ অপেক্ষা বঙ্গাংশে অনেক অধিক কথা লিখিতে হইয়াছে; স্বতরাং থাঁহারা সংস্কৃত জানেন তাঁহাদিগকেও বাঙ্গালা পাঠ করিতে অমুরোধ করি; পরস্কু থাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, তাঁহাদের ক্ষৃতি হইবার সন্তাবনা নাই।

সম্প্রতি দ্রবাদামগ্রী যেরপ দ্বন্দ্র্লা, তাহাতে এই গ্রন্থখনি ক্ষুদ্র হইলেও মৃদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতে পারিব, আমার এরপ আশা ছিল না; কিন্তু ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা ছিল। তাঁহারই অমোঘ ইচ্ছায় তাঁহারই পরম ভক্ত বদান্তবর শ্রীমান্ সতীশচন্ত্র চৌধুরী তদীয় স্বর্গন্থ পিতা ৮ উপেন্দ্রমোহন চৌধুরীর স্মরণার্থে গ্রন্থ মুদ্রান্ধণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত ইলেন। স্বর্গীয় ৮ উপেন্দ্রমোহন চৌধুরী একজন আদর্শ পুরুষ। তিনি প্রভৃত সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াও অভিমানশৃন্তা, বিষয়-কর্ম্মের সংসর্গে থাকিয়াও ঐকান্তিক ভগবন্ধক্ত এবং পরোপকারের নিমিন্ত মুক্তহন্তে ধনবর্ষণ করিয়াও অনামলুক ছিলেন। পিতৃগুণালঙ্কত তরুণবন্ধক্ত শ্রীমান্ সতীশচন্দ্রের এই স্থাহৎ সদম্ভানে ভাঁহার স্বভাব-সমুজ্জন পিতৃনামই উজ্জ্বাতর হইয়া উঠিল। যে মঙ্গলময় পুরুষ তাঁহাকে এইরপ সৎকার্য্যে প্রবৃত্তিত করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার মঙ্গল বিধান করিবেন; আমার আশীর্কাদ বাহলায়াত্র। এম্বলে ইহাও অবশ্য বক্তব্য যে, যদিও শ্রীমান

সতীশচন্দ্রের কল্যাণেই আমার এই শুভ উদ্যম সফল হইল, তথাপি আমার পুত্রকল্প প্রিয়তম শিষ্য শ্রীনান নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষালের সর্ব্বতোমুখ প্রয়ত্ত্ব-ব্যতিরেকে আমি এ বিষয়ে কৃতকার্ষ্য হইতে পারিতাম না। তাঁহার প্রতি নৈমিত্তিক আশীকাদ প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ আমি তাঁহার নিত্যাশীকাদক।

বিজ্ঞাপ্য-বিষয়ক সকল কথাই বিজ্ঞাপন করা হইল; কেবল শ্রমসাফলোর কথা অবশিষ্ঠ আছে। প্রায় সকল গ্রন্থকারই বিজ্ঞাপনের শেষে লিখিয়া থাকেন, "পাঠকবর্গের সন্তোষ বা কিঞ্চিৎ উপকার হইলেই শ্রম সফল বোধ করি। কিন্তু আমার সে কথা লিখিবার প্রয়োজন নাই; কারণ বাঁহাক্র ক্লোজনা আলোচনা করিলে ভবশ্রমণ্ড বিশ্রাম পায়, আমি সেই পূর্ণব্রন্ধ ভগবান শ্রীক্লঞ্চের পবিত্র লীলাই আলোচনা করিয়াছি; স্থৃতরাং আমার শ্রম সফল হইয়াছেই। ইতি

১৩৩১। ১০ই বৈশাখ

শ্ৰীনীলকান্ত দেবশৰ্মাণঃ।

সাং---বৈচি।

### দ্বিতীয় বাবের বিজ্ঞাপন।

"শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত, দিতীয় বার প্রকাশিত হইল। প্রথম বারে এক সহস্র পুস্তক মৃদ্রিত হইয়াছিল; এক বৎসরের মধ্যেই সমস্ত নিংশেষিত হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধীয় পুস্তক, এখনকার দিনে এরূপ সমাদৃত হইবে তাহা আশা করি নাই। বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণলীলার মহান্ মহিনার শুণেই হইয়াছে। যখন পুস্তক নিংশেষ হইয়া গেল তখন পুস্তকের জন্য নানা স্থান হইতে পুনং পুনং পত্র আসিতে লাগিল এবং অনেকে স্বয়ং আসিয়া, পুস্তক না পাওয়ায় হংখিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। তজ্জনা আমিও মন্মান্তিক হংখ অমুভব করিলাম। অত্যর সমরেই পুস্তক পুন্মু দ্রিত করা আমার উচিত ছিল, কিন্তু শারীরিক অস্ত্রুতা, অর্থের অন্টন এবং আরপ্ত অনেক কারণে এতদিন মৃদ্রিত করিতে পারি নাই। কিন্তু দেখিলাম ধন্মপরায়ণ সজ্জনগণের লীলামৃত-পান-পিপাসা ক্রমেই অধিকতর বলবতী হইতেছে; স্বতরাং নানা প্রকার অস্ত্রবিধা সম্বেও পুস্তক পুন্মু দ্রিত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। শ্রীকৃষ্ণলীলাম্বিত পুস্তক পাঠের জন্য সজ্জনগণের এরূপ আগ্রহ প্রমানন্দের ক্রিয়।

প্রথম বারের পুস্তকে, যে সকল অন্তরি ঘঠিয়াছিল, এবার তাহা সংশোধিত হইল। পুস্তকের সংস্কৃতাংশে অতিরিক্ত কতকগুলি শ্লোক সংযোজিত এবং বঙ্গাংশেরও স্থানে স্থানে অনেক পরিবর্দ্ধিত হইযাছে।

যখন প্রথমবারের পুস্তক মুদ্রিত হয় তখন আমি এক সদাশয় মহাপুরুষের মুক্তহন্ত হইতে সম্পূর্ণ অর্থ সাহায়া পাইয়াছিলাম; তাং। বিজ্ঞাপনেই বিরত আছে। সেইজন্ম সেবার আমিও সম্চিত মূল্য অপেক। অলম্লোপুস্তক প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। এবার সমস্ত বায়ভার আমাকেই বহন করিতে হইয়াছে, তদ্ধি এবার পুস্তকের লেখা কিঞ্চিৎ পরিমন্ধিত এবং স্বস্তুভ বস্ত্রখণ্ডে পুস্তকের বহিরা বরণ বিনির্মিত হইয়াছে। অতএব মূলাও কিঞ্চিৎ বিনিত হইল। আশা করি সদ্বিবেচক সাধক ও পাঠকগণ ইহাতে অসম্ভূষ্ট হইবেন না। ইতি

শ্ৰীনীলকান্ত দেবশৰ্ম্মণঃ সাং বৈচি।

### প্রীকৃষ্ণ-লীলামূতম।

## গোলোক-লীলামৃতম্।

নমো ভগবতে বাস্থদেবায়।

যমাশ্রয়ং সমাশ্রিত্য নরো নৈতি যমাশ্রয়ম্। তমাশ্রয়ে হৃদা কৃষ্ণং ন বাঞ্চাম্যতমাশ্রয়ে॥ ১॥ মনোহন্ধ তে দিদুক্ষা চেৎ কালং রূথৈব মা হর। সত্বং কৃষ্ণপাদাজ্ঞ-মধু কিঞ্চিৎ সমাহর ॥ ২ ॥ কৃষ্ণপ্রেমস্থধোশতং কৃঞ্প্রেমক-জীবনম্। কৃষ্ণতব্বৈক-বেত্তারং কৃষ্ণচৈতশ্যমাশ্রয়ে॥ ৩॥ সবিগ্রহ-স্বরবন্ধ শ্রীবংশীবদনং শ্রয়ে। স্থাস্যন্দি-সমৃদ্গীত-সম্মোহিত-জগক্রয়ম্॥ ৪॥ প্রচোদিতা পুরা যেন বাণী বেদস্বরূপিণী। বিধেমু খাদ্ বিনির্যাতা বাস্থদেবঃ স মে গতিঃ॥ ৫ ৰু গোলোক-পতিঃ কুষ্ণো নরঃ কাহং ধরাচরঃ। ত্বরাশা মাং স্বৃত্তর্কোধং তুর্গমার্গং নিনীষভি ॥ ৬ ॥ ভক্ষ্যাভাবোহথবা ন স্থা-চুচ্ছিষ্ট-ভোঞ্চিনঃ কচিৎ। পূর্ব্বসূরিগণোচ্ছিষ্ট-ভুজো মে ভাবনা কুতঃ॥ ৭॥

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্।
দেবাং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ ৮॥
গোলোকে রাজতে নিত্যং ভগবানখিলেশ্বঃ:।
শ্রীরাধা-বল্লভঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ॥ ৯॥

স্তাভি র্যএব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। গোলোক এব নিবসতঃখিলাজুভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" ১০

"আনন্দ চিনায়-রস প্রতিভাবিতাভি-

অনেন বুধাতে ব্রহ্ম-সংহিতা-বচনেন হি।
নিজাং বিরাজতে কৃষ্ণো গোলোক এব চিন্ময়ে ॥ ১ ।
পুরাণে ব্রহ্মনৈবত্তে গোলোকো বহুবণিতঃ।
পছমেকং সমৃদ্ধৃতা ময়া সন্দর্শকে পরম্ ॥ ১২ ॥
"নিরাগারশ্চ বৈকুপো ব্রহ্মাণ্ডানাং পরো বরঃ।
তৎপর্শ্চাপি গোলোকঃ পঞ্চাশৎ-কোটি-যোজনাৎ ॥ ১২ ॥

এলং সবিস্তর্কাস্তি গোপালতাপনী-শ্রুতে।

দ্রষ্টিবাং তদ্দিদৃক্ষা চেং কস্তচিদপি জায়তে॥ ১৪॥
গোলোকো লোক্যতে লোকৈনানেন চর্ম্মচক্ষ্ষা।
জ্ঞানাঞ্জনপরীতেন প্রেমনেত্রেণ দৃশ্যতে॥ ১৫॥

#### গোলোক-নীলামৃতম্।

পদং তৎ পরমং বিষ্ফোঃ পশ্যন্তি সূরয়ঃ সদা। দিবীব বিস্তৃতং চক্ষুঃ স্পষ্টমিত্যাহ চ শ্রুতিঃ ॥ ১৬ ॥ শ্রুতাবত্র চ "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদ"মিত্যপি। অতীব্রিয়-চিদাকার-ভগবদ্ধাম-সূচকম্॥ ১৭॥ পদং যস্ত স বিষ্ণু হিঁ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। যৎ পদং তদ্গুবং ধাম তদীয়ং সূরিগোচরম্॥ ১৮॥ পার্থং প্রত্যেবমেবোক্তং শ্রীমন্তগ্রতা স্বয়ম্। চন্দ্রসূর্য্যান্তভাস্তবং স্বধায় শ্চিন্ময়স্ত হি॥ ১৯॥ "ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবক:। যদুগত্বা ন নিবর্ত্ততে তদ্ধাম প্রমং মম ॥" ২০॥ অনন্ত: তচ্চ তদ্ধাম চৈত্যানন্দসদ্ঘনম। স্বভাসা সর্বমার্ত্য প্রপঞ্চাদ্রাজতে বহিঃ॥ ২১॥ অনস্তভগবদ্ভূতে-ত্র ক্ষাণ্ডং পাদমাত্রকম্। মায়াপারে ত্রিপাদ্ভৃতি-রনস্তেতি শ্রুতেব্চঃ ॥ ২২ ॥ স্বয়ং ভগবতাপ্যুক্তং কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে। "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্ল-মেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥" ২৩॥ ব্রক্ষাণ্ডং পৃথগস্তীতি তস্ত নানস্ততা-ক্ষতিঃ। ভদ্ধাম চিন্ময়ং বিশ্বং তন্ময়ং বৈকৃতং ষতঃ ॥ ২৪ ॥ ফেনাদিকং যথা বার্দ্ধো ভাসতে বারিবৈকৃতম চিদ্ৰৌ ভাসতে বিশ্ব-মিদং তদ্বৈকৃতং তথা ॥ ২৫ ॥

#### জীক্ষ-লালামৃতম্!

গোলোক এব চিজ্রপে নিরম্ভে পরমার্থত:। বর্ত্তমানা বয়ং সর্বের সদা গুণসমারতে ॥ ২৬॥ যোহপনেতৃন্ত শক্তোতি বিজ্ঞানেন গুণাবৃতিম। স পশ্যতি সদাস্থানং গোলোক এব সংস্থিতম ॥ ২৭ ॥ ভগবানপি গীতাস্থ-ত্রন্মবিদ্ ব্রন্মণি স্থিত:।' **ই**ত্যাহ পাণ্ডবং মিত্ৰং **স্বস্পষ্টং রণমূ**র্দ্ধনি ॥ ২৮ ॥ চিদালোকমযস্তাস্ত নান্তঃ কশ্চন ভাসকঃ। স্বভাসা ভাসতে শ্বদ্ গোলোক: স্বপ্রকাশক:॥ ২৯॥ কিরণার্থো হি গো-শব্দো লোকো ভুবনমূচ্যতে। অতো জ্যোতিৰ্ময়ং ধাম গোলোক ইতি গীয়তে ॥ ৩০॥ তচ্চ জ্ঞানময়ং জ্যোতি-নাগ্নেয়ং নচ ভানবম। স্বরূপেণৈব চিদ্রূপং ভগবদ্ধাম শাশতম ॥ ৩১ ॥ সকলং চিনায়ং ভত্র ন কিঞ্চিদপি ভৌতিকম। মায়াগুণ-বিহীনত্বা-দমিশ্রং সর্ববদাস্থম ॥ ৩২ ॥ কালানধিকৃতথাচ্চ ষড়্ভাববিকৃতি ন হি। ঐকরপাং সদা তত্র শাস্তিরপানপায়িনী॥ ৩৩॥ বিরুতো শেষসূত্রস্থ শঙ্করৈশ্চ প্রদর্শিতা। পুরা জ্যোতির্দ্ময়ী বান্ধা শ্রুত্যক্তা ভাষ্যঞ্দ্বরৈ: ॥ ৩३ ॥ অম্মাভিরপি তচ্ছে তিং বচোহনূদ্য স্বভাষয়া। দৰ্শ্যতে স্থবোধায় শ্ৰুত্যসন্মান-জীক্ষজ্ঞিঃ॥ ৩৫ ॥

"অন্তি জ্যোতির্ময়ো লোক: প্রবিস্তীর্ণ: প্রজাপতে:। এরম্মদীয়মাভাতি সরো যত্রার্ণবোপমম॥ ১৬॥ ব্দর্শতঃ সোমবর্ষীচ যত্র ভাতি নিরম্ভরম। রাজতে ব্রহ্মণো বেশ্ম যত্রচ শ্রীমদুর্জ্জিতম ॥" ৩৭॥ জ্যোতির্ময়োহস্তি লোকশ্চেং শ্রোত: প্রজাপতেরপি। প্রজাপতিপতে লেহিকা নাস্ত্রীতি কো বদেদ বুধঃ ॥ ৩৮ ॥ গীতায়াং পরমং ধাম শ্রুত্যাঞ্চ পরমং পদম। পদবয়ং সমার্থং হি ভণবদভু ন-প্রমম ॥ ৩৯ ॥ তত্র পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্যঃ শ্রীকৃষ্ণো নিখিলেশর:। স্বাভিমেঃ স্বজনৈঃ সার্দ্ধং স্বানন্দমুপদেবতে ॥ ৪০ ॥ ঘনত্বং তমুমত্বঞ্চ ব্রহ্মণঃ শান্ত্রসম্মতম্। গীতান্ত-ভগবদবাক্যং মানমস্তি শ্রুতাবপি॥ ৪১॥ ''ব্রন্থাে হি প্রতিষ্ঠাহ-মমূতস্থাবায়সা চ। শাশতত্য চ ধর্মতা স্থ্রখন্যেকান্তিকতা চ ॥'' ৪২॥ ঘনীভূতমহং ব্রহ্ম ব্যাখ্যেতি তত্র বিছাতে। প্রভিষ্ঠাশব্দমাশ্রিত্য শ্রীধরস্বামিভিঃ কুতা ॥ ৪৩॥ গায়ত্র্যামপি 'দেবস্থা' 'ভর্গ' ইতাস্তি যদবচঃ। ভচ্চাপি ভগবন্ম র্ত্তি-সূচকং বুধ্যতে ফুটম্ ॥ ৪৪ ॥ ভর্গশব্দেন যল্লক্ষ্যং তত্তেজো ব্রহ্ম নিশ্চিতম। যস্ত ভৰ্গ: স লক্ষ্যশ্চ দেবস্তেতি পদেন হি ॥ ৪৫ ॥

#### **बिकुक-नौना**मुख्य ।

তেজন্তেজবিনোরৈক্যে দোষোহক্যোশ্যাশ্রায়ী ভবেৎ। অতশ্চ ভগবান্ মূর্ত্তঃ প্রতিষ্ঠা ব্রহ্মণো ধ্রুবম্ ॥ ৪৬॥ ব্রহ্মণো দেবভাসত্বং গায়ক্র্যক্তমভিস্ফুটম্। কুম্পাভিপ্রায়কং ব্রহ্ম-সংহিতায়াং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪৭॥

"যস্থা প্রভা প্রভবতো জগদপ্তকোটি-কোটিষশেষ-বস্থধাদি-বিভৃতি-ভিন্নম্। তদ্বক্ষ নিম্বলমনস্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভ্রজামি॥" ৪৮॥

"আচার্য্য-বুদ্ধি-বিতাভিঃ কোহপ্যাত্মানং ন পশ্যতি। বাং তনুং দর্শয়েদাত্মা ব্যয়ং যন্ত দ পশ্যতি।" ৪৯॥ কুটমন্তি শ্রুতে তত্র তনুশক্ততো প্রবম্। ঘনতং তনুমত্তক চিৎস্থাস্থাপি বিত্ততে॥ ৫০॥ ঘনতং দিবিধং লোকে দৃশ্যতে সকলৈরপি। অস্থাপেক্ষি ভবেদেক-মনস্থাপেক্ষি চাপরম্॥ ৫১॥ যথা জলং মৃদা যুক্তং ঘনং দৎ পিগুতামিয়াৎ। ব্যমেব ঘনীভূতং করকশ্চ ভবেৎ পুনঃ॥ ৫২॥ তথা চিদাত্মকং ব্রহ্ম বিশ্বং স্থাদ্ গুণসংযুতম্। স্বয়ন্ধেব ঘনীভূতং ভগবদ্-বিগ্রহো ভবেৎ॥ ৫৩॥ স্ক্রম্তিবিশিষ্টত্বং বহুরূপিত্মচিছ্রা। অস্তাত্মিক্তিমত্বক্ষ ত্রিদশানাং শ্রুতীরিভম্॥ ৫৪॥

#### গোলোক-লীলামৃতম্।

তত্তচ্চ ভাষ্যকুদ্বহৈ্যঃ স্থত্ৰভাষ্যে সমৰ্থিতম। সচাল্যযুক্তিমানাভ্যাং দ্রষ্টব্যং তদ্বুভূৎস্থভি: ॥ ৫৫ ॥ **मृ**र्यामखनमशुष्ट्र-विरक्षार्क्तािक्संग्नः वश्नः। স্পষ্টমুদারিতং শ্রুত্যা দর্শ্যতে তৎ স্বভাষয়া॥ ৫৬॥ ''হিরণ্যশ্মশ্রুরাদিত্যে হিরণ্যকেশ এষ সঃ। আনথাগ্র-স্থবর্ণাভো দৃশ্যতে জ্যোতিরাত্মকঃ॥'' ৫৭ 🛭 অপঞ্চীকৃতভূতোত্থাঃ স্থরাণাং সৃক্ষাবিগ্রহাঃ। সম্ভবস্তি চ সৌরস্থা বিশ্বো-শ্চিদবিগ্রহস্তদা ॥ ৫৮॥ অবিচিন্ত্যপ্রভাবস্থ শ্রীকৃষ্ণস্থাখিলাত্মনঃ! আনশ্ঘনমূর্ত্তিৰে ন কশ্চিদ্ বিশ্বয়ো ধ্রুবম্ ॥ ৫৯ ॥ বস্তুতো ন বিশেষোঽস্তি কুষ্ণব্রহ্মস্বরূপয়োঃ। সরূপারূপতায়ান্ত বিশেষো হি প্রকাশতঃ ॥৬০॥ যথা শীততরো দৃষ্টঃ করকো হি জলাদপি। কৃষ্ণানন্দস্তথা স্বাতু-তরো ব্রহ্ম হুখাদপি॥ ৬১॥ অতো ভূম্যাদিকং তত্র নাস্ত্যেব ভূতপঞ্চকম্। সচ্চিদানন্দসান্দ্রা সা কৃষ্ণমূর্ত্তিরিতি হিতম ॥ ৬২ ॥ বাসো ভূষাদিকং ভস্ত চিন্ময়ং সর্ব্বমেব হি। চিদানন্দময়ে দেহে সঙ্গতং চিদ্বিভূষণম্॥ ৬৩॥ "কৃষিভূ বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নিবৃ তিবাচকঃ। ভয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥" ৬৪ 🛭

### **ब्रीक्रक-जोनाम्**जम्।

ইতি শ্রীকৃঞ্চনাম্বোহস্তি নিরুক্তি: শান্তভ: স্ফুটম্। অত আনন্দরপরং কৃষ্ণশু নাম:তাইপি চ॥ ৬৫॥ শ্রুতাবুক্তং "যমেবৈষ বুণুতে তেন লভ্যতে।" অতস্তদ্দর্শনে মূলং তৎকৃপৈব হি কারণম্॥ ৬৬॥ অরূপমিতি যদ্বেদে পুরাণেহপি চ দৃশ্যতে। প্রাকৃতাকার-রাহিত্য-মভিপ্রেত্য তথোদিতম্ ॥ ৬৭ ॥ অথবা ভগবঙ্জ্যোতি ব্ৰহ্ম যৎ শাস্ত্ৰসম্মভম। তদভিপ্রেত্য বেদে চ পুরাণে চ তথোদিতম্ ॥ ৬৮ ॥ একত্র স্থিতয়োযুদ্ধি মরূপ-তমুশব্দয়োঃ। অশুথা তুর্নিবারং স্যাৎ পরস্পরবিরোধিনো:॥ ৬৯॥ ''অরে দ্রপ্টব্য আত্মাসা'' বিত্যস্থাশ্চ শ্রুতে র্গতি:। কা ভবেদ্ যন্ত্রসাবাত্মা নীরূপ এব কেবলম্॥ ৭০॥ অশীর্ষস্থ শিরঃপীড়া বদেবানর্থকং ভবেৎ। শ্রুতের্বচঃ কথ রূপ-হীনো দ্রন্থব্যতামিয়াৎ ॥ ৭১ ॥ অপাদো যাতি নিষ্পাণি-গুঁহ্লাভীভ্যাদি যদ্বচ:। শ্রুতাবুক্তং তদত্যস্ত-মসঙ্গতং প্রতীয়তে॥ ৭২॥ তত্ৰাপি চ বিৰুদ্ধানাং শব্দানাং কা গতি ভবেং। অপ্রাকৃতস্বরূপস্থ রূপস্থ স্বীকৃতিং বিনা॥ ৭৩॥ निर्कार्य मि प्रभार्य न युका नक्षा कंहिए। সবাধো যত্ৰ মুখ্যার্থ-স্কুত্রৈব লক্ষণোচিতা ॥ ৭৪ ॥

#### পোলোক-লীলামৃতম্।

যস্তেচ্ছরৈব সঞ্জাত-মসম্বাকার-সংযুত্রম । স্থবিশালমিদং বিখং নিরাকারস্ত স স্বয়ম্॥ ৭৫॥ এষ বৃদ্ধিমতাং বৃদ্ধিং কথং বা সংস্পৃশেদপি। সিদ্ধাস্থোহ ভ্রাস্তশান্ত্রস্থা নির্গতন্ত চতুমুর্থাৎ ॥ ৭৬ ॥ ন সন্দৃশ্যন্ত তদ্ৰপং প্ৰপঞ্চান্তৰ্গ তৈ জনৈ:। গুণদম্বন্ধহীনৈহি তল্লোককৈঃ স্থূদৃশ্যতে ॥ ৭৭ ॥ যথা স্থলস্থিতং বস্তু জলমগ্নো ন পশ্যতি। মায়াতীতং তথা রূপং মায়ামগ্নো ন পশ্যতি॥ ৭৮॥ যথা জলস্থিতং বস্তু পশ্যস্ত্যের জলেচরাঃ। স্থলস্থিতঞ্চ পশ্যন্তি যথৈব চ স্থলেচরাঃ॥ ৭৯॥ তথৈব ভগবজ্রপং গোলোকস্থঞ্চ চিদ্ঘনম্। পশ্যন্তি চিদ্ঘনাকারা স্তল্লোকবাসিনঃ পরম্॥ ৮০॥ ঐশরক্ষাপি ভদ্রপং ভদ্দত্ত-দিব্যচকুষা। অপশ্যদৰ্জ্জুনো দূরে মাস্তাং ভাগবতী তমু: ॥ ৮১ ॥ অভশ্চ তৎকৃপামূলং তদ্দর্শনমিতি স্থিতম্। শাস্ত্রশ্রদাবতামত্র নাস্তি সন্দেহ-কারণম্॥ ৮২॥ লোকেইপি দিবিধং রূপং পরস্পর-স্থূসংযুতম্। স্থুলরূপং বহিদুস্থাং ভাবরূপং তথাস্তরম্॥ ৮৩ ॥ ভাবং বিনা নহি স্থূলং তদ্বিনা চ ন স কচিৎ। স্থচিস্তা-চতুরৈরেতৎ স্থ্যবোধ্যং ন চেতরৈঃ ॥ ৮ । ॥

٠ د

স্থুলরূপং সমাঞ্রিত্য যততে তত এব হি। স্থবুদ্ধিঃ সাধকঃ পূৰ্ববং ভাবরূপোপলব্ধয়ে॥ ৮৫॥ ততঃ স্থূলং পরিত্যজ্য ভাবমেব হি কেবলম্। যদা স ক্ষমতে দ্রষ্ট্রং তদৈব কৃঞ্-দর্শনম্॥ ৮৬॥ যো দম্ভাদাদিতঃ সুক্ষ্ম-দর্শনে যততে জনঃ। ইতঃ ভ্ৰষ্টং ততো নষ্টং নষ্টং তস্ত্যোভয়ং ভবেৎ ॥ ৮৭ ॥ অ ভমানেন মানিত্বং দিদর্শয়িষুরাত্মন:। বঞ্চিতঃ স্বয়মেবাসে পরবঞ্চন-তৎপরঃ ॥ ৮৮ ॥ স্থলরূপং প্রাপঞ্চন্থং সর্ব্বদা স্থলমেব হি। সুক্ষাঞ্চাপি দদা দূক্ষা-মেযোহস্তি নিয়মো ধ্রুবঃ॥ ৮৯ চিত্রম্ভ ভগবদ্রপং সর্ববৈদবোভয়াত্মকম। স্থুলঞ্চাপি স্বস্থানং তৎ সূক্ষাঞ্চ যুগপদ্ঘনম্ ॥ ৯০ ॥ "न यूनः म् न मृक्तम्ह यूनः मृक्तम्ह मर्वा। বর্ণহীন: সদা প্রোক্তো নিত্যঞ্চ শ্রামস্থলর: ॥" ১১। যুগপদ ভিন্নভাবত্বে তত্র মানমসো শ্রুতিঃ। क्रुटक्ष्ट्रिक्रामटेश्यर्या न किक्षिप्ति पूर्विम् ॥ २२ ॥ গোলোক-কৃঞ্যোঃ শশ্ব-দাধারাধেয়তান্তি হি। তথাপি ভগবন্মূর্ত্তি: পরিচ্ছিন্না নহি কচিৎ ॥ ৯৩ ॥ বিশাস-কাতরৈরত্র স্মরণীয়মিদং জেন্তৈ। অচিন্ত্যকারিতা যা সা ভগবন্বস্থ লক্ষণম্॥ ১৪॥

জ্ঞানদৃষ্টাবনস্তা শ্রী-মৃর্তিঃ প্রেম্মি তু সন্মিতা। ভাবভেদেন ভক্তানা-মেকাপি বহুধেয়তে ॥ ৯৫ ॥ নিত্যং কিশোর এবাসো ভগবানস্তকাস্তকঃ। নবীন-নীরদশ্যামঃ সুকুমার-বরাঙ্গকঃ॥ ৯৬॥ । স্বনৎদন্মণিমঞ্জীর-শোভি-পাদ সরোরুহ:। পুরটাভ-ধটানদ্ধ-স্থপেশল-কটাভটঃ॥ ৯৭॥ গলদোলামলামূল্য-বনমালা-বিভূষিত:। করাঙ্গুলি-পরামৃষ্ট-মুরলী-স্বরিতাধরঃ॥ ৯৮॥ স্থনাসা-বিলসচ্চুত্র-শ্রীখণ্ড-তিলকাঞ্চিত:। স্থনীল-পেশল-স্নিগ্ধ-কুন্তলাবৃত-মন্তকঃ॥ ১১॥ শির:-শোভি-বিচিত্রাভ-পিচ্ছচ্ডাসমন্বিতঃ। ভূষিতো ভূষণৈঃ শশ্বৎ কেয়ুর-বলয়াদিভিঃ॥ ১০০॥ ভঙ্গিত্রয়-যুত-শ্রীমদ্-বরাঙ্গোন্তাসিতাখিলঃ। চিৎপত্র-কুমুমাকীর্ণ-কদম্বমূল-সংস্থিতঃ ॥ ১০১॥ বামাপ্র-রাধিকাশ্লেষ-স্থমন্তার-**সন্ত**ৃতঃ। চিন্ময়ীভি: কিশোরীভি-র্নিনিমেষ-নিরীক্ষিতঃ॥ ১০২॥ কোটিকন্দর্পদর্পদ্ম-রূপো নিরুপমঃ স্বয়ম্। নিখিলানন্দ-সেলির্য্য-কান্তি-শান্তি-সমাশ্রয়:॥ ১০৩॥ ইত্থং স্থময়ে ধান্দ্র স্থ্যান্দ্রস্থবিগ্রহঃ। সেবিতঃ শোভতে শশ্বৎ স্বস্থৈব শক্তিভিঃ সদা॥ ১০৪ ॥

তাসাঞ্চ সর্বশক্তীনা-মৃত্তমা রাধিকা মতা। হলাদিনী-শক্তি-সার-শ্রী-বিগ্রহা কৃষ্ণজীবনা ॥ ১০৫॥ সা রাধয়তি তং নিত্য-মানন্দ-ঘন-বিগ্রহম। রাধিকেতি ততো নাম নিত্যং তত্তা ন কল্লিতম্॥ ১০৬ বস্তুতো নিষ্ঠয়া কৃষ্ণং রাধয়ন্তি নরাশ্চ যে। অইন্তি রাধিকা-নাম তেইপি নাম-নিরুক্তিতঃ ॥ ১০৭ ॥ কিন্তু তস্তাঃ প্রধানত্বাৎ প্রেমসান্তত্ত্বতশ্চ তৎ। তস্থামেব সদা রূঢ়ং রাধিকা-নাম নিশ্চিত্য ॥ ১০৮॥ সর্বত্র পুরুষো ভোক্তা ভোগ্যা প্রকৃতিরেব চ। নিৰ্ণীতং নিগমেনৈত-ল্লোকে>পি দৃশ্যতে তথা ॥ ১০৯॥ অতশ্চ পুরুষঃ সেব্যঃ প্রকৃতিঃ সেবিকা মতা। ততশ্চ পুরুষো রাধ্যঃ প্রকৃতী রাধিকা ধ্রুবম্॥ ১১০॥ অতএব সদা কৃষ্ণং রাধয়েৎ পুরুষোত্তমম্। রাধিকা প্রকৃতিশ্রেষ্ঠা বিশুদ্ধপ্রেমরূপিণী॥ ১১১॥ তদ্বতায়শ্চ সেবস্থে তঞ্চ তাঞ্চ সহস্রশঃ। রূপিণ্যঃ সাহচর্যোণ তস্তাঃ সখ্যো মতা হি তাঃ॥ ১১২ শ্রীকৃষ্ণঃ সেবিতস্তাভি-র্যথানন্দং সমশ্রতে। ভাসাং তং সেবমানানা-মানন্দস্তচ্ছতাধিকঃ॥ ১১৩॥ পূর্ণানন্দং পুনর্যৎ তা: স্বপ্রেম্বানন্দয়ন্তি হি। ় ভাবুকৈঃ প্রেমিকৈরেব বোধ্যং তন্নাম্মগোচরম্ ॥ ১১৪ ॥

গোপায়তি সদা বিশ্বং স্থানন্দাংশৈ ইতো হরি:। অতো গোপো মতো নিতাং গোপাস্তচ্ছক্তয়ো মতা: ॥১১৫॥ ''উপজীবন্ধি মাত্রাং হি তত্যানন্দত্য সর্ববন।। ভূতানি সকলানীতি শ্রুতাৈব সমুদীরিতম্ ॥" ১১৬॥ ভস্থ তাসাঞ্চ গোলোকে রসাস্বাদ: পরস্পরম। সর্ব্বসাশ্রয়ত্বেন রাস ইতাভিধীয়তে ॥ ১১৭ ॥ যত্রানুন্দস্তত: প্রেম যতঃ প্রেম তত চ স:। ন হি প্রেম বিনানন্দ-স্তং বিনা চ ন তৎ ক্রচিৎ ১১৮ ॥ রাধা প্রেমঘনা কৃষ্ণ আনন্দঘন-বিগ্রহ:। যতো রাধা ততঃ কৃষ্ণ: স যতঃ সা ততন্ততঃ ॥ ১১৯॥ রাধাং বিনা ন কৃষ্ণঃ স্থাৎ তং বিনা চ ন সা কচিৎ। মন্তমান: পৃথক্ তো তদ্ বিশুদ্ধত্বে বিমৃত্যতি ॥ ১২০ ॥ বুধাতে প্রেমিকৈ: প্রেমা-নন্দয়োঃ প্রণয়ো মিথ:। একং বিনা তয়ো ন'স্থাৎ সত্তাপান্যস্থ নিশ্চিতম্ ॥১২১॥ कृष्ण्यासः किल्लोना किन वा उनविः स्थि। স্বেচ্ছয়া সেবতে রাধা পরমানন্দ-বিগ্রহম্॥ ১২২॥ রাধাকুফেতি নামাপি বোদ্ধব্যমেকমেব হি। किन्यूकः वियुक्तः वा जिन्विधारशे जारार्था ॥ ১২৩ ॥ वर्मनाशास्त्रथा जावा नन्मामि-नामधात्रिनः। মোদন্তে পরমানন্দং সেবমানা নিরন্তম ॥ ১২৪॥

সেবস্থে স্থিভাবাস্তং শ্রীদামাদ্যাঃ স্বিগ্রহাঃ। হাস্তক্রীড়াদিভিঃ শশ্বৎ শুদ্ধসধ্যসমূন্তবৈঃ॥ :২৫॥ চিৎপাদপাঃ প্রতীক্ষাজ্ঞাং চিৎপুপফলমস্তকাঃ। নীরবা অভিত: শব্দ দাসাইব স্থিতাঃ স্থিরা: ॥ ১২৬ ॥ দ্রষ্টারো বেদমন্ত্রাণা-মূষয়ঃ শান্তচেতসঃ। স্তবন্তি বিহগাকারা: স্ব-স্বরৈরিব সামভিঃ ॥ ১২৭ ॥ স্থরভিধ র্মনীতিশ্চ বর্দ্ধয়ন্তী স্বপা<sup>ন</sup>কম। क्कारितर्व हथा जुड़ा हत्रज्ञानन्म-मग्रानि ॥ ১२৮॥ প্রপঞ্চে প্রথিতা ভাবা যে যে চ মধুরাদয়:। সর্কে সমূর্ত্তয়ঃ শশৎ সেবস্তে সকলেশ্বরম্॥ ১২৯॥ व्याननारू गंजाः म र्व्य ভावास्त्रम् वृक्षार् वृद्धः । মূর্ত্তানন্দমতস্তত্ত সেবস্তে ভাবমূর্ত্তয়ঃ ॥ ১৩০ ॥ অবতীর্য্যাবনো ক্ষণো দাব্যতি স্বেচ্ছয়া যদা। গোলোকস্থাংস্তদা সর্বান প্রকাশয়তি তত্র চ। ১৩১। কুফপ্রিয়া তদা রাধা মনোবাকায়কর্মভিঃ। কৃষ্ণং সংসেব্য ভূলোঁকে কৃষ্ণসেবাং দিশতাসো ॥ ১৩২ ॥ থুৎকুত্য বিষয়ানন্দং হিন্তা ধনজনাদিকম্। কৃষ্ণপ্রীত্যা স্বয়ং প্রীতা করোত্যাত্ম-নিবেদনম্॥ ১৩৩॥ भिकामीकापिकः मर्व्य-मन्तिका व वाधिका।

ভিছা চ বিধিকৈ হুৰ্যাং প্ৰেমা কৃষ্ণং ভ্ৰেৎ সদা ॥ ১৩৪ ॥

কৃষ্ণো ন লভ্যতে জীবৈ রাধিকামুগতিং বিনা। প্রেমলভ্যো যতঃ কুফঃ প্রেমাধারশ্চ রাধিকা॥ ১৩৫॥ রাধানাম সমুচ্চার্য্য কুঞ্চনাম ততঃ পরম্। উচ্চার্য্যমিত্যুপাদিষ্ট-মতঃ প্রেমবিশারদৈঃ ॥ ১৩৬ ॥ তামেবামুগতাঃ সর্বাঃ সখ্যস্তস্থা অহনিশম। সাধ্যন্তি তয়ো: প্রীতি-মনগ্রাসক্তচেতনা: ॥ ১৩৭ ॥ এষ প্রেমরহস্তাজ্ঞ র্গোপীভাবঃ সমূচ্যতে। রাগাত্মিকা চ যা ভক্তি: সন্তক্তৈর্ভণ্যতে ভূবি ॥ ১৩৮॥ গোপীভাবং সমাশ্রিত্য যে কৃষ্ণং সমুপাসতে। গোপীভাবেন তে কৃষ্ণং প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ॥ ১৩৯ 🖡 ভাবাসুরপমাপন্না রূপং শুদ্ধচিদাত্মকম্। ্বমূর্ত্তিং সমাশ্লিষ্য মোদক্তে চিরনির্বতাঃ॥ ১৪০॥ ইথং স্থময়ে ধান্দ্ৰ স্থুখদান্দ্ৰ-স্থুবিগ্ৰহঃ। ্গোপীভিঃ প্রেমরূপাভিঃ স্বস্তুর্খং সেবতে হরিঃ॥ ১৪১॥ চিদ্ধান্দ্রি চিদ্বনা নিত্যং শোভন্তে সর্ববিগ্রহা:। ভাসমানা জলাত্মানো জলে জলোপলা ইব॥ ১৪২॥ যে শতগুণিতানন্দা তৈত্তিরীয়ে উদীরিতাঃ। সর্কেষামাশ্রয়স্তেষাং কৃষ্ণ আনন্দর্যপধূক্॥ ১৪৩॥ যদানন্দময়োহভ্যাসা-দিতি ব্যাসেন সূত্রিতম্।

ব্রহ্মণো রূপমানন্দ ইতি যচ্চ শ্রুতের্ব্চ: ॥ ১৪५॥

অর্থএণ তয়োর্ভাতি গোলোকে ভগবান স্বয়ম। যস্তানন্দস্ত মাত্রাং হি ব্রহ্মাণ্ডমুপজীবতি ॥ ১৪৫ ॥ তদ্রপং ভাবুকৈর্ভাব্যং প্রেমিকৈঃ প্রাপ্যমেব চ। রস্তঞ্চ রসিকৈ: শশ্ব-দিতরৈ ন স্থারেরপি॥ ১৪৬॥ তদানন্দ ঘনে রূপে সংলব্ধে চ ধ্বতে হাদি।' পরিষক্তে চ নির্ববাণ-মুক্তিশ্চাপি তৃণায়তে ॥ ১৪৭॥ প্রতিষ্ঠা ব্রহ্মণ: কৃষ্ণ: সচ্চিদানন্দবিগ্রহ: । তস্যৈব দীধিতি ব্ৰহ্ম জগদ্ধেতুরিতি হিতম্॥ ১৪৮॥ চিদ্গোলোক-বিহারিণং জলধরশ্যামং ত্রিভঙ্গং সদা সচ্চিৎপীতধটীলসংকটিতটং চিদ্ভূষণোদ্ভাসিতম। চিম্মঞ্জীরলসৎপদং প্রবিলসচ্চিদ্বেণুনদ্ধাধরং চিৎপিচ্ছায়িতমস্তকং শ্মর মন: শ্রীরাধিকাবলভম্ ॥১৪৯॥

ইতি খ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামিনা বিরচিতে শ্রীক্রফ্ব-লীলামূতে গোলোক-লীলামূতম্।

ভবেদ্ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাস: শাশ্বত: স্তাম্ ॥ ১৫০ ॥

बक्तालाश्मि श्रिकिशाशः कृष्य िष्टामहातिनि।

### অবতার-লীলামূতম্।

গোপালং স্ব-স্বরূপেণ নমামি নতমস্তকঃ। গোপালং স্বাংশকৈঃ শশ্ব-দবতারৈশ্চ ভূরিভিঃ ॥ ১ ॥ "ষদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্ম তদাত্মানং স্কাম্যহম্ ॥ ২ ॥ পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ তুক্তাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥" ৩॥ ইতি শ্রীভগবদ্বাক।-মবতার-প্রমাণকম্। অবতারাস্ততঃ কালে ভবস্ত্যেবেতি নিশ্চিতম্ ॥ ৪ ॥ কচিদংশেন শক্ত্যা বা কলয়াবতরেৎ কচিৎ। নাবভরেৎ স্বয়ং কৃষ্ণ: স্বস্বরূপেণ সর্ব্বদা॥ ৫॥ সোহবভরেৎ সমালোচ্য কার্যালাঘব-গৌরবে। অভএবাৰতারাণাং তারতম্যং বিনিশ্চিতম্॥ ৬॥ গুণাবিষ্টান্তদংশা যে বিধি-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ। সৃক্ষা গুণাবভারান্তে স্ষ্টি-স্থিত্যন্তকারিণ:॥ १॥ মৎস্থ-কূর্ম্মাদয়ো যে চ লোকাতীত-বলামিতাঃ। মতা অংশাবতারান্তে কালে কালে ভবস্তি হি ॥ ৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণানম্বশক্তীনা-মাশ্রিত্যৈকতমাং পুনঃ। নরা এবাবভারেষু গণ্যস্তে কপিলাদয়ঃ॥ ৯॥ সর্বকার্য্য-সমাধানং সঙ্কল্লেনৈব যছপি। সিধ্যেৎ তস্ত তথাপীদং লীলামাত্রমহৈতৃকম্॥ ১০॥ লোকবত্তু (হরে) লীলা-কৈবল্যমিতি স্থত্তিতম্। ব্যাসেনাপ্যখিলজ্ঞেন হেত্বস্তরমপশ্যতা॥ ১১॥ অবতারা হুসখ্যোয়াঃ শাস্ত্রোক্তমিতি যদ্ বচঃ। সত্যমেব যতো জীবাঃ সর্ক্বে তচ্ছক্তি-সম্ভূতাঃ॥ ১২॥ "বহু ভূত্বা জনিষ্যে২হ"-মিতি যচ্চ শ্রুতের্বচঃ। তেনাপি সূচ্যতে সর্ব্ব ভূতানামবতারতা॥ ১৩॥ অত্যল্ল-শক্তিযুক্তহাৎ পশু-পক্ষি-নরাদয়ঃ। অবতারেযু গণ্যস্তে ন সর্ব্বে২পি কদাচন॥ ১৪॥ একাপি রাজতী মুদ্রা ধনমেব ন সংশয়ঃ। তদবস্তস্ত বদেৎ কো বা ধনীতি ধরণীতলে॥ ১৫ 🛭 ধনাধিক্যাধিকারী তু ধনীতি ধ্বস্ততে জনৈঃ। অবতারাস্তত তে যে প্রভূত-শক্তি-শালিন:॥ ১৬॥ বস্তুতস্ত্র স এবৈকো বহু সম্ভূয় দীব্যতি। অন্ত্রিব চাত্মনা দার্জ-মাত্মতাত্মবাত্মদাধন:॥ ১৭॥ মায়য়া মোহয়িত্বা তু স্বাংশানেব পুনশ্চ ভান্। স্বাংশৈরেব সদা জীবান্ পরিত্রাতি কৃপাপর: ॥ ১৮ ॥

স্বতৃপ্তানপি সঃ স্বাংশান্ সংপীড্য ক্ষুধয়া ভূশম্। স্বাংশৈরেবান্ন-ভূতৈশ্চ তৎপীড়াং হি চিকিৎসভি॥ ১৯॥ চিন্ময়ানপি স্বস্থাংশান্ ধর্ষয়িত্বা পিপাসয়া। স্বাংশেন জলরূপেণ তর্পয়তি পুনশ্চ তান্॥ ২০॥ স্বাংশেনৈব ভিষগ্ভূত্বা স্বাংশেনৈব চ রোগিণ:। স্বাংশানেব সদা জীবানু স্বয়মেব চিকিৎসতি॥ ২১॥ এবং তুঃখশতৈ জীবান্ স্বাংশান্ স্থময়ানপি। সংযোজ্য চ পুনঃ স্বাংশৈ-রাশ্বাসয়তি তান্ সদা ॥ ২২ ॥ এতেষামপি ছঃখানামবিত্যা মূল-কারণম্। তস্থা অপি প্রতীকারো-পায়ং স কৃতবান্ প্রভুঃ॥ ২৩॥ স্বনিশাসাত্মকং বেদ-মুৎপান্ত ব্রহ্মণো মুখাৎ! সাংশেনৈব গুরুভূ হা নিজাংশান্ শিক্ষয়ত্যসো ॥ ২৪ ॥ তদর্থং হাদি সন্ধার্য্য স্বস্থরূপং স্মরন্ পুনঃ। অবিত্যাদৃঢ়বন্ধোঽপি জীবো বন্ধাদ্ বিমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥ কর্মপ্রবণয়া বুদ্ধ্যা জ্ঞানপ্রবণয়া তথা। প্রেমপ্রবণয়া চৈব বেদপাঠ ব্রিধা মতঃ॥ ২৬॥

কর্মিণঃ স্বর্গগাভায় যজন্তে দেবতা মথৈঃ। লভন্তে তৎ স্থাং ক্ষুদ্রং জায়ন্তে চ পুনঃ পুনঃ॥ ২৮॥

ভাবানুরূপবেদার্থ: প্রতিভাতি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৭॥

সমানাচাৰ্য্য-শিষ্যাণা-মপি বুদ্ধি-প্ৰভেদতঃ।

জ্ঞানিনো ব্রহ্মসাযুজ্য-মিচ্ছস্তি প্রাপ্নুবস্তি চ। তেষাস্ত স্থালিপ্দূনাং স্বসত্তাপি বিনশ্যতি॥ ২৯॥ তন্ন তন্নেতি চিম্বস্তঃ প্রেমিকাস্ত সবিগ্রহম্। পরমানন্দমীক্ষন্তে নিগৃঢ়ং নিগমান্তরে॥ ৩০॥ তমেব দেবমানান্তে দেহান্ হিত্বা চ পার্থিবান্। সংলভ্যমে চ তৎসেবাং গোলোকে চিৎশরীরিণঃ॥ ৩১ ॥ এতাবদ্ভাগ্যবস্তো হি সাধকা নাধিকাঃ ক্ষিতো। তেষাং তদ্ বিরলত্বক্ষ ভগবাসুক্তবান্ স্বয়ম্॥ ৩২॥ "মমুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে। যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেতি তত্ত্বভঃ ॥ ' ৩ ১॥ সাধনানাং কঠোরত্বে ঢাস্তি শ্রীভগবদবচঃ। অৰ্চ্ছ্নং প্ৰতি যৎ প্ৰোক্তং কুৰুপাণ্ডব-সংযুগে ॥ ৩৪ ॥ "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্মাত্মা ন শোচতি ন কাজ্ফতি। সম: সর্বেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্॥" ৩১ ॥ স্বপ্রাপ্তে রতিগূঢ়ত্ব-সর্ব্বসদ্গতি-শেষতে। উপদিশ্যাৰ্ল্ডনং কৃষ্ণঃ স্বোপদেশং সমাপ্যৎ॥ ৩৬॥ भूमर्वछञ्चा ভূয়: শুণু (ম পরমং २६:। ₹ষ্টোঽসি মে দুঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥ ৩৭॥ "মন্মনা ভব মন্তেকো মদ্যাজী মাং নমস্কুর। মামেবৈষ্যদি সতাং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহদি মে ॥ ৬৮॥

"সর্ব্বধর্মান পরিভাজা মামেকং শরণং ব্রঙ্গ। অহং হাং দর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ ॥ ৩৯ ॥ ''ইদং তে নাতপস্থায় নাভক্তায় কদাচন। ন চাণ্ডশ্রুষবে বাচ্যং নচ মাং যোহভাসূয়তি ॥" ৪০ ॥ স্থগৃঢ়ং হল্ল ভং বস্তু নাপ্যতে সকলৈ: সদা। আপ্যতে চ শুভাদৃষ্টাৎ কদাচিদেব কেনচিৎ॥ ৪১॥ নাবিভ্বত্যতঃ কৃষ্ণঃ স্বয়ং প্রতিচতুষু গম। নাবিন্ধরোতি লোকেংশ্বিন্পদেবামতিছুর ভাম্॥ ৪২॥ বৈবস্বত-মনোঃ প্রাপ্তে চাষ্টাবিংশ-চতুযুগে। কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং কুপয়াবির্ভবত্যসৌ ॥ ১৩॥ শিক্ষয়েচ্চেৎ স্বদেবাং হি স্বয়ং স্থন্ঠ, ভবেৎতদা। একস্থ স্থাৎ কথং প্রীতি: কো২পরো জ্ঞাতুমহ তি ॥ ৪৪ ॥ নিত্যসিদ্ধানতঃ কৃঞ্চ স্বস্ত্রপান্ স্বভ্জনান্। প্রপঞ্চে প্রকটীকৃত্য স্বদেবাং শিক্ষয়ত্যসৌ ॥ ৪৫ ॥

প্রকাশয়তি মাধুর্য্যং ভগবল্লক্ষণঞ্চ সঃ ॥ ৪৬ ॥
শীক্ষফো নাবতারস্ত ভগবান্ স্বয়মেব স: ।
সর্ব্বাবতার-মূলত্বা দবতারীতি কথ্যতে ।
যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্তং শ্রীমদ্র্জিতমেব বা ।

্ৰক্ষতেজোংশ-সম্ভূতং তত্ত্তৎ সৰ্ব্বমিতি স্থিতম্ ॥ ১৮

আত্মনোহনন্ত-শক্তিবং শ্রুত্যক্তং ব্রহ্মলক্ষণম।

স্ষ্টি-স্থিতি-প্রলয়হেতু-চতুর্ম্মুখাছা মংস্থানয়োহতুতবলাঃ কপিলাদয়শ্চ। যচ্ছক্তিলেশশরণাঃপ্রভব্বস্তি সর্বেব সর্বেশ্বরং তমুপ্যামি জগচ্ছরণ্যম্॥ ৪ : ॥

সর্ব্বাবতার-সংনম্যে কৃষ্ণে ভগবতি স্বয়ম্। ভবেদ্ ভাগ।বতামেব বিশ্বাদঃ শাশ্বতঃ সতাম্॥ ৫০

> ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব গোস্বামিনা বিরচিতে শ্রীক্লফলীলামূতে অবতারলীলামূতম্॥

# জন্ম-লীলামৃতম্।

---:0:----

সভোজাতশিশুং বন্দে গৃষ্ট-কংস-ভয়ঙ্করম্। **স্থশান্ত-সমচিত্তানাং সাধুনামভয়**ক্ষরম্॥ 🗸 ॥ **অধুনালো**চ্যতে জন্ম-লীলা লীলাবিহারিণঃ। অজন্মনো২পি সম্ভক্ত-গণ-চিত্তমুখপ্রদা॥ ২॥ **মশ্যন্তে মানবং কেচি-**দস্থিমাংসাদিসংহতম। বাস্থদেবং সদা সন্তং কৃষ্ণমানন্দবিগ্রহম॥ ৩॥ **टात्र-ल**म्भे धृर्जानि-कूमेरेक मृ यग्ने छ । কেচিম্মরবরত্বেন প্রশংসন্তি সদাশয়াঃ॥ ৪॥ কল্পনা-নিপুণাঃ কেচিৎ কল্পয়িত্বা চ রূপকম। ঋযিবাক্যং ন গৃহুন্তি লীলামপলপন্তি চ॥ ৫॥ কৃষ্ণস্থেশরতাং কেচিৎ স্বীকুর্ব্বন্তি পরস্ত তে। ঐশরীন শিবুমোদন্তে লীলাস্তস্ত স্বত্নপ্রহাঃ॥ ৬-॥ ঈশরোংপি নিরৈশর্য্যঃ কিন্তুতো বা কিমাস্পদঃ। তএব তদ্বিজানস্তি নিরুত্তাপোহনলো যথা॥ १॥ অসম্ভাবনয়া ছেবং পরিভূতা বদস্তি তে। স্থনির্মালার্যশাস্ত্রাণাং সমিচ্ছস্তি চ তক্ষণম ॥ ৮॥ বিখাদ: স্বস্থিরো ষেষাং সর্বাশক্তিময়েশরে ন হুসন্তাবনা তেষু সাবকাশা কথঞ্চন ॥ ৯॥ বন্দর্য্যবতঃ পূর্ব্ব-র্যোগিভিঃ পরমর্ষিভিঃ। ঈশ্বরত্বং নিরীক্রোব বর্ণিতং শাস্ত্রবিস্তরে ॥ ১০ ॥ অতীতবিষয়ে মানমাপ্রবাকাং বিনা কচিৎ। ন সম্ভবেদতো গ্রাহাং তদবাক্যমেব সর্ব্বথা॥ ১১॥ মুনিবাক্য মনাদৃত্য স্বস্বাভিপ্রায়তঃ কৃতে। শান্তার্থে ন হি সত্যার্থঃ প্রতিষ্ঠাং লভতে কচিৎ ॥ ১২ ॥ ভিন্নভাবা মানবাশ্চ প্রকৃতে গুণভেদত:। ভাবভেদেন তেষাং শ্রী-কৃষ্ণো ভাতি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৩ বিরুণোমি যথাবুদ্ধি তম্মাচ্ছান্ত্রপ্রমাণভঃ। মন্দোইহুমুধিবাক্যানাং মুখ্যার্থমেব কেবলম্॥ ১৪॥ ত্রিবিধা ভগবল্লীলাঃ শান্ত্রকৃন্তির্নিরূপিতাঃ। ত্রিষু ধামস্থ রাজস্তে ভক্তানন্দপ্রদায়কাঃ॥ ১৫॥ গোলোকনিষ্ঠিতা লীলা তত্ত্ৰৈকা নিতাসংস্থিতা। আলোচিতা সমাসেন সা পূর্বাং বছবিস্থৃতা॥ ১৬॥ দ্বিতীয়া ভক্তচিত্তস্থা মতা সাধ্যাত্মিকা বুধৈঃ। ভাগবতেহস্তি তন্মানং শিববাক্যং সতীং প্রতি ॥ ১৭ 🕯

#### खन्ध-मोमागुरुम्।

"সৰং বিশুদ্ধং বহুদেবশন্তিং

যদীয়তে তত্ৰ পুমানপারতঃ।

সত্ত্বে চ তন্মিন্ ভণবান্ বাস্থদেবো

হুধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥ ১৮॥

প্রপঞ্চে প্রকটা চান্সা যথাকালং বিলোক্যতে। দৈবাম্মাভি: সমালোচ্যা সাম্প্রতং ভক্ততুষ্টয়ে॥ ১৯॥ ত্ত্ৰাপি বুগল)লৈব স্থাস্থান্তা প্ৰধানতঃ। যত্রামুরাগঃ স্বস্থানা-মরুচিশ্চ বিকারিণাম্॥ : ।। "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্। ইব্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥'' ২১ ॥ শ্রীমন্ত্রাগবতোক্তেন বাক্যেনৈতেন সূচিতম্। সর্বেশ্বরত্বমক্ষুরং ঐকুষ্ণতৈয়ব কেবলম্॥ ২২॥ পুরাণবচনং মানং নেতি বাচ্যং ন যৎ শ্রুতৌ। ব্রন্ধনিশ্বসিতত্বং হি পুরাণানাং প্রকীর্ত্তিতম্ । ২০॥ "অরে বেদেতিহাসাশ্চ পুরাণান্যখিলানি চ। ব্ৰন্মনিশ্বসিতানী"তি প্ৰাহ মাধ্যন্দিন-শ্ৰুতিঃ ॥ ২৪ ॥ শ্রীকৃষ্ণস্থ প্রতিজ্ঞাত-মৈশ্বর্যামসমাধিকম্। ঋষিণা তম্ম কাৰ্য্যেণ তদেব প্ৰতিপাদিতম্॥ ২৫॥ তদেব বিশদীকৃত্য শা**ন্ত্রযুক্ত্যসুসারতঃ।** অত্র প্রদর্শ্যতে কিঞ্চিদ্ গুর্ববসুগ্রহসম্বলৈঃ॥ ২৬/॥

'ভূমি-দৃগুনৃপব্যাজ-দৈত্যানীকশতাযুকৈঃ।
আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযো ॥ २१॥
"গোভূ সাক্রমুখী খিল্লা রুদস্তী করুণং বিভাঃ।
উপস্থিতান্তিকে তল্মৈ ব্যসন স্বমবোচত॥ ২৮॥
"ব্রহ্মা ততুপধার্য্যাথ সহ দেবৈস্তয়া সহ।
জগাম সত্রিনয়ন-স্তীরং ক্ষারপ্রোনিধেঃ॥ ২৯॥
"তত্র গন্ধা জগল্লাথং দেবদেবং ব্যাক্পিম্।
পুরুষং পুরুষ স্ক্রেন উপতন্থে সমাহিতঃ॥ ৩০॥

''গিরং সমাধে গগনে সমীরিতাং নিশমা বেধান্তিদশানুবাচ হ। গাং পোরুষীং মে শৃণুতামরাঃ পুন-বিধীয়তামাশু তথৈব মাচিরম্॥ ৩১॥

"পুরৈব পু: সাবধ্তো ধরাজ্বো ভবন্তিরংশৈর্যহ্বপুসভাতাম্। স যাবদূর্ব্যা ভরমীশ্বেশবঃ স্বকালশক্ত্যা ক্ষপয়,শ্চবেদ্ভূবি॥ ৩২॥

'বস্থদেবগৃহে সাক্ষাদ্ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ। জনিষ্টুতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবস্থমরক্রিয়ঃ॥" ৩৩॥ অসম্ভবমিবাভাতি শ্রুতমাত্রমিদং গ্রুবম্। কৃতে তু মননে দীর্ঘে নাস্ত্যসন্তাবনা-ভয়ম্॥ ৩৪॥: সর্বেষামেব ভাবানা-মস্ত্যধিষ্ঠাতদেবতা। চিমায়ী যৎ শ্রুতিঃ প্রাহ ''তংস্ফ্ট্বা প্রাবিশক্ত তৎ ॥"৩৫ ॥ অভশ্চিদ্ বর্ত্ততে কাষ্ঠমৃচ্ছিলাদিষপি ধ্রুবম্। সমাপি তারতম্যেন বহিরেব প্রতীয়তে ॥ ৩৬॥ মৃচ্ছিলাদাবলক্ষ্যাপি তত্র চিদ্ বুধসম্মতা। অতোহন্তদেচতনা পৃথী মৃন্মযাপি ন সংশয়ঃ॥ ৩৭॥ দেবতা সর্ব্বভূতস্থা সর্ব্বং বেত্তীতি বেত্তি যঃ। অধর্মাৎ স বিভেত্যেব স এব ব্রন্মবিন্মতঃ ॥ ঠ৮॥ একাঙ্গে যন্ত্ৰণা জাতা জীবানাং সৰ্ব্বমেব হি। দৃশ্যতে সর্বদা লোকে খেদয়তি কলেবরম্।। ৩৯।। অঙ্গোপাঙ্গানি পৃথ্যা হি নরতির্যাঙ্নগাদয়ঃ। নরাদীনামতঃ ক্লেশে পৃথ্যাঃ ক্লেশো ভবেদ্ধ্রুবম্॥ ৪০॥ আত্মজস্থাথবা ক্লেশে পিত্রোঃ ক্লেশো ভবেদ যথা। তথাত্মজ-নরক্রেশে পৃথ্যাঃ ক্রেশন্চ সন্তবেৎ ॥ ৪১ ॥ विनिश पूर्णिरेमरेर्नरेजाः कःमानि छिः कर्नियेजान्। মানবান ভগবন্নিষ্ঠান কাতরা চিদ্ধরাভবৎ ॥ ১২ ॥ অসদঙ্গজদণ্ডেন সদঙ্গ জ-রিরক্ষয়া। শরণং স্ববিধাতারং যযৌ চিদ্গো-শরীরিণী ॥ ৪৩ ॥ লোকেংপি বিপদাপন্না-স্তৎপ্রতীকারত্বর্কলা:। জীবা যান্তি বিধাতারং শরণং মনসৈব হি॥ ৪৪॥

এতচ্চান্তিক্যবুদ্ধ্যা হি বোদ্ধব্যমাত্মনিষ্ঠয়া। বাক্পাণ্ডিত্যাভিমানিস্থা ন স্থুলদৃশ্যনিষ্ঠয়া ॥ ৪৫ চিক্রপান্তর্যামিনী চ ধরাধিষ্ঠাতৃদেবতা। ধারয়েৎ কামরূপঞ্চ নাদ্ভতং তৎ কদাচন ॥ ৪৬॥ চিক্ষান্নি গমনং সূক্ষ্ম-চিদ্দেহস্ত নচান্ত্তম্। নাসম্ভবঃ সমালাপো ব্রহ্মাদি-চিৎশরীরিভিঃ ॥ ৪৭ ॥ ধর্ম্মূলং হি গোজাতি-র্গোশব্দো ধর্ম্মবাচকঃ। গোরূপেণ তয়া তম্মাৎ সূচিতং ধর্মরক্ষণম্ ॥ ৪৮॥ ধর্মে সংরক্ষিতে পৃথী ভবেদেব ওরক্ষিতা। অরক্ষিতে তথা তশ্মিন সাপি যাতি চ সংক্ষয়ম॥ ৪৯॥ দেবানাং সশরীরত্বং পূর্ব্বমেব প্রদর্শিতম্। শাস্ত্রতো দর্শিতঃ সম্যক্ লোকশ্চাপি প্রজাপতেঃ॥ ৫০॥ সর্বলোকস্থ-দেবানা মালাপো হি পরস্পরম। সদা ভবতি সর্বেষা মনর শ্রুতিগোচরঃ ॥ ৫১ ॥ রজোগুণাশ্রিতো ব্রহ্মা সঞ্জে তস্তাধিকারিতা। ন রক্ষণে, ততো বিষ্ণুং স যথে। স্ত্বসংশ্রেয়ম্॥ ৫২ ॥ যত্তীরে প্রযথে বক্ষা নাদাবয়ং পয়োনিধিঃ। শুদ্দসত্বময়ং স্থানং বিশালহাৎ তথোদিতম ॥ ৫৩॥ সত্তঞ্চ বিস্থাদেবাখ্যং বাস্থাদেব-বিকাশনম। এতৎ প্রদর্শিতং পূর্বাং সাধকানাং হাদস্তরে॥ ৫৪॥

গমনং बक्तर्ग। युक्तः म्रिविविक्यामिष्टिः मह। **७क्टा** शिक्ष स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स्था स्थान स्था মনসাভিনিবিষ্টেন জীবো যদবলম্বতে। ইব্রিয়াধিষ্ঠিতা দেবা মজ্জন্তি তত্র নিশ্চিতম ॥ ৫৬॥ সর্ব্বজীবনিকায়ো২সৌ বিধাতা যত্র গছতি। সবিগ্রহাস্তদা দেবা অনুগচ্ছস্তি তত্র তম্॥ ৫৭॥ ততো বিজ্ঞপ্তিমাশ্রুত্য পৃথিব্যা ব্রহ্মণো মুখাৎ। অদূর-ভগবজ্জন্ম-বাক্তাং নারায়ণোহত্রবীৎ ॥ ৫৮ ॥ অধ্যাত্মচিম্বয়া চাপি সর্ব্বমভ্যুপগমাতে। স্থ্ৰধীনাং স্থুখবোধায় কিঞ্চিদত্ৰ প্ৰদর্শ্যতে ॥ ৫৯ ॥ আদৌ তমো রজস্তশাৎ ততঃ সবং ততঃ পরম্। ভগবদব্রহ্ম-সম্প্রাপ্তি-স্ততঃ শ'ন্তিশ্চ শাশ্বতী॥ ৬০॥ "পার্থিবাদ্দারুণো ধুম-স্তম্মাদগ্রিক্রয়ীময়ঃ। তমদস্ত রজস্তার্থ সত্তং যদ্ত্রকাদর্শনম্॥'' ৬১॥ পৃথ্ী তমঃপরাভূতা ব্রহ্মাণং রাজসং গতা। স গতঃ সাত্তিকং বিষ্ণুং স চ কৃষ্ণং গুণাৎ পরম্॥ ৬২ এতাবতা ন মন্তব্য-মাধ্যাত্মিকী মুনে ম'তা। ব্যাখ্যেতি চ মুধৈবাসো দেবলোকাদি-কল্পনা ॥ ৬৩ ॥ দেবানাং দেবলোকানাং ব্যাপারো বস্তুতোইস্তি হি। জীবদেহগতস্তম্ভ ভাব আধ্যাত্মিকো মতঃ॥ ৬৪॥

### ञ्जीकृष्य नौन। मृठम्।

উদ্বাহে বস্থদেবস্থ নাস্তি কিঞ্চিদলৌকিকম। প্রতীয়তে তু চিত্রেব কংসং প্রত্যশরীরবাক্ ॥৬৫॥ কদাচিৎ কেনচিৎ স্বপ্নে দৃশ্যতে দেববিগ্ৰহঃ। বদন্নচিরসম্ভাবি শুভং বা চাশুভং ফলম্॥ ৬৬ অদৃশ্যবক্তকা বাণী জাগরে শ্রায়তেইপি চ। বিশ্বাস-কাতরৈ: কিন্তু গণাতে নহি নাস্তিকৈ:॥ ৬৭॥ বিজ্ঞেয়া দেববাণী সা সত্যার্থৈব ততোহত্র চ! ভোজরাজশ্রুতা বাণী নাশ্রদ্ধেয়া কদাচন ॥ ৬৮ ॥ রূপতো নামতশৈচব কৃঞ্স্থানন্দসান্দ্রতা। পুরা প্রদর্শিতা সাচ জন্মতে। দর্শ্যতেইধুনা॥ ৬৯॥ আবির্ভাবো ভবেত্তস্ত সহসাশ্চর্য্যবৎ পুনঃ। ভক্তদারেণ বা লোকৈঃ প্রতীতো লৌকিকো যথা॥ ৭০॥ শুদ্দসত্বাবভারঃ শ্রী-বস্থদেবো মহামনাঃ। তৎপত্নী দেবকী দেবী সর্বব্যা তৎস্বরূপিণী॥ ৭১॥ স্বভাব-কর্ম্মরূপাদি-সূচকং নাম মানবা:। অইন্ড্যেব তথা প্রায়ো দৃশ্যতে চ ধরাতলে॥ ৭২॥ শব্দিতং বশ্বদেবেতি বিশুদ্ধং সন্বমূৰ্জ্জিতম্। ততঃ সৰ্ব্বভাবোংসে বস্থুদেবেতি নামভাক্॥ ৭১॥ 🧟 সম্বর্ত্তি ম'তা ভক্তি ভক্তিপূর্ণা চ দেবকী। ভজতে সা তু তল্লাম সম্ভক্তপিতৃনামত: ॥ ৭৪ ॥

অত: সমূচিতো তো হি ভগবঙ্জনকো মতো। ভগবাংশ্চ তয়োরেব পুত্রো ভবিতুমর্হতি॥ ৭৫॥ নিত্যশ্চ মিথুনীভাবো বোদ্ধব্যে। ভক্তিসম্বয়ো:। পূর্ণোহপি ভগবান্ কৃষ্ণো নিত্যশ্চাপ্যাত্মজন্তয়োঃ॥ ৭৬॥ অভস্তয়োর য়োরেব ভগবান্ পুত্রতাং গভঃ। ভক্তাভিলাবসিদ্ধার্থ ভক্তাধীনঃ স্বয়ং প্রভুঃ॥ ৭৭॥ বম্বদেব: সপত্নীকঃ কংসকারাগৃহে বসন্। ভগবন্তং সদা ধ্যায়ন ভীতঃ কালম্যাপয়ৎ ॥ ৭৮॥ নিয়তধ্যাননিষ্ঠস্থ নষ্ট্যভালাক্ত চ। বহুদেবস্থ হাজন্ত-রাবিভূতিঃ স্বয়ং হারঃ ॥ ৭৯ ॥ এবং ভাগবতে স্পষ্টং বেদব্যাসেন বর্ণিতম । উক্তঞ্চ শুকদেবেন সর্ববজ্ঞভক্তযোগিনা॥৮০॥ ''ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়প্রদঃ। আবিবেশাংশ-ভাগেন মন আনকত্নন্দুভেঃ' ॥ ৮১ ॥ অত্রাংশভাগশব্দেন তস্থাংশত্বং প্রতীয়তে। অনগ্রভগবন্ধন্ত প্রতিজ্ঞাতং মুনীশ্বরৈ:॥ ৮২॥ তৎ স্বয়ং-ভগবন্ধস্য শাস্ত্রেইভ্যাদোইপি দৃশ্যতে। তৃতীয়াত্র ততো জেয়া সহাথৈবি ন সংশয়ঃ॥ ৮৩॥ গীতা-পঞ্চশাধ্যায়া-স্তাদশশ্লোকবর্ণনে। তথৈবাভাষিতঃ শ্লোক: শহরৈভাষ্যকুদ্বরৈঃ ॥ ৮৪ ॥

আনন্দগিরিণা তেষাং সম্ভাষ্যং বিশদীকৃতম। অতঃ কৃষ্ণত পূর্ণবং নির্কিবাদং স্থনিশ্চিতম্ ॥ ৮৫ ॥ সংসারস্থাবতারোহসৌ কংসোহতীৰ তুরা**শরঃ**। নিতাঞ্চ ভগবদ্বেষী স্ববিলাস-পরায়ণ: ॥ ৮৬ ॥ তস্ত কারাগৃহে রুদ্ধ-স্তস্মাদ্ ভাতশ্চ যো নর:। ষট্পুত্রনাশ-নির্বিলো হরিং পশ্রেৎ স এব হি ॥ ১৭ ॥ অত্র পৌরাণিকী বার্ত্ত। বিছাতে তত্ত্ববোধিনী। यामारलाह्य मभूलामः मार्यकानाः ভবেন्মহাन् ॥ ৮৮ ॥ श्रुष्टितारमी প্रकास्त्रहु-मंत्रीिं हिम्नरमाश्च्य । মনসোহাবতার: স যতো ব্রহ্মমনোভব: ॥ ৮৯ ॥ সমাসন্ ষট্সুতাস্তত্ত মরীচেম হিমায়িতা:। মনোহবতার-জাতখাৎ তেষাং ষড়ভোগ্যরূপতা॥ ৯০॥ জহম্বন্তে নিরীক্যৈব কন্সাসক্তং পিতামহম্। লভধ্বং ভূবি জন্মেতি ব্ৰহ্মা তানশপৎ ততঃ ॥ ১১ ॥ রুদতস্তান সমালোক্য প্রোবাচ চ কুপাপর:। দেবকী-জঠরে জন্ম লব্ধু। কংস বিহিংসিতাঃ ॥ ৯২ ॥ পুনরেবাপ্স্যথ স্বর্গং ন মে বাণী বৃথা ভবেৎ। তে হবতীর্য্য বিধেঃ শাপান্দেবক্যাঃ পুত্রতাং গতাঃ ॥ ৯৩ ॥ কংসহতা যযুঃ স্বর্গং জাতঃ কৃষ্ণঃ স্বয়ং ততঃ।

্ এষা পৌরাণিকী বার্তা ক্লফ্ব-লীলার্থ-বোধিকা॥ ৯৪॥

কারায়ামিব সংসারে সভয়ং যো বসেৎ সদা। ষড় ভোগান্ততা নখোয়ু-ন্ততা কুফো ভবেৎ স্থৃতঃ ॥ ৯৫ ॥ উপদেশমিমং দাতুং কুষ্ণেনাতি-কুপাবতা। কারায়ামবতীর্যাব লীলেয়ং প্রকটীকুতা ॥ ৯৬ ॥ দেবক্যাঃ সপ্তমো গর্জঃ প্রণীতে। যোগমায়য়া। গোকুলে রোহিণীকুকে স্থাপিত ইত্যলৌকিকম্॥ ৯৭॥ অসাধ্য-সাধিকায়াস্ত স্থিতায়া ভগবদবশে। অসাধাং নান্তি মায়ায়া-স্ততন্তত্ত্র ন বিশ্বয়ঃ ॥ ৯৮॥ याणा (याणखदः जोवा नौयरक्षश्वर्निमः यया। কিমভুতমিদং তস্তা দেবকী-গর্ভ-কর্ষণম্॥ ৯৯॥ লোকে২পি যৎ ত্ৰুতো গৰ্ভো জায়তে২গত্ৰ নিশ্চিতম্। একজন্মনি সোহপি দি-গর্ভজো বুধ্যতাং বুধৈঃ ॥ ১০০॥ হৃদি ভাগবতং রূপং বস্তুদেবো দদর্শ যৎ। एनवरेका छन्दर्मा कर्ल भिषाकर्ल यथा खुकः ॥ ১०**১**॥ এতদেবাভবদ গর্ভ-বীজং দেব্যা হলেকিকম। শুক্রশোণিতসংযোগা-র তদগর্ভোহভবৎ ততঃ ॥ ১০২ ॥ স চ গর্ভো মনস্থেব জাতস্তত্ত্বদরে ন হি। শ্রীমন্তাগবতে স্পষ্ট-ন্তচ্চাপি মুনিনোদিতম ॥ ১০৩॥

"ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং সমাহিতং শূরস্থতেন দেবী।

### দধার সর্বাত্মকমাত্মভূতং কান্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ''॥ ১০৪॥

ততো ব্রহ্মাদিভিদে বৈ-স্তৎকারাগৃহমাগতৈ:। অন্সবিদিতৈরেব স্তুতো গর্ভগতো হরিঃ ॥ ১০৫ ॥ অসম্ভব-ভিয়া নৈব হেয়মেতৎ স্থুধীবরৈঃ। কামগ্রমদৃশ্যত্বং দেবানাং শ্রুতিসম্মতম্ ॥ ১০৬॥ শুদ্ধচিত্তে যদা ভাতি বাস্থদেবঃ সতাং তদা। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিতা দেবা-স্তত্র মজ্জন্তি নিশ্চিতম ॥ ১০৭॥ অত্র সবিগ্রহং দৃষ্ট্রা কারাস্থ-দেবকী-হৃদি। মূর্জান্তং তুষ্টুবুং রুষ্ণং তে দেবা নাত্র বিন্ময়ঃ॥ ১০৮॥ দেবকীগর্ভদিবাত্তে দর্শিত। শাস্ত্রসম্মতি:। তদ্গর্ভ-জন্মনোহপীত্থং দিব্যত্বং দর্শ্যতেহধুনা ॥ ১০৯ ॥ "দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ। আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুঞ্চলঃ" ॥ ১১০ ॥ অতো ভগবতো জন্ম নাভবল্লোক-বিশ্রুতম্। আবিরাসীদিতি প্রোক্তং শুকেন যোগিনা যতঃ ॥ ১১১ কারণাৎ কার্য্যসম্ভূতি-র্জ্বন্মেতি কথ্যতে বুধৈঃ। আবির্ভাবঃ প্রকাশস্ত নিত্যসিদ্ধস্থ বস্তন: ॥ ১১২ ॥ 🕮 ক্লফেনাপি সম্প্রোক্তং দিব্যথমাত্মজন্মনঃ। কুরুক্ষেত্ররণারম্ভে স্বমিত্রমর্জ্জনং প্রতি॥ ১১৩॥

'জন্ম কর্ম্মচ মে দিব্য-মেবং যো বেত্তি তত্ততঃ। ত্যক্ত্র দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জ্বন"॥ ১১৪ ॥ দিব্যমিতাস্থ টীকায়াং শ্রীধরস্বামিভিঃ কুতা। অলৌকিকমিতিব্যাখ্যা বিছাতে স্পষ্টমেব হি॥ ১১৫॥ অপ্রাকৃতমিতিব্যাখ্যা স্বভাষ্যে শঙ্করৈরপি। দিব্যশব্দস্থ স্থম্পষ্টা কুতান্তি পরিদৃশ্যতে ॥ ১১৬॥ স্বয়ং ভগবতো জন্ম লোকাতাতস্থ কর্ম্ম। অলৌকিকমচিস্ত্যঞ্চ ধ্রুবং ভবিতুমইতি॥ ১১৭॥ **पित्रारिय हि ज्यापि-लोलाः लार्कश्य मानूर्य।** দিদর্শয়িষুণা শ্রীমৎ-পুরাণং মুনিনা কৃতম ॥ ১১৮ ॥ শুদ্ধসূত্বে সমূভূতং হরিং ভক্তিঃ প্রকাশয়েৎ। বস্থদেবে ততো জাতো দেবক্যা নির্গতো হরিঃ॥ ১১৯॥ অতঃ কুষ্ণো ন সঞ্জাতো দেবক্যা উদরে কচিৎ। আবিভূতিঃ সদা-সিদ্ধ ইতি তত্ত্ববিদাং মতম্॥ ১২০॥ এতচ্চ ভগবৎ-প্রাণৈঃ ঐতিতত্ত্ব-পদানুগৈঃ। রূপগোস্বামিভির্ব্যক্তং লঘুভাগবভামুতে ॥ ১২১॥ ''যদ্বিলাসো মহাশ্রীশঃ স লীলাপুরুষোত্তমঃ। আবিবু ভূষুরত্রাবি-ফ্বত্য সন্ধর্যণং পুরঃ''॥ ১২২॥ অন্তঃস্থিতাবিষ্কর্ত্তব্য-তদশুবাহ ঈশবঃ। ছদয়ে প্রকটন্তন্ম ভবত্যানকত্বন্দুভে: ॥ ১২৩

ভূমিভারনিরাসায় দেবানামভিযাক্রয়া। দাপরস্থাবদানেহস্মি-রষ্টাবিংশে চতুর্গুরে॥ ১২৪॥ ক্ষীরাধিশায়ি-যদ্রপ-মনিরুদ্ধতয়া স্মৃতম। তদিদং হৃদয়স্থেন রূপেণানকতুন্দুভে: ॥ ১২৫ ॥ এক্যং প্রাপ্য ততো গচ্ছেৎ প্রাকট্যং দেবকী-হৃদি। প্রেমানন্দামুতৈস্কস্থা বাৎসল্যৈক-স্বরূপিভি: ॥ ১২৬ ॥ লাল্যমানো হরিস্তত্র বর্দ্ধতে চন্দ্রমা ইব। অথ ভাদ্রপদাইমাা-মসিতায়াং মহানিশি ॥ ১২ ৭ ॥ তস্থা হৃদস্তিরোভূয় কারায়াং সূতি-সন্মনি। দেবকীশয়নে তত্র কৃষ্ণঃ প্রাত্বর্ভবত্যসৌ ॥১২৮॥ জনয়িত্রী-প্রভৃতিভি-স্তাভিরিত্যবগম্যতে । লৌকিকেন প্রকারেণ স্থ্যং শিশুরজায়ত॥ ১২৯॥ কৃষ্ণস্থ পরিপূর্ণত্বে চিদ্ঘনত্বে চ জন্মন:। দিব্যবে চ প্রমাণং কি-মপেক্ষ্যঞাস্ত্যতঃ প্রম্॥ ১৩०॥ অতএব চ তদ্দেহে নাভবন্ সপ্তধাতব:। সচ্চিদানৰূপাক্রো২সো সম্মতস্তস্ত বিগ্রহঃ॥ ১৩১॥ দেবক্যা বস্থদেবেন চাল্যেরপি বহিঃস্থিতঃ। স্মৃদৃশ্যত কথং চৰ্ম্ম-চক্ষুষেতি চেচুচ্যতে॥ ১৩২॥ পঙ্গুং যো লঙ্ঘয়েৎ শৈলং মূকঞ্চ বাচয়েদ্ বচঃ। স্বেচ্ছয়া দর্শয়েক্রপং সঃ স্বমেতৎ কিমন্তুতম্ ॥ ১৩৩॥

শঙ্করৈঃ প্রথমাধ্যায়-বিংশসূত্র বিচারণে। চিজ্রপদর্শনং নৃণা-মীশেচ্ছয়া সমর্থিতম্॥ ১৩৬॥ নারদং প্রতি যদবাক্য-মীশ্বরস্থ স্মৃতাবপি। দৃশ্যতে তেন চ স্পষ্ট মেতদেবাবগম্যতে॥ "মায়াহ্যেয়া ময়া স্থা যন্মাং পশাসি নারদ। স্বৰ্বভূত-গুণৈযুক্তং ন বং মাং দ্ৰষ্ট্ৰ মুৰ্হসি ॥ ১০৫॥ এতৎ স্বয়া ন বিজ্ঞেয়ং রূপবানিতি দৃশ্যতে। **ইচ্ছন্ মু**হূর্ত্তারশ্যেয়-মীশো২হং জগতো গুরুঃ''॥ ১৩৬। "এষ যং বুণুতে তদ্য স্বতনুং দর্শয়েৎ স্বয়ম। আত্মেতি'' শ্রুতিরপ্যাহ কিমপেক্ষ্যমতঃপরম ॥ ১২৭ ॥ বাসভূষা-গদা-চক্র-শঙ্খ-পঙ্কজ-লাঞ্ছিতঃ। আবিভূতিশ্চভুর্বাছ-ইরিরিত্যবদন্ মুনিঃ॥ ১৩৮॥ বিশ্বরূপং নিরীক্ষাব ভীতঃ পার্থো রণাঙ্গনে। এতব্বি বৈষ্ণবং রূপং দ্রষ্ট্র মৈচ্ছৎ স্বশাস্তয়ে॥ ১৩৯॥

> "কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-মিচ্ছামি স্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব। তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে"॥ ১৪ ।॥

স্পষ্টীকৃতঞ্চ পদ্যং তদ্ ভাষ্যকৃৎ-কুলকুঞ্জরৈঃ। স্বভাষ্যে শঙ্করৈঃ স্বষ্ঠু জন্মনির্দ্দেশ-পূর্ব্বকম্॥ ১৪১॥ कित्लारक ठजूर्व्वान्ध-वारमाष्ट्रयग-ভृषिजः। ভৌতিকাত্রদরামৈব নিঃসরেন্টেতিকঃ শিশুঃ ॥ ১৪২ ॥ অতোহপি বুধ্যতে সম্যাগ্ বাস্থদেবস্য বিগ্ৰহঃ। চিদানন্দঘনাকার আপ্রবাক্যানুসারতঃ ॥ ১৪৩॥ কদাচিৎ স্বেচ্ছয়া লীলা-রক্ষণার্থঞ্চ বিগ্রহম্। স্বীচক্রে ভৌতিকঞাপি তৎক্ষণাৎ সর্বশক্তিমান ॥ ১৪৪ আনন্দঘনরূপো২পি প্রতীতো ভৌতবৎ প্রভুঃ। ভৌতদেহোচিতং কার্য্যং যথাবৎ সমসাধ্যং ॥ ১৪৫॥ বস্তুতো নরলোকেংশ্মিন্ চিত্রভাববতাং নৃণাম্। ভাবাসুরূপরূপোংসো লীলার্থং যুগপদ্ বভো ॥ ১৪৬ ॥ পূর্ব্বজা যে তু দেবক্যাঃ পুত্রাঃ কংস-বিহিংসিতাঃ। প্রাকুতা এব তে জ্বেয়া গর্ভাদেব বিনিঃস্তাঃ ॥ ১৪৭ ॥ লোকেহপি দৃশ্যতে পিত্রোঃ প্রনষ্টসপ্তপুত্রয়োঃ। ঘুণা স্কৃতিনোরেব সংসারে জায়তে ভূশম্॥ ১৪৮॥ ততো নির্কেদমাপন্নে হিন্তা পুত্রাদি-বাসনাম্। শ্রীহরৌ চিত্তমাধায় সংসারান্মক্তিমিচ্ছতঃ ॥ ১১৯॥ ছিনত্ত্যেব তয়োঃ কৃষ্ণঃ সংসার-নিগড়ং দৃঢ়ম। ইত্যেষা মুক্তিদা শিক্ষা দত্তা কৃষ্ণেন লীলয়া॥ ১৫০॥ বস্থদেবো দেবকী চ পুত্রীভূতং জনার্দ্দনম্। ব্ৰহ্মফেনৈব তুষ্টাব বিদিয়া তং হি তম্বতঃ ॥ ১৫১ ॥

"বিদিতোহিদি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। কেবলামুভবানন্দ-স্বরূপঃ সর্ববৃদ্ধিদৃক্॥ ১৫২॥

"রূপং যত্তৎ প্রাহুর ব্যক্তমাছং ব্রহ্মজ্যোতির্নিগুণং নির্বিকারম্। সন্তামাত্রং নির্বিশেষং নিরীহং স হং সাক্ষাদ্ বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ" ॥ ১৫৩॥

শ্রীমন্তাগবতে স্পষ্ট মীদুশ্যেব তয়োঃ স্তুতিঃ। বিস্তৃতাস্তাত্র বাহুল্য-ভিয়া নৈব সমুদ্ধ তা ॥ ১৫৪ ॥ পিতৃভ্যাং যাচিত: কৃষ্ণঃ স্তুতোইভূচ্চ বিবাহুধুক্। আদিদেশ চ সংনেতু মাত্মানং গোকুলং প্রতি॥ ১৫৫॥ পিতৃ-যাচ্ঞা-চ্ছলেনাভূৎ স্বেচ্ছয়ৈব তথাবিধঃ। ন যুক্তমৈশ্বরং রূপং যতো প্রেমময়ে ব্রজে॥ ১৫৬॥ নিগড়ৈদৃ ঢ়বদ্ধোঽপি কারারুদ্ধোঽপি শূরজঃ। মুকুন্দস্তমাদায় গৃহান্নিরগমৎ স্থম্॥ ১৫৭॥ স্ফীতায়ামপি কালিন্দ্যাং জলদে২পি চ বর্ষতি। কুষ্ণবাহং ন পস্পর্শ বস্তুদেবং তয়োর্জলম্॥ ১৫৮॥ বিস্ময়স্থাবকাশো১ত্র বিছতে ন মনাগপি। নরাকৃতি-পরব্রহ্ম-বাস্থ্য। কিন্ধু তুর্ঘটম্॥ ১৫৯॥ কেনোপনিষদঃ শিক্ষা প্রমাণং তত্র পুদলম্। তৃণং চালয়িতুং দগ্ধং নাশক্ষোচ্চানিলোহনলঃ॥ ১৬০॥

4.

*তত্তোপলক্ষণার্থো হি নামোল্লেখস্তয়োদ্ধ য়োঃ*। সর্ব্বাসামেব শক্তীনা-মভীষ্টা ব্রহ্ম-তন্ত্রতা॥ ১৬১॥ ইন্দ্রো বর্ষতি ভীত্যাস্মা-দিত্যাল্লাহাপরা শ্রুতি:। স্বয়ং ভগবতাপ্যুক্তা সর্কেষামাত্মবশ্যতা॥ ১৮।॥ "যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ ভাসয়তেইখিলম। যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম"॥ ১৬৩॥ যচ্ছক্ত্যা শক্তিমৎ সর্ববং জগদেতচ্চরাচরম। তং বহন্তং হৃদা কৃষ্ণং কা শক্তি বাধিতুং ক্ষমা॥ ১৬९॥ ধারয়তো হৃদা ব্রহ্ম বাধা কাপি ন বিছাতে। ইত্যেতদৰ্শিতং সাক্ষাৎ ক্লফেন ব্ৰহ্মণা স্বয়ম্॥ ১৬৫॥ বস্থদেবং মহাভাগং বহন্তং ব্রহ্ম মূর্ত্তিমৎ। ন বাধতেম্ম তদ্বারি নিগড়াদি চ মুদ্ভবম ॥ ১৬৬॥ বস্থদেবস্ততশৈচত্য যশোদা-সৃতিকাগৃহম্। দদর্শ সম্রতাং তাঞ্চ নিদ্রয়া হত-চেতনাম্॥ ১৬৭॥ স্থাপয়ন্ সম্ভুতং তত্র সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম নরাকৃতি। যশোদা-তনয়াং মায়াং নীম্বা কারাং পুনর্যযৌ॥ ১৬৮॥ পুত্রদানং প্রতিজ্ঞায় কংসায়ানকতুন্দুভিঃ। কথ্য তদগ্যথা চক্রে ধার্ম্মিকোহপি চেত্রচ্যতে ॥ ১৬৯ ॥ প্রাণাত্যয়ে মুষাবাদো ন দোষায়েতি লৌকিকম্। শাসনং ধর্মালান্তাণাং পরস্ত ধর্মা এব সং ॥ ১৭০॥

বস্তুভস্ত মুযোচ্চার্য্য শব্দমাত্রেণ কেবলম্। অরক্ষৎ পরমং সত্যং মূর্ত্তিমৎ সত্যবিদ্বরঃ॥ ১৭১॥ সত্যং জ্ঞানং তথানন্দঃ স্বরূপং ব্রহ্মলক্ষণম্। তদ্বক্ষ মূর্ত্তিমৎ কৃষ্ণ স্তদ্রক্ষা সত্যরক্ষণম্॥ ১৭২॥ উদ্যোগপর্ব্বণি শ্রীমদ্-ব্যাসেনাপি তথোদিতম্। সত্যত্বং পরমং শ্রীমদ্-গোবিন্দস্যৈব সর্ববধা ॥ ১৭৩॥ "সত্যে প্রতিষ্ঠিত: কুঞ্চঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম। সত্যাৎ সত্যঞ্জ গোবিন্দ-স্তম্মাৎ সত্যো হি নামতঃ" ॥১৭৪॥ অতঃ শ্রীবস্থদেবেন সত্যসারো হি রক্ষিতঃ। যশ্মিরবগতে সর্বাং ভবেৎ সভ্যময়ং জগৎ॥ ১৭৫॥ স্থিতঃ সংসার-কারায়াং কৌশলাৎ তঞ্চ বঞ্চয়ন। যো রক্ষেদ্ হাদ্বজে কৃষ্ণং নিভূতং স হি মুক্তিভাক্ ॥১৭৬॥ পরং ব্রহ্ম পরিত্যজ্য মায়াং যদনয়দ্ বস্তঃ। স্বয়মেব ততো ভ্রান্ত্যা বদ্ধোহভূৎ স্বতরাং পুন: ॥ ১৭৭ ॥ অতঃপরঞ্চ যন্মায়া কংসহস্তাদ্দিবং গতা।

ভগবচ্ছরণাপত্ত্যা মায়াং জয়তি মানবঃ।
ন বলেনেতি কৃষ্ণেন দর্শিতঞ্চ দয়ালুনা।। ১৭৯।।
জন্ম কর্ম্মচ কৃষ্ণস্য দিব্যমেব ন লৌকিকম্।
বিগ্রহশ্চ চিদানন্দ-ঘন এবেতি চ স্থিতম্॥ ১৮০॥

ন ভচ্চিত্রং যতঃ সৈব সর্বান্তুত-বিধায়িনী ॥ ১৭৮॥

শিশুনাট্যপরং বিধিরুদ্ধতরং

বস্থবংশধরং জগতঃ পিতরম্।

জনি-ভানকরং জন জন্মহরং

নরলোকচরং স্মর দেববরম্॥ ১৮১॥

আবির্ভাবেহভূতে ত্রন্ধ-ঘনমূর্ণ্ডে: স্বয়ং হরে:। ভবেদ্ ভাগ্যবতামেব বিশাসঃ শাশতঃ সতাম্॥ ১৮২

> ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামিনা বিরচিতে শ্রীকৃষ্ণনালামূতে জন্মলালামূতম ॥

## অসুরসংহার-লীলামৃতম্।

ব্রজেশং শরণং জীব দৈত্যারিং বালবিগ্রহম্। ব্রজেশং যঃ স্বয়ং সর্ব্ব-পিতাপি পিতরং গতঃ ॥ ১॥ জ্ঞানেন জ্ঞায়তে ব্রহ্ম সন্মাত্রং জ্ঞানিভিঃ পুনঃ। তজ্জানং ভক্তিমুখ্যঞ্চে-দৃশ্যতে তৎ সবিগ্ৰহম্॥ ২ তদাপি পরমাননঃ সাধকৈ নৈবি লভ্যতে। ঈশ্বর-জ্ঞানসত্ত্বেন ভয়সঙ্কোচ-সম্ভবাৎ॥ ৩॥ যদা প্রেম ভবেৎ পূর্ণং নৈশ্বর্য্যং ভাসতে তদা। স্থতঃ স্থা পতিশ্চেতি জায়তে ভাব ঈশ্বরে॥ ৪॥ তদৈব পরমানন্দঃ স্বাদ্যতে সাধকৈঞ্ বম্। সখ্যাদি-ভাববত্বেন ভয়াদে ন হি সম্ভবঃ ॥ ৫ ॥ দেবকী-বস্থদেবাভ্যাং জাতঃ কুষ্ণোহত এব হি। সম্যাগাস্থাদিতঃ কিন্তু প্রেমিকৈর্ব্রজবাসিভিঃ ॥ ৬ ॥ দিধাপি স্থাদিয়ং ব্যক্তি-রেকস্মিন্ সাধকে ক্রমাৎ। অভিনীয় তু স্থস্পষ্টং কৃষ্ণেন দৰ্শিতা পৃথক্॥ १॥ -শাস্তাদি-মধুরাস্তং যৎ পঞ্চধা প্রেম তৎ ক্রমাৎ। শভতে ভক্ত একো২পি ক্রমসাধন-যোগত: ॥ ৮॥

88

পঞ্চানামপি ভাবানা-মুত্তমত্বং যথোত্তরম্। অতঃ শ্রেষ্ঠতমন্তেষু ভাবো মধুর-সংজ্ঞিতঃ॥ ১॥ বাৎসল্য-সখ্য-মাধুর্য্য-প্রধানা ব্রজবাসিনঃ। অতঃ শ্রীকৃঞ্লীলাস্থ ব্রজ্লীলোত্তমোত্তমা॥ ১০॥ ব্রন্মাদি-বন্দিতে কুষ্ণে সখ্যাদিভাব উর্জ্জিতঃ। সর্বব্রেষ্ঠো মতস্তত্র কিমু বক্তব্যমস্তি বা॥১১॥ ব্রজভাবঃ স্মহর্কোধ্যে। ময়া মন্দ্রধিয়াপি সঃ। আলোচ্যতে স্বতোষায় যথাশ্রুতি যথামতি॥ ১২॥ ঈশ্বোহপি ব্রদ্ধে কৃষ্ণঃ পুত্রঃ স্বশা পতিস্তথা। ঐশ্ব্যাবরকং প্রেম বিশুদ্ধং তত্র কারণম্॥ ১৩॥ রাজানমপি তন্মাতা ত্রিক্রং মহিষী তথা। পুত্রং মিত্রং পতিঞ্চিব মন্ততে ন তু ভূপতিম্॥ ১৪॥ ঈশ্বরাংশো যথা জীবঃ প্রদ্রৈব বভাতামিয়াৎ। ঈশ্বরোহপি তথা প্রেম্না নিশ্চিতং যাতি বশ্যতাম ॥ ১৫ ব্ৰজবাসিবশঃ কুষ্ণো যা যা লীলা ব্ৰজেহকরোৎ। व्यात्मा देन ज्ञावस्काञ्च जनात्नो मा विद्याहारु ॥ ১৬ ॥ সত্বং রজস্তমশ্চেতি প্রসিদ্ধা হি গুণাস্ত্রয়ঃ। বাধ্যবাধক-সম্বন্ধঃ সদা তেষাং পরস্পরম্॥ ১৭॥ সত্তেন ভগবন্ধকী রক্ত্যা ভোগবাসনা। তমদা জায়তে জন্তো-জীবহিংদাদি-নীচধীঃ॥ ১৮॥

সান্থিকাঃ সর্ব্বদা দেবা অন্তরা রাজসান্তথা। তামসা রাক্ষসাশৈচব দ্বন্দ-স্তেষাং মিথস্ততঃ॥ ১৯॥

স্বর্গেহপি সর্ব্বদা দ্রোহো দৈত্যানাং রাজসাত্মনাম্। ত্রিদ**ৈ:** সাত্বিকৈঃ সার্দ্ধং কথিতোহস্তি শ্রুতাবপি॥ ২০॥

মানবেম্বপি বিদ্যস্তে তে দেবাস্থর-রাক্ষসাঃ। তত্তদ্গুণময়ত্বেন তত্তদ্-ভাবমুপাগতাঃ॥ ২১॥

রাজসাস্তামসাশ্চাতো মানবা হরিবিদ্বিঃ। হরিভক্তদ্বিষশৈচব দৃশ্যন্তে ভুবি সর্ববিঃ॥ ২২॥

অবাতরদ্ যদা কৃষ্ণো যেন রূপেণ যত্র চ। তদা তত্রাভবন্ ভক্তাঃ কুেচিচ্চ তদ্বিরোধিনঃ॥ ২৩॥

তেষু রজঃস্বভাবা যে বোদ্ধব্যাস্তে নরাস্ত্রাঃ। তমঃ প্রকৃতয়ো জ্ঞেয়া মানবা নররাক্ষসাঃ। ২৪॥

অন্তর্কহিশ্চ ভক্তানা-মন্তরায়ান্ স্বয়ং হরিঃ। হস্তি তানিতি বোদ্ধব্য-মনয়া লীলয়া হরেঃ॥ ২৫॥

সংসারে। মূর্ত্তিমান্ কংলো ভোজবংশসমূত্তবঃ। প্রেরয়ামাস তুশ্চারান্ ব্রজে কৃষ্ণজিঘাংসয়া॥ ২৬॥

অধুনাপ্যসুসদ্ধানে কৃতেহত্তৈব ধরাতলে।
ন তুর্লুভোহপরঃ কংস উগ্রসেনস্থতোপমঃ॥ ২৭॥
মায়য়া তে চরাঃ সর্কে পশাদি-রূপধারিণঃ।

বিশ্বমাচরিতুং শবদ গোকুলে চক্রকদ্যমম্॥ ২৮॥

কংসামুচরবর্গাণাং যন্নানা-রূপধারিতা। যথার্থমেব তদ্যম্মা-দম্বাঃ কামরূপিণঃ ॥ ২৯॥ অথবা হঠযোগেন কামরূপধরো ভবেৎ। যঃ কোহপি মানবস্তত্র মতমস্তি পভঞ্জলে:॥ ৩০ ॥ বেদেহপি দৃশ্যতে দৈত্য-দেবানাং কামরূপতা। আপ্তবাক্যং বিনাতীতং কেবা দর্শয়িতুং ক্ষমাঃ॥ ৩১.॥ কংসেন প্রেষিত। যে যে চরাঃ কৃষ্ণজিঘাংসয়া। প্রবলা পূতনা তেষাং পুরোমার্গপ্রদর্শিনী ॥ ৩২ ॥ হস্ত্রং শত্রুস্থতং কশ্চি-চ্চরেণ গরলং দিশেৎ। ইতি সংশ্রয়তে লোকে দৃশ্যতে চ সহস্রশঃ॥ ৩৩॥ তদ্বিষাক্তস্তনাং কংসঃ পুতনাং প্রেরয়েদিতি। কিং চিত্রং বিশ্ময়ঃ কো বা তদবধে কৃষ্ণকর্ত্তকে॥ ৩৪॥ সবিত্যুদ্বহ্নিসূর্য্যেন্দু-নক্ষত্রমখিলং জগৎ। তন্তাসা ভাসতে নিত্য-মিত্যাহ মুগুক≅ণতিঃ । ৩. ॥ বালগ্রহতয়া শাস্ত্রে পূতনা যা সমীরিতা। তচ্ছক্তি-মন্ত্রসিদ্ধেয়ং পৃতনা কংসনোদিতা॥ ৩৬॥ অস্থা চ ডাকিনীনাম্নী বর্ত্ততে বালঘাতিনী। ভচ্ছক্তি-মন্ত্রসিদ্ধা যা 'ডাইনী'ত্যুচ্যতে জনৈঃ॥ ৩৭॥ তদানীং তাদৃশী নারী বালন্নী পূতনাখ্যয়া। প্রথিতাসীদঞ্জবং লোকে তত্র কশ্চিম সংশয়:॥ ৩৮॥

প্রামে বা নগরে পূর্ব্বং পূত্তনৈকা তথাবিধা। বিহিংসতী বভূবৈব শিশূন্ মন্ত্রাদি-মার্বেণ: ॥ ৩৯ ॥ অভাপি 'ডাইনী'-দৃষ্টিং বৰ্জ্বয়স্ত্যঃ কুলস্ত্রিয়:। প্রায়ো রক্ষন্তি তত্তীতা নবসূতান্ সদা স্থতান্ ॥ ৪০ ॥ ছাদয়ন্তীদৃশী নারী ক্রুরাং প্রকৃতিমাত্মনঃ। ভদ্ৰবেশা স্থভাষাচ প্ৰায়ো ভবতি যত্নত:॥ ৪১॥ তৎকালে পৃতনৈবৈষা 'ডাইনী'-প্রবরাভবৎ। অতো২জ্ঞভূপতিঃ কৃষ্ণ-নাশ এনাং স্তযোজয়ৎ ॥ ৪২ ॥ যম্মাচ্ছক্তিং সমালভ্য পূতনা পূতনাভবৎ। তেনৈব নিহতা সাত্র বিস্ময়ো নহি বিছতে ॥ ৪৩ ॥ বিষঞ্চাপি বিষং জাতং প্রাণপ্রাশং যদিচ্ছয়া। তেন প্রশমিতং তচ্চ ন তত্র কোহপি বিম্ময়ঃ॥ ৪৪॥ यि किन्छि श्रातन् कृष्धः विश्वासन विषः शिरवः। ভন্নাম কীর্ত্তয়ন্ বাপি তং মৃত্যু ন স্পৃশত্যপি ॥ ৪৫॥ স্মৃতিরপ্যেতদেবাহ কৃষ্ণমুদ্দিশ্য মুক্তিদম। তদ্ বাক্যঞ্চ সমুদ্ধূত্য স্থস্পষ্টং সম্প্রদর্শ্যতে ॥ ৪৬ ॥ "অরির্মিত্রং বিষং পথ্য-মধর্ম্মো ধর্ম্মতাং ব্রজেৎ। স্থপ্রসঙ্গে হ্রাফালে বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ ॥'' ৪৫॥ যং স্মরন্ কীর্ত্তয়ন্ যঞ্চ ন যাতি বিষপো মৃতিম্। জনস্তদা স্বয়ং তস্ত বিস্ময়ঃ কো বিষাশনে ॥ ৪৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃকং যচ্চ পৃতনাস্তনদংশনম্। শীলৈব সাবগস্তব্যা তম্মেচ্ছয়া হি সা মৃতা॥ ৪৯॥ অতো নার্থান্তরং কার্যাং বিষয়ে শান্তসম্মতে। যুক্ত্যা চ সম্মতে সম্যাগস্ত শাস্ত্রমনাহতম্॥ ৫০॥ পূতনা-মৃতদেহস্য বৃহত্বং বর্ণিতং যথা। অতিরঞ্জনমস্ত্যেব তত্র তদবগমাতে॥ ৫১॥ রসপোষায় সর্বত্র কর্ত্তব্যমতিরঞ্জনম। দৃষ্টৌ রসবিদাং তদ্ধি ভূষণং নতু দৃষণম্॥ ৫২॥ কাব্যং হি তাদৃশং নাস্তি পুরাবৃত্তঞ্চ তাদৃশম্। তারতম্যেন দুখ্যেত ন যন্মিন্নতিরঞ্জনম্॥ ৫৩॥ অতোহত্রাপি সুধীবর্ট্যৈঃ সোঢ়ব্যং সারদর্শিভিঃ। পুতনাদেহমাশ্রিত্য বণিতং যন্মহর্ষিণা॥ ৫৪॥ অনুয়েব দিশা বোধ্যঃ সূত্র্বেষাং কুষ্ণবিদ্বিষাম্। वृद्धारस्था वर्गरननामः ७९मर्स्वयाः शृथक् शृथक् ॥ ৫৫ ॥ বিদ্বা হি ত্রিবিধাঃ শাস্ত্রে বর্ণিতা স্তত্তকোবিদৈঃ। আধ্যাত্মিকাধিদৈবাধি-ভৌতান্তে নামতঃ স্মৃতাঃ॥ ৫৬ ত্রিবিধা অপি তে জাতা ব্রজে কৃষ্ণ-বিনষ্টয়ে। শ্রেষ্যাংসি বছবিম্নানি তদপীত্থং প্রদর্শিতম্ ॥ ৫৭॥ ভত্র চেন্দ্রকৃতো বর্ষো বিজ্ঞেয় আধিদৈবিকঃ। অত্যে সোহপি সমালোচা-স্তৎকথাবসরে ময়া॥ ৫৮॥

পূতনা-বক-বৎসাশ্ব-**শক**টাঘভুজ**জ**মাঃ। তদবিধাশ্চ তথাচান্তে বিজ্ঞেয়া আাধভৌতিকাঃ॥ ৫৯। তত্তত্বৎপাতজাশ্চিন্তা যা জাতা ব্ৰজবাসিনাম্। তা এবাধ্যাত্মিকা জ্ঞেয়া বিষ্ণাঃ সম্ভাপকারিণঃ॥ ৬০॥ ভক্তানাং ত্রিবিধা বিদ্বা বার্যাক্ষে সর্ব্বদা মহা। ইতি দর্শয়িতুং লোকে কুতমিত্বং কুপালুনা॥ ৬১॥ যথা দন্দর্শিতা সম্যক্ ক্লেনানস্তশক্তিনা। আধ্যাত্মিকাদিবিশ্নেষু ত্রিষেব প্রভৃতাত্মনঃ॥ ৬২॥ তথৈব দর্শিত। স্বস্থ্য শক্তিরব্যাহতা সদা। জলস্থলান্তরীক্ষেষু হরিণা বিশ্বচারিণা॥ ৬৩॥ জলে প্রশমিতস্তেন নাগেন্দ্রঃ পূতনাদিকাঃ। হতাঃ কংসচরা ভূমো তুণাবর্ত্তো বিহায়সি॥ ৬৪॥ শ্রীহরিং ধ্যায়তো জীবান জপাদে নিত্যকর্মণ। শনৈঃ কামাদয়োহভোত্য সংসারপ্রভবা হৃদি॥ ৬३॥ চিন্তাশ্চ শতশো দুষ্টা বাধন্তে ইতি সজ্জনৈ:। স্থবিজ্ঞাতং তদেবাত্র হরিণা দর্শিতং স্ফুটম্॥ ৬৬॥ তত্তদ্-ভাবসমাপন্না যে ভূমো নররাক্ষসাঃ। নরাম্বরাশ্চ জায়ন্তে বিধর্মনিরতাঃ সদা॥ ৬৭ ॥ মনসা ভগবন্তং তে বিষম্ভ্যেব নিরম্ভরম্। ভক্তানাং ভঙ্গনানন্দে চান্তরায়া ভবস্তিহি ॥ ৬৮॥

সাক্ষাৎ তেনাবতীর্ণেন খ্রীমন্তগবতা সহ।
তন্তকৈশ্চ ব্যরুধ্যস্ত নাস্তাত্র কোহপি বিস্ময়ঃ ॥ ৬৯ ॥
অতো নার্থান্তরং কার্য্যং বিষয়ে শাস্ত্রসম্মতে।
যুক্ত্যা চ সম্মতে সম্য-গস্তুশাস্ত্রমনাহতম্ ॥ ৭০ ॥
পরিত্রাপায় সাধৃনাং বিনাশায় চ ছফ্কতাম্।
শ্রীহরেঃ সম্ভবো মর্ত্তো স্থমুর্ত্তেরিতি স্থিতম্॥ ৭১ ॥

শিশুঃ স্বয়ং প্রবলতমান্ স্বলীলয়া
ভাষান যো বিবুধরিপুন্ স্বনষ্টয়ে।
সমাগতান্ সকলস্থরৈরভিষ্ঠুতঃ
শিবং স নো দিশতু সদা সতাং গতিঃ॥ ৭২॥

ব্রহ্মণো বালবেশস্থ তুর্দাস্তাস্থরনাশনে। ভবেদ্ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাশতঃ সতাম্॥ ৭৩॥

ইতি শ্রীনীলকান্তদেব-গোস্বামিনা বিরচিতে শ্রীক্বঞ্চলীলামৃতে অস্তরসংহার-লীলামৃতম্।

# होर्या-नौनामृजम्।

#### **₹**

কুষ্ণাখ্য-পরমত্রন্ধ নমামি চৌর্য্যমাচরৎ। কৃষ্ণাখ্য-পরমর্ষিঞ্চ রক্ষিতং যেন তদ্ভবি॥ ১॥ অধুনা ভগবচ্চোর্য্য-মালোচিতুমহং যতে। অলৈরিগীয়তে যত্ত্র তত্ত্ববিদ্তিঃ প্রগীয়তে ॥ ২ ॥ শ্রুত্যা যতুদিতং তদ্ধি দর্শিতং লীলয়। পুনঃ। কৃষ্ণেন বৰ্ণিতং তচ্চ ব্যাসেন জীবমুক্তয়ে॥ ৩॥ ''এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্। প্রতিজ্ঞাতমিতি শ্রীমদ্-ব্যাদেন বলপূর্ব্বকম্॥ ৪॥ শ্রীকৃষ্ণশ্চ পরবন্ধ-ঘনাকার ইতি স্থিতম। ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহ-মিতি স্বস্থৈব বাক্যতঃ ॥ ৫॥ মুত্যুমত্যেতি বিজ্ঞায় তমেবেতি শ্রুতীরিতম্। অতঃ কৃষ্ণপরিজ্ঞানং বিনা মুক্তিন জায়তে ॥ ৬॥ ক্লফেন বৰুলীলায়াং দৰ্শিতা ব্ৰহ্মতাত্মনঃ। যামাস্বাছ পরা প্রীতিঃ প্রাপ্যতে মোক্ষমীপ্সুভিঃ ॥ ৭ ॥ শ্রীক্ষণ্ডচরিতে ভম্মা মরাচারেণ সম্মিতে। পদে পদে ভবেদেব সংশয়ঃ স্থমহানু হাদি॥ ৮॥

শ্রুত্যক্তপরতত্ত্বেন সন্মিতে তু ন সংশয়ঃ। ধীমতাং হৃদয়ে স্থান মবাপ্নোতি মনাগপি॥ ১॥ স্বর্ণাক্ষো রজতাক্ষেন সাদৃশ্যং ন সমর্হতি। স্বর্ণাঙ্কঃ সাম্যমাপ্নোতি স্বর্ণাঙ্কেনৈব কেবলম্ ॥ ১ ।। ''ব্রহ্মময়ং জগৎ সর্বাং ন নানাস্তীহ কিঞ্চন। জন্ম মৃত্যুমবাপ্নোতি স যো নানেব পশ্যতি ॥<sup>®</sup> ১১ ॥ "নাশ্যৎ সংশ্রুষতে যত্র যত্রাশুন্নহি দৃশ্যতে। জ্ঞায়তে চন যত্রাশ্রৎ স ভূমা হুমৃতঞ্ব সঃ॥" ১২॥ "বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্মতে। 'বাস্থদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা স্বত্নপ্লভঃ ॥" ১৩॥ ''বিভাবিনয়সম্পন্নে ব্রাক্ষণে গবি হস্কিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥" ১৭॥ "যে চৈব সান্ধিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে। মন্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি নত্বহং তেষু তে ময়ি॥" ১৫॥ "ইহৈব তৈৰ্জিতঃ স্বৰ্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ। নিৰ্দোষ্ণ হি সমং ব্ৰহ্ম তম্মাদু ব্ৰহ্মণি তে স্থিতাঃ॥" ১৮॥ "ন প্রন্থাৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্। স্থিতীত্বিদ্বাদি বিশ্বাদি বিশ ইত্যাদি শ্রুতিগীতার্থঃ সমং বদতি সর্ব্বতঃ। মুক্তিমেতি সমং পশুন্ বন্ধনকাসমেককঃ ॥ ১৮॥

রাগদেয়া যস্ত হৃদয়ং ন স্পৃশস্তি হি। প্রিয়ে বা বিপ্রিয়ে বাপি স এব মুক্তিভাগ্ভবেৎ ॥ ১৯॥ मार्थो छोरत तूर्थ मृद्र श्रूट भरतो ह मर्कना। ব্রহ্ম পশ্যন সমাপ্নোতি নিত্যানন্দং নচান্তথা ॥ ২০॥ দর্শয়ন্নিমমেবার্থং চৌরো ভূত্বা স্বয়ং প্রভূঃ। লোকানশিক্ষয়ত্তত্বং নিমিত্তীকৃত্য গোপিকাঃ॥ ২১॥ पिकारीतापि (गाभीनाः धनः मर्विमरा त्राव्य । বাচা তিরক্ষতশ্চাপি হসন্নেব স্থিতঃ পরম্॥ ১২॥ দৌরাঝ্যাং তস্ত্য গোপীষু নৈতাবদেব কেবলম। স্বয়ং ভুক্তা দদো শেষং বানরেভ্যো যথেঞ্চিতম্॥ ২৩॥ এতেনাপি যদা গোপ্যো নাকুপ্যংস্তং প্রতি কচিৎ। ভাণ্ডভঙ্গ-মলোৎসর্গা-দীনি ধার্ন্ত্রান্তথাচরৎ ॥ ২৪॥ অকালে২মোচয়দ্ বংসান্ স্প্তান্ বালানরোদয়ং। গোপীনাং মনসঃ সাম্যং বুভুৎষু র্ভগবান স্বয়ম ॥ ২৫ ॥ দূরেহস্ত ক্রোধবার্ত্তাপি দৃষ্ট্রা কৃষ্ণস্য ধৃষ্টতাম্। প্রত্যুত প্রাপুরানন্দং পরমং ব্রজগোপিকাঃ॥ ৬॥ কৃষ্ণধৃষ্টতয়া জাতং তাসাং যৎ পরমং স্থম্। ব্যাসেন বর্ণিতং কিঞ্চি দাভাষেণৈর স্থন্দরম্॥ ২৭॥ "কৃষ্ণস্থ গোপ্যো রুচিরং বীক্ষ্য কৌমার-চাপলম্।

শৃণুস্ত্যাঃ কিল তন্মাতু-রিতি হোচুঃ সমাগতাঃ ॥'' ২৮ ॥

"বৎসাদ্ মুঞ্ন্ কচিদসময়ে ক্রোশসঞ্জাতহাসঃ স্বেয়ং সাম্বরুথ দ্বিপয়ঃ কল্লিতঃ স্বেয়যোগৈঃ।

মর্কান্ ভোক্ষ্যন্ বিভঙ্গতি স চেন্নাত্তি ভাগুং ভিনত্তি দ্রব্যালাভে স গৃহকুপিতো যাত্যুপক্রোশ্য ভোকান্ ॥"২৯

"হস্তাগ্রাহে রচয়তি বিধিং পীঠকোলুখলালৈশ্ভিদ্রং হস্তর্নিহিতবয়ুনং শিক্যভাণ্ডেষু তদ্বিৎ।
ধ্বাস্তাগারে ধৃতমণিগণংস্বাঙ্গমর্থপ্রদীপং
কালে গোপ্যো যর্হি গৃহক্তোষু ব্যগ্রভিত্তাঃ ॥" ৩০॥

"এবং ধাষ্ট্যান্মাশতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তো স্তেয়োপায়ৈ বিরচিতকৃতিঃ স্বপ্রতীকো যথাস্তে। ইথং স্ত্রীভিঃ সভয়নয়নশ্রীমৃখালোকিনীভি-ব্যাখ্যাতার্থা প্রহসিতমুখী নহ্যপালকু মৈচছৎ "॥ ৩১॥

ক্ষচিরত্নেন চাপল্যং ব্যাসেন স্থবিশেষিতম্।
অতঃ কৃষ্ণস্য ধাষ্ট্রেন গোপীনামভবৎ স্থবম্ ॥'' ৩২ ॥
অতশ্চ কৃষ্ণধাষ্ট্র্যং যদ্ যশোদায়ে ভ্যবেদয়ন্।
তৎপরং পরিহাসার্থং তদ্বাক্যেনেব ব্ধ্যতে ॥ ৩৩ ॥
ধাষ্ট্র্যানীত্যস্য টীকায়াং শ্রীধরস্বামিভিঃ কৃতা।
ব্যাখ্যান্তি পরিহাসার্থা তত্তার্থা চ স্কুর্যুমা ॥ ৩৪ ॥

ব্যাঝুগান্ত পারহাসাথা তত্ত্বাথা চ স্বত্নগমা ॥ ৩৪ ॥ রে চৌর চৌর ইভ্যেব-মাক্রুপ্টন্তাভিরচ্যতঃ। দং চৌরোহহং গৃহস্বামী-ত্যেবং বদতি নির্ভয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ ছং চৌরোহহং গৃহস্বামী-ত্যেতদ্ যদ্ ভগবদ্বচঃ। তৎ পরীহাসবস্তাসং তত্ত্বগর্ভস্ত নিশ্চিতম ॥ ৩৬ ॥

লৌকিকস্তাৰিশেচতি চৌরো হি ৰিবিধো মতঃ। পরবিত্তহরশ্চাভো দ্বিতীয়ো ধনস্ক্রী ॥ ৩৭ ॥ অভাবেন পরস্বং যে। হরতীহ কচিজ্জনঃ। লঘুপাপকরঃ সোহসৌ রাজদণ্ডেন মুচ্যতে॥ ৩৮॥ ধনং সঞ্চীয়তে যেন দীনেভ্যোহদদতা সদা। চৌরচূড়ামণিঃ দোহদৌ ন মুক্তিং লভতে ৰুচিৎ ॥৩৯॥ ''যাবদ ভ্রিয়েত জঠরং তাবদেব হি ওদ্ধনম্। অধিকং যোহভিমন্থেত স স্তেনো দণ্ডমইতি॥'' ৪০।। ইতি শান্ত্রেণ কৃষ্ণস্ত "হং চৌর" ইতি যদ বচঃ। যুক্তমেবাধিক-ক্ষীর-দধ্যাদি-স্বামিনীং প্রতি॥ ৪১॥ গৃহস্বামী চ গোপীনাং কৃষ্ণ এব ন সংশয়ঃ। ব্রক্ষাগুস্বামিনস্তস্থ স্বামিত্বং সকলে গৃহে॥ ৪২। ব্যাখ্যাতং সাম্প্রতং তম্মাৎ স্বামিভিস্তবদর্শিভিঃ। "শ্রীধরঃ সকলং বেত্তী-ত্যুক্তির্যং প্রতি শান্তবী॥ ৪৩॥ "যস্তাহমনুগৃহামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ। ইতি শ্রীভগবদ্বাক্যং পুরাণে বিগুতে স্ফুটম, ৪৪॥॥ কৃতা কুপা পরীক্ষা চ কৃষ্ণেনাতি-কূপালুনা। হরতা কীরদধ্যাদি গোপীনাং বিত্তমৃত্তমম্।। ৪৫॥

ক্ষীরেণ বানরাণাং যৎ তর্পণং কৃষ্ণকত্র কম। তদিখমেব বোদ্ধব্যং সমদর্শন-সূচকম্॥ ৪৬॥ হরামি ধনমেকস্থ চাপরস্থৈ দদাম্যহম্। ইত্থং মে ব্রহ্মণো লীলা স্বেচ্ছয়া বহুরূপিণঃ।। ৪৭।। মদত্যো নাস্তি দাতাত্র মদত্যো নাস্তি তম্বরঃ। তত্তদ্রপধরঃ পৃথ্যা-মহং খেলামি সর্ব্বদা॥ ৪৮।। এতত্ত্বসুপাদেষ্টং, শ্রীক্সফো ভগবান স্বয়ম। হতা গোপীধনং ক্ষীরং বানরেভ্যো দদে পুনঃ।। ৪৯ উভয়াভিপ্রায়কো২য়ং চৌর্য্যাচারো২খিল-প্রভাঃ। লীলায়াং বালচাপলাং ব্ৰহ্মজ্ঞানস্ত তাত্ত্বিক্ষ্ ॥ ৫০ ॥ চৌরাদয়ো ন সম্ভ্যাম্মিন লোকেহতে সাধবোহপি বা। অহং একৈব খেলামি তত্তজ্ঞপেণ সর্ববনা॥ ৫১॥ ভগবানিত্যুপাদেষ্ট্রং শ্রুত্ত্রাকাত্মসর্বতাম্। ভেদদর্শন-মুগ্ধানাং মুক্তয়ে চাচরৎ তথা।। ৫২॥ মর্ত্তাচোরেহপি চৌরত্ব-জ্ঞানমজ্ঞান-মূলকম্। কিং পুন ব্ৰন্সসাল্তে শ্ৰী-কৃষ্ণে সৰ্ব্বময়ে বিভৌ।। ৫৩। মর্ত্তাচৌরেহপি জীবস্থ সৌভাগ্যেন ভবেদ যদা। কৃষ্ণজ্ঞানং তদা মুক্তিঃ স্থাদেব নাম্যথা কহিৎ।। ৫৪॥ তেনৈব হ্রিয়তে বিত্তং তেনৈব চ প্রদীয়তে। ্হত্বা গোপীপয়ো দম্বা মর্কেভ্য ইতি দর্শিতম্॥ ৫৫॥

নীতিবিত্যা তথা তত্ত্ব-বিদ্যা ভিন্নে উভে গ্রুবম্। ं নীতিঃ সংসারিণাং যুক্তা তত্তম মুক্তিমিচ্ছতাম্॥ ৫৬। নীতো চৌরো ভবেক্ষোরঃ সাধুশ্চ সাধুরেব হি। তত্ত্বে চৌরশ্চ সাধুশ্চ ত্রক্ষোব ন ততঃ পৃথক্॥ ৫৭॥ তত্তশিক্ষা-প্রদা কৃষ্ণ-ব্রজলীলাতি-তুর্গমা। নীতি-দৃষ্ট্যা তু দৃষ্টাসে প্রকং মলিনতামিয়াৎ ॥ ৫৮ ॥ যদ বেদান্তে চ গীতায়াং ব্রহ্মস্বরূপমীরিতম্। তদেব স্থথবোধায় লীলয়া দর্শয়ং প্রভুঃ॥ ৫৯॥ অহো ত্রঃখমহো তুখং শ্রীকৃষ্ণ-চরিতং শুচি। বিকুর্বস্থি মহামোহাৎ কুফ্মায়া-বিমোহিতা:॥ ৬০॥ ভগবানপি চৌরো২ভুৎ যেষাং হিতবিধিৎসয়া। ত এব চরিতং তস্ত্য নামুমোদস্ত ঐশ্বম্॥ ৬১॥ "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুবাং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানস্থো মম ভূত-মহেশরম্॥" ৬২॥ ইত্যেতদ্ভিতঃখেন জীবানুকম্পিনা স্বয়ম। কুষ্ণেন কথিতং মিত্রং স্বপ্রাণ-প্রতিমং প্রতি॥ ৬৩॥ চরামি যৎকৃতে চৌর্য্যং চৌরং বক্তি স এব মাম্। এষা প্রচলিতা বাণী ফলিতা কৃষ্ণ ঈশবে ॥ ৬৪॥ ্চণ্ডালে ব্রাহ্মণে চৌরে বদান্যে গবি হস্তিনি। সর্বত্র পশ্যতঃ কৃষ্ণং সমং মুক্তিরিতি স্থিতম্॥ ৬৫॥

### শ্ৰীক্ষ-লালামৃতম্।

যদ্যন্তি বাঞ্চা ভববারি-পারে
স্থান্ধ চ নিত্যে পুরুষার্থসারে।
শাখনানো মে চপলং কিশোরং
ভক্তস্ব গোপী-নবনীত-চোরম্॥ ৬৬ ॥

পোপীতৃগ্ধ-দধিক্ষীর-চোরে কৃষ্ণেইবিলেশ্বরে। ভবেদ্ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাশ্বতঃ সতাম্॥ ৬৭॥

> ইতি শ্রীনীলকাস্ত-দেব গোস্বামিনা বিরচিতে শ্রীকৃষ্ণলীলামূতে চৌর্যালীলামূতম্ ॥

# **মृ**ख्यन-मीनाप्रु ।

### 

নমামি বালকং ব্রহ্ম মৃত্তক্ষণ-পরায়ণম্। অনস্তমুদরং যস্তা ব্রহ্মাটেণ্ডক-পরায়ণম্॥ ১ ॥ বিনা রসাস্তরাস্বাদং রসপুষ্টি ন জায়তে। বাললীলাস্তরে কৃষ্ণ-স্তদৈশ্বর্য্যমদর্শ্বরং॥ ২॥ ব্রজস্ম প্রেমধায়ো মে মৃত্তিকাপি স্থধায়তে। ইতি সন্দর্শয়ন্ কৃষ্ণঃ খেলন্ মূদমভক্ষয়ৎ॥ ৩॥ অবেদয়দ্ যশোদায়ৈ স্বস্ত মৃত্তক্ষণং স্বয়ম্। মিত্রবর্গ-মুখ-দ্বারা কৃষ্ণঃ সর্ববছদি স্থিতঃ॥ ৪॥ আরোপয়ৎ স্বমিত্রেষু মৃষাবাগ্ দোষমচ্যুতঃ। স্বয়ঞ্চাপদ্পন্ মাতৃ-সন্নিধানে স্বকর্ম তৎ॥ ৫॥ অত্রাপি দাবভিপ্রায়ৌ বালস্থ বন্ধণঃ সতঃ। লীলা-সৌষ্ঠব-রক্ষা চ স্ব-স্বরূপস্থ সূচনা॥ ৬॥ স্বভাব এষ বালানাং সর্বেষাং হি ছরাত্মনাম্। স্বদোষং সঙ্গিষু গ্ৰস্থ সমিচ্ছস্তি স্বসাধুতাম্॥ ৭॥ এষ লীলা-সৌষ্ঠবার্থো বাহ্যার্থঃ স্ফুটএব হি। আলোচ্যস্তাত্ত্বিকশ্চার্থঃ কৃষ্ণবাক্-সত্য-সূচকঃ॥ ৮॥

যস্ত কুক্ষাবিদং বিশ্বং ভক্ষ্যং তস্তাপরং কিমু। স্বতস্থাঃ সদা যোহসো কথং বা ভক্ষয়েদপি॥ ৯॥ ম্যাবাদচ্ছলেনৈবং ব্রহ্মত্বং স্বস্থা সূচিতম্। ব্ৰহ্মণো লক্ষণতেন যৎ শ্ৰুত্যা সমুদীরিতম্॥ ১০॥ অস্বীকৃতমতো যদ্ধি স্বস্ত মৃদ্ধক্ষণং ভিয়া। সত্যমেব বচস্তস্থ তদ্ ব্লগণো নরাকুতেঃ॥ ১১॥ "নাহং ভক্ষিতবানম্ব সর্কে মিথ্যাভিশংসিনঃ। ষদি সত্যগিরস্তর্হি সমক্ষং পশ্য মে মুখম্॥" ১২॥ যৎ সমারোপয়ৎ কুষ্ণো মিখ্যা-বাদং স্বসঙ্গিষু। সত্যং তদেব চ শ্রীমৎ-কৃষ্ণস্থ ব্রহ্মণো বচঃ। ১৩॥ তদ্বাক্যেংদান্তপুত্রস্থ বিশ্বাদো নাভবদ্ যদা। মাতুঃ কুফস্তদা কুন্দো ব্রহ্মাণ্ডং সমদর্শয়ৎ। ১৪॥ অপশুদ্ গোপিকা তত্র কুক্ষো যজ্জগদন্ততম্। দৃষ্ট্য চাচিন্তয়দ্ যত্তদ্ ব্যাসদেবেন বর্ণিতম্॥ ১৫॥ ''সা তত্র দদৃশে বিশ্বং জগৎ স্থাসমু চ খং দিশঃ। সাদ্রি-দ্বীপান্ধিভূগোলং সবাযুগ্নীন্দুতারকম্॥" ১৬॥ "জ্যোতিশ্চক্রং জলং তেজো নভস্বান্ বিয়দেব চ। বৈকান্দ্রিকাণীব্রুয়াণি মনো মাত্রা গুণাস্ত্রয়ঃ।।" ১৭।।

> ''এতদ্ বিচিত্রং সহজীবকাল-স্বভাব-কর্ম্মাশয়-লিঙ্গভেদম্।

স্নোন্তনৌ বাক্ষ্য বিদারিতাক্তে ব্রদ্ধ: সহাত্মানমবাপ শক্ষাম্ ॥" ১৮॥

"কিং স্বপ্ন এতত্ত্ত দেবমায়া
কিংবা মদীয়ো বত বুদ্ধিমোহঃ।
অথো অমুষ্টোব মমার্ভকস্থ

যঃ কশ্চনৌৎপত্তিক আত্মযোগঃ॥" ১৯॥

''অথো যথাবন্ধ বিভর্কগোচরং চেতো-মনঃ-কর্ম্ম-বচোভিরঞ্জদা। যদাশ্রয়ং যেন যতঃ প্রতীয়তে স্কুত্বর্বিভাব্যং প্রণতাম্মি তৎপদম্।'' ২০।।

"শহং মমাসে পতিরেষ মে স্থতো ব্রজেশরস্থাখিল-বিত্তপা সভী। গোপ্যশ্চ গো শাঃ সহ-গোধনাশ্চ যে যন্মায়য়েখং কুমতিঃ স মে গতিঃ॥" ২১॥

ফ্মাদ্ ভবস্তি ভূতানি যত্র সস্তি বিশস্তি যৎ। প্রত্যক্ষমিতি বেণার্থ: কৃঞো মাত্রে ব্যদর্শয়ৎ॥ ২২॥

দৃষ্টাপরা যশোদা চ মাত্রা পুত্রোদরে পুন:। কৃষ্ণোহক্যোহপি তথা কৃষ্ণো-দরে দৃষ্টো ব্রজোহপর:॥২৩॥

''তদন্তরস্থ সর্ব্বস্থ ভচ্চ সর্ব্ববহিঃস্থিতম্। ইতি বেদার্থ ঈশেন দর্শিতো লীলয়ৈতয়া॥'' ২৪॥

### बीक्रथ-नीनां मृजम्।

বিশ্বরূপমুপাদিশ্য দর্শিতশ্চ রণাঙ্গনে। প্রত্যেত্ব তদিমাং লীলাং প্রত্যয়ী শ্রুতিগীতয়ো: ॥ ২৫॥ প্রমাণঞ্চান্তি স্থস্পষ্ট-মেতদর্থ-প্রবোধকম। প্রস্থে পঞ্চদশীনান্দি বেদাস্ত-গ্রন্থ-মূর্দ্ধনি।।২৬।। "নিশ্ছিদ্র-দর্পণে ভাতি বস্তুগর্ভং বুহদ বিয়ৎ। সচ্চিদ্ঘনে তথা নানা-জগদ্গর্ভমিদং বিয়ৎ॥" ২৭॥ তৃপ্যন্তি জ্ঞানিনোহেতদ্ বুদ্ধৈবৈশ্ব্যমন্ত্ৰম । প্রেমিকাস্ত ন তুষ্যন্তি দৃষ্ট্যাপি নিজচক্ষুষা।। ২৮।। পুত্র-মিত্র-পতিত্বেন সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহম্। আস্বান্ত নীরদৈশ্বর্য্যং কো বা তস্ত লবেৎ স্থবীঃ।। ২৯।। বাৎসল্য-প্রতিমা গোপী দৃষ্ট্রেতদ্ ভয়মাপ সা। পার্থন্চ সখ্য-স্বর্কম্ব আস্তাং তোষোহতিদূরতঃ।। ৩০ ॥ বিশেষোহস্তি মহাংস্তত্র সমানেহপি ভয়ে ভয়োঃ। গোপ্যাঃ কৃষ্ণগতা ভীতিঃ পার্থস্থাত্মগতা তু সা॥ ৩১ ॥ পার্থঃ কৃষ্ণস্থ দৃষ্ট্বৈব বিভূষং পরমাদ্ভুতম্। তৎক্ষণাদীবরং মন্বা ভীতঃ কৃষ্ণং সমানমৎ ॥ ৩২ ॥ ৰশোদা তু স্বপুত্রস্থ বিভূত্বে সংশয়ং গতা। বিতর্কী বহুধা পশ্চা-দাশ্রয়দ জগদীশরম ।। ৩৩ ৷৷ চিরঞ্চ মাতৃদৃষ্টো ত-ন্নাস্কুরৎ কৃষ্ণবৈভবম্। **७**म् विज्ञूषप्रजृत्माक्षः क्षनाम् वादमना-मान्यतः ॥ ७८

### মৃত্তকণ-লীলামৃতম্।

সম্ভদেব জগদ্গর্ভং যশোদা কৃষ্ণমীশ্বরম। নিজাঙ্কে স্থাপয়িতাপ মুদং ব্রহ্মস্থার্দ্দনীম্।। ৩৫।। "অস্থলশ্চানণুশেচতি" ব্রহ্মণঃ শ্রুতি-সম্মতে। যুগপদ্ বিভূতাণুত্বে ব্রহ্মণৈব প্রদর্শিতে।। ৩৬।। ইত্থঞ্চ দর্শিতা প্রেশ্নঃ কৃষ্ণেনান্তুত-শক্তিতা। প্রেমার্কো বিম্ববদ, ভাতি জ্ঞানং তত্রচ মঙ্জ্রতি।। ৩৭।। অতএব মুনীজেণ বিস্মিতেনেব বর্ণিতম্। অভূতং প্রেম-মাহাত্ম্যং স্বভগাভীর-যোষিতঃ॥ ৩৮॥ 'ত্রয়া চোপনিষন্তিস্ত সাখ্য-যোগৈশ্চ সাত্তৈঃ। উপগীয়মানমাহাঝ্যং হরিং সামগ্রতাত্মজম ॥" ৩৯॥ এষা হি ভগবল্লীলা লোকশিকৈক-হেত্ৰকা। গোপীনাং নিত্যসিদ্ধানাং শিক্ষাপেকা ন বিশ্বতে ॥ ৪০ ॥ তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং কৃষ্ণদেহে চরাচরম্। তদ,বহি ব'স্তু-মাত্রং হি ন বিঘ্যত ইতি স্থিতম।। ৪১॥ নিত্যস্তৃপ্তোহপি চ মৃত্তিকাশনঃ সত্যস্বরূপোঽপাযথার্থ-ভাষণঃ। ক্ষুদ্রোহপি কুক্ষাবখিল-প্রকাশন আন্তাং সহায়ে। মম সোহবিশেষণঃ ॥ ৪২ ॥ শিশোরপ্যদরে বিশ্বং নহি চিত্রং হরেরিভি। ভবেদ্ ভাগ্যবভামেব বিশাসঃ শাশ্বভঃ সভাম্।। ৪৩॥ ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামিনা বিরচিতে

**এক্রিফলীলামুতে মুন্তক্ষণ-লীলামূতম ।** 

# দামোদর-লীলাম্ভম্।

#### ~~~ @ Do----

নমামি দামবদ্ধং তথ পরব্রহ্ম নিরস্তরম্। শ্রুতিভির্যৎ স্থানিপাতিং নিকাহিশ্চ নিরম্ভরম্॥ ১॥ অনস্ভোহপি ভবেদ বদ্ধ-শ্চিত্রমেতর সংশয়ঃ। তত্রাপি গুণবদ্ধঃ স্থা-দেতদত্যস্তমদূতম্ ॥ ২ ॥ তত্রাপাবলয়া-ভীর-যোতিতা চ যশোদয়া। ভবেদ্ বন্ধো হরি-স্তদ্ধি চিত্রাৎ চিত্রতরং পুনঃ॥ ৩॥ কঠোপনিষদি "ব্ৰহ্ম বক্তা শ্ৰোতা তথেকিতা। আশ্চর্য্যাঃ সর্ব্ব এবৈতে" ইত্যুক্তং স্পষ্টমেব হি । ৪॥ অতো ব্রহ্মঘনঃ কুষ্ণ আশ্চার্য্য এব নিশ্চিতম। চরিতং তস্য চাশ্চর্য্যং ভবেদিতি কিমন্তুতম্॥ ৫॥ व्याम्हर्या। यपि वक्तान्य (खाजाह विवरता यपि। বিদ্যাদ্ ব্ৰহ্ম কথং জীবো মুক্তিং বা প্ৰাপ্ন য়াৎ কথম্ ॥৬॥ অতঃ সৎস্বপি শাল্রেযু জ্ঞানার্থং ভক্ততাং স্বয়ম্। शान्तर्भकावडीर्याएमी खक्रभः प्रभिष्यक्रविः ॥ १ ॥ नत्रवृक्षी यमाम्हर्गः महकः ७९ भरत्रवरत । ইভি বিশ্বত্য মুহস্তি এক্ষাশ্চর্য্যে হি মানবাঃ॥৮॥

नतानाः यनमाधाः ७-नमाधाः बक्ताता यनि । বিশেষো বিভাতে কো বা ব্রহ্ম-মানবয়োগুদা ॥ ১॥ 🕶 যুগপদ্ বেদবাক্যেন স্থূলো২ণুশ্চাপি যো ভবেৎ। যুপপৎ স নিরস্তোহপি ভক্তৈর্বদ্ধো ভবেদ্ধুবৃদ্ধ। ১০॥ পূজনে বন্দনে তম্ম তথা তোষে! ন জায়তে। যথা ভক্তকৃতে তম্ম সম্ভোষো দুঢ় বন্ধনে॥ ১১॥ অতঃ স্ববন্ধনং কৃষ্ণঃ সমিচ্ছন্নেব লীলয়া। দৌরাক্সাং কর্ত্ত্রমারেতে যশোদা-ভবনে ভূশম্॥ ১২॥ মাতাপি মোহিতা মত্বা শ্রীকৃষ্ণং স্বাত্মজং শিশুম। অশাস্তস্ত-শাস্ত্যর্থং তং বন্ধুং সমচেষ্টত ॥ ১৩ ॥ অতিদীর্ঘেণ দাল্লাসো বেষ্টয়িত্বা শিশুদরম। প্ৰস্থিবদ্ধক্ষণে হপত্ৰ জালুলোনং স্বদাম তৎ ॥ ১৪ ॥ আনীয় চাপরং দাম গ্রন্থিকালে তথৈব সা। অপর্যাপ্তমপশ্রৎ তৎ তনুদর-নিবন্ধনে ॥ ১৫॥ বহুশ্যপ্যেবমানীয় দামানি নন্দগেহিনী। উনানি পূর্ববন্দু ষ্ট্রা বিস্ময়ং পরমং যযৌ ॥ ১৬ ॥ অন্তন্ন পাভবৎ তস্যাঃ স্বশক্তিং স্বগুণং প্রতি। প্রস্থিমসর্ববগাত্রাপি যততেম্ম চ লজ্জ্যা॥ ১৭॥ সর্ববজ্ঞস্ত হরিভাবং বৃদ্ধা মাতুর্ম নোগতম্। স্বয়ং বদ্ধোহভবৎ পশ্চাৎ কুপয়া ভক্ত-বৎসলঃ॥ ১৮॥

**"স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্তন্তকবরস্রক্রঃ।** স্বৃষ্ট্য পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে ॥" ১৯ ॥ "অণোরণুতরং ব্রহ্ম মহতোহপি মহত্তরম।" শ্রুত্যর্থ ইতি কুষ্ণেন দশিতো লীলয়ৈতয়া॥ ২০॥ প্রেম্বন্ট পরমান্চর্য্য-শক্তিবং দর্শিতং পুনঃ যেন ভক্তো ভবেচ্ছক্তো বশীকর্ত্ত্বসীশ্বরম্॥ ২১॥ শুকেনাপি তথৈবোক্তং শ্রুত্বা নিজপিতুমু খাৎ। সংসারামুক্তিমিচ্ছস্তং বিষ্ণুরাতং প্রতি স্বয়ম্ ॥ ২২ "এবং সন্দর্শিতা হঙ্গ হরিণা ভক্ত-বশ্যতা। স্ববেশনাপি কুঞ্চেন যস্তেদং সেশ্বরং বশে॥" ২৩॥ দূরেহস্ত শুকবার্তাপি শ্রীমন্তগবতা স্বয়ম্। আত্মনো ভক্তবশ্যবং স্কুস্পষ্টমেব কীৰ্ত্তিভন্॥ ২৪॥ "অহং ভক্তপরাধীনো হুস্তন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভিগ্ৰ'স্ত-হৃদয়ো ভক্তৈৰ্ভক্তজনপ্ৰিয়ঃ॥" ২৫॥ কেচিদাধ্যাত্মিকীং ব্যাখ্যাং সংযোজ্যাত্র মনীষয়া। লীলাম্বরূপমুৎস্জ্য কল্লয়ন্তি চ 'রূপকম্'॥ ২৬॥ যশোদা সান্ধিকী বুদ্ধি-স্তদ্দাম প্রেম কেবলম্। ত্রীকুষ্ণঃ পরমাত্মৈব স্তুদয়ং ব্রজমণ্ডলম্॥ ২৭॥ ইতি তেষাং মতং তত্তু সত্যমেবাতি*ত্ব*ন্দরম্। থপুষ্পামিব তত্তত্বু বিনা দেহং নিরাম্পদম্॥ ২৮॥

लारक किन्ति यता क्रुक्षः किन्न প্রহরতি किन्ति। প্রহর্তা বস্তুভন্তত্ত্ব ক্রোধ এব ন সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥ **(** प्रशिक्ष प्रतिकारिक प्रतिकारिक क्षेत्र क् কেবলং শব্দমাত্রং হি প্রহর্ত্ত্বং নাপি চক্ষম:॥ ७० ॥ এবং কশ্চিদ্ যদা ভক্তঃ সেবতে ভক্তিতো হরিম্। দেহো২সাবাস্পদং তস্যা: সেবিকা ভক্তিরেব হি ॥ ৩১ ॥ দেহমপেক্ষতে সা তু সর্ব্বথা সেবিতুং হরিম। অন্যথা ভক্তিসত্তাপি ভূলে াকে ন প্রতীয়তে ॥ ৩২ ॥ তস্মাৎ ক্রোধশ্চ ভক্তিশ্চ ভাবে। বাধ্যাত্মিকো১পর:। স্বস্থানুরপকার্য্যার্থং দেহং কঞ্চিদপেক্ষতে ॥ ৩ ।॥ সা ভক্তিঃ পরমাত্মা চ সচ্চিদানন্দরূপধুক্। গোলোকে রাজতে নিতাং তদ্বিকাশো ব্রজেইপায়ম ॥৩৪॥ ধাানার্থ: সাধকানাং হি চিদ্দেহেন হরিঃ কচিৎ। কচিদ ভৌতেন দেহেন স্বেচ্ছয়া ক্রীড়তি প্রভুঃ॥ ৩৫ ॥ অতো বৃন্দাবনে কুফো রূপবানেব নিশ্চিতম। যশোদা রূপিণী চৈব রজ্জুশ্চ রজ্জুরেব হি॥ 🦇॥ গোপ্যাঃ প্রেমেব বদ্ধোহভু-দ্ধরির্যগ্রপি তত্ততঃ। তথাপি দাম মন্তব্যং নিমিত্তং হরিবন্ধনে ॥ ৩৭ ॥ দ্বাঙ্গলোনমভূদাম যথাবদ্ যৎ পুনঃ পুনঃ । তাত্বিকং কারণং তত্র সমালোচ্যঞ্ব সম্প্রতি ॥ ১৮॥

অহন্তা-মমতে যাবদ বর্ত্তে প্রবলে হৃদি। সম্ভব্যোহপি হরিস্তাব-মহি তদ্বন্ধনং কুত:॥ ৩ :॥ অহং বধামি গোপালং রজ্জা চৈব মদীয়য়া। ইতি দত্তেন মাজাপি নাশক্লোদ্ বন্ধুমাত্মজম্॥ ৪০॥ ব্রণা যদাভবদ গোপ্যাঃ বশক্তোচ স্বদামনি। আসীদ্ বদ্ধস্ত দৈবাসে কুপয়েব স্বয়ং হরিঃ॥ ৪১॥ আরুষ্টং দ্রৌপদীবস্ত্রং বর্দ্ধতেস্মৈব কেবলম্। যশোদায়ান্ত তদাম হুসতিস্ম পুনঃপুনঃ ॥ ৪২ ॥ প্রেমা যদাপি ক্রোপজা গোপী শতগুণোত্তমা। তথাপি লোকশিক্ষার্থং হারণৈবং প্রদর্শিতম ॥ ৪৩ ॥ অনপেক্ষ্য স্বসামখ্যং দ্রৌপদী কৃষ্ণমাশ্রিতা। যশোদা সাভিমানাসী-দিত্যেব তত্র কারণম॥ ৪৪॥ অহন্তা-মমতে বে তু প্রাপ্তঃ সংক্ষয়ং যদা। প্রেম-দাম তদা পূর্ণ: স্থাদ্ বশাশ্চ তদা হরিঃ॥ ৪৫॥ ইতীয়ং মহতী শিক্ষা দত্তা কৃষ্ণেন লীলয়।। হুভিমানং যশোদায়া দূরীকৃত্য কুপালুনা॥ ৪৬॥ হরিণা দর্শিতং পূর্ব্ব-মন্তঃ পূর্ণত্বমাত্মনঃ। বিহং পূৰ্ণত্বসপ্যত্ৰ লীলয়া দৰ্শিতং পুনঃ॥ ३१॥ অম্বর্কহিশ্চ ভক্তেন পরানন্দো নিরুধাতে। ইতাপি প্রেমমাহাত্ম্যাং দর্শিতং লীলয়ৈত্য়া ॥, ৪৮ ॥

তথৈব বৰ্ণিতং শ্ৰীমন্থনীক্ষেণ মহাত্মনা। কৃষ্ণপ্রেম-স্থাবিদ্ধো স্থং সম্ভরতা সদা॥ ১৯॥ ''নেমং বিরিঞাে ন ভবাে ন শ্রীরপাঙ্গসংখ্রা। প্রদাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমৃক্তিদাৎ ॥ ৫ ।। নায়ং স্থাপো ভগবান দেহিনাং গোপিকান্ততঃ। জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ।।' ৫১॥ এবং বন্ধা স্থতং গোপী পলায়ন পরায়ণম্। উদুখলেন সংযোগ্য কার্য্যান্তরপরাভবৎ॥ ৫২॥ ভগবানপি বীর্য্যং স্বং মাত্রে দর্শয়িকুং পুনঃ। উদৃথলং সমাকর্ষ প্রজগাম গৃহাদ্বহিঃ॥ ৫৩॥ "আসীনোহপি শয়ানোহপি যুগপদ্ যাতি দূরতঃ।" এতং বেদার্থমেতেন ধাবন বন্ধোইপ্যদর্শয়ৎ॥ ৫৪॥ নগযুগাান্তরং গচ্ছং-স্তত্র লগ্নমূদৃখলম্। বিকর্ষন্ লীলয়া ভূর্ণং বুহন্নগাবপাত্য়ৎ ॥ ৫৫ ॥ দৃষ্ট্রা কৃষ্ণবহং পূর্ববং বস্থদেবং যমানুজা। দদৌ মার্গং স্বভক্তস্মা-দাক্তেহদ্যাপি যথা পুরা॥ ৫৬॥ পাদপৌ বাধমানৌ তু কৃঞ্চান্তুবর্ত্ত্যুদৃধলম্। আপতুঃ পরমাপত্তিং দৃঢ়মূলাবপি স্বয়ম্॥ ৫৭॥ সিদ্ধান্তয়ন্তি কেচিত্র ক্রুদ্রো তৌ পাদপাবিতি। মতः कृरक्षमञ्*ष्ठाक-मनः कन्नन*रेग्नज्या॥ ८৮॥

दिश्वर्याशाभिनारेयव विकारमा बक्रमण्टल । ভবচ্ছেত্তু ইরেনিত্যং নিত্যধামবিহারিণঃ॥ ৫৯॥ তন্মনোজ্ঞেন চ শ্রীমন্-মুনিনাতিকৃপালুনা। বার্ণতং হি ভদৈশর্য্যং মুমুক্শূণাং বিমুক্তরে॥ ৬•॥ বৃক্ষমূলাৎ সমুদ্ভূতো স্থরবর্য্যাবিতি প্রুবম্। আশ্চর্য্যবৎ প্রতীয়েত বস্তুতো নাতৃতং হি তৎ ॥ ৬১॥ कर्मांगा जन्मरेविवधाः स्वीकूर्व्वान्त न य जनाः। ৰাস্তি তান্ প্ৰতি বক্তব্য-মাস্তিকান্ প্ৰতি মে কথা॥ ৬২। দেহাদ্দেহাস্তরং যাতি জীবঃ সূক্ষ্মভরো যদা। ন দৃশ্য: সর্বভূতানাং লিঙ্গদেহসমাঞ্রিতঃ ॥ ৬৩ ॥ সর্ববৃগ্ ভগবানেব হুদু শ্রমপি পশ্রতি। যোগবীর্যোণ জানাতি ব্যাসশ্চ যোগিনাং বরঃ॥ ৬৪॥ कूरवत्रशाञ्चाको भूक्वः लारकाम्रवगकरतो मना । শ্ৰীমদেবৰ্ষিণ। শপ্তো জাতো শ্ৰীগোকুলে নগৌ॥ ৬৫॥ চিরবদ্ধ-নগতং ত-দসৎকর্ম্মফলং তয়োঃ। মুহূর্তভক্তসঙ্গাচ্চ জনাগীদ্ ব্রজমণ্ডলে॥ ৬৬॥ দেবানামপি বৃক্ষত্বং ন চিত্রং পাপকর্ম্মতঃ। নগানীমমরত্বক ভোগাৎ কর্মক্ষয়ে সতি॥ ৬৭॥ শ্রমতি মৃতিপুরাণেষু বেদান্তদর্শনেষু চ। দেহাদ্দেহাম্বরপ্রাপ্তি-জীবানাং কর্মগোদিতা ॥ ৬৮॥

কর্ম্মণা নর-দেবানাং গতিঃ স্থাত্ত্তমাধমা। অজ্ঞানাম্ব নগাদীনাং স্বত এব ক্রমোম্বতি: ॥ ৬৯ ॥ সদসৎকর্মণাং কশ্চিৎ ফলদাতেশ্বরোহস্তি চেৎ। স্বীকর্দ্রব্যং বুধৈরেতন্ নান্তিকানাং কথা পৃথক্॥ १०॥ यि क्यानिमध्कर्य मनमङ खानवानि । ঈশরাৎ ফলদাতুঃ স নিশ্চিতং দণ্ডমর্হতি ॥ ৭১ ॥ অবোধং দণ্ডয়েৎ পুত্রং সদোষমপি কঃ পিতা। জ্ঞানবস্তু: ক্লুভ: কো বা কুভদোষ: ন দণ্ডয়েৎ ॥ ৭২ ॥ বাাছো হন্সান্নরং নিভাং মার্জারশ্চ হরেৎ পয়:। অজ্ঞয়োপ্ত তয়োস্তেন পাতকং নহি সম্ভবেৎ॥ ৭৩॥ मनमञ् छानवरस्था ३ भि तत्र वा मानव। यनि । আচরেয়ু স্তথাচার মইস্ত্যেবাধমাং গতিম্॥ ৭৪॥ मर्ट्वियायित्मर्यं खर्वन यनि क्रियाञ्चि । স্তুত এব তদা ধর্ম্মো নিতরাং নিষ্প্রয়োজনঃ॥ ৭৫॥ দেবর্ষেঃ কুপয়া পুপ্তা নাসীৎ পূর্ব্বস্মৃতিস্তয়ো:। অভোহসুতাপদলদ্বো-দ ধ্যতুঃ দর্ববদা হরিম্॥ ৭৬॥ বুক্ষাণামমুতাপোহস্তঃ কো বুধ্যেত হরিং বিনা। বিনা বা তৎকুপাপাত্রং মোহান্ধো জগতীতলে ॥ ৭৭ ॥ मानत्वाश्री मानवानाः नातिष्णः वृधार् न यः। म वृश्या कथः प्रः भागभानाः वनम् मः ॥ १৮ ॥

যচ্চ তাভ্যাং কৃতা তত্র স্তুতির্ভগবজ্ঞদা। তদম্ভুতমিবাভাতি তথাপি তন্নচাম্ভুতম্॥ ৭৯॥ স্থিতো২পি মানবস্তুঞী-মস্তঃ কথয়তে কথাম। সা তু লিক্ষরীরশ্বা কদাপি নান্তগোচরা॥৮০॥ অপঞ্চীকৃতভূতোখ-দেহানামপি যা কথা। শুণোতি তাং সদা কৃষ্ণঃ সর্কেষাং হৃদয়স্থিতঃ ॥ ৮১॥ কর্ণাভ্যাং যে হি শৃথস্তি শৃথস্তি তে ন তদ্ বচঃ। স শৃণোতি স্থরৈরুক্ত-মকর্ণোঽপি শৃণোতি যঃ॥ ৮২ ॥ **অন্তরঙ্গররপা**শ্চ কৃষ্ণতা ব্রজবালকাঃ। কেচিত্তো দদৃশুদে বৌ ভগবচ্ছব্জিসস্তু তাঃ॥ ৮৩॥ ততত্তো কৃষ্ণপাদাজ-মভিবন্দ্য পুনঃ পুনঃ। ভগবন্তক্তিমা শ্রিত্য প্রজগাতুর্নিজালয়ম্॥ ৮৪॥ অম্ভূতং কৃষ্ণচারিত্রং কো বা বোদ্ধাং ক্ষম: পুমান্। खाः वकः कृशामिक्-िष्टन्नारम्वाग्यक्रमम्॥ ৮৫॥ প্রেম্বা যশোদয়া বদ্ধ-স্তদিচ্ছাং সমপূরয়ৎ। ষক্ষো তৌ মোচয়ামাস ভগবান্ নগবন্ধনাৎ ॥ ১৬॥ অভিজানাতি ভক্তৈয়ব যাবস্তং ষঞ্চ তত্ত্বতঃ। মহান্তং মহতোহপি শ্রী-ভগবস্তমিতি স্থিতম ॥ ৮৭॥

বদ্ধোহগুণোহপি স গুণৈ ব্ৰজরাজ্বপত্না ভূবদ্ধ মূল-ধনদাত্মজমুক্তিদাতা।

# ভক্তাভিলাষবশগো নিতরাং স্ব**তমে**। দামোদরোহভুতশিশু: শরণং মমাস্ত ॥ ৮৮॥

জ্ঞানাগম্যেহপি সৎপ্রেম-বম্যে কৃষ্ণেহবিলেশরে। ভবেদ্ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাশ্বতঃ সতাম্॥ ৮৯॥

> ইতি শ্ৰীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামিনা বিরচিতে শ্রীক্ষুণ্নীলামতে দামোদরলীলামূতম।

## ব্ৰহ্মাহন-লীলামূতম্।

ব্যুতাং স্বেচ্ছয়া ধেমু-চারকো নন্দদারক:। रियचर्यापर्नेत्नाप् जास्व-विधि-मत्माद्य-पात्रकः ॥ ১॥ পानरम्रज्ञन्मरगाপचा रगाधनः ভगवान् स्रयम्। পরতত্ত্বে ব্রহ্মণোহপি বেদকর্ত্ত্রভবেদ্ ভ্রমঃ॥ ২॥ সত্যমেতদ্মঞাপি ন বৃদ্ধিমধিরোহতি। ঐশবং চরিতং মর্ত্ত্য-বৃদ্ধিঃ কিং সংস্পৃশেদপি॥ ৩॥ অপ্যাসীদনৃতাখ্যায়ী ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ম্। অপ্যাবন্ বালিশাঃ সর্ব্বে প্রাচীনাঃ শাস্ত্রসেবকাঃ॥ ৪॥ পক্ষ একতরোইপাত্র সম্ভবেন্ন কদাচন। न ज्लारनरेन बतोः नीनाः ऋगृ हाः मानवी मिष्टः ॥ ८॥ **অতন্ত্ৰত্ৰ সমাধানং বিছাতে বা নবেতি চ**। স্রষ্টব্যং সর্ববর্থা সম্যক্ শান্ত্র-যুক্তিপ্রমাণতঃ ॥ ৬॥ ঔষধেহ্বশ্যসেব্যে হি তর্কো যুক্তো ন রোগিণঃ। শ্রহ্মা সেবনীয়ন্তৎ সদ্বৈছেন ব্যবস্থিতম ॥ ৭ ॥ **ख्वरताग-ममाजारिसः कृष्मनीनामृष्टः भृ**हः । বিশাদেনৈব সংসেব্য-মার্যাশান্ত্রনিরূপিতম্॥ ৮॥

ময়া ন ভর্কাতে নাপি কিঞ্চিদত্র বিচার্যাতে। স্ববিশ্বাসামুসারেণ কুফলীলা নিষেব্যতে ॥ ৯ ॥ নরাণাং তারতমোন তথা রূপান্তরেণ চ। সর্বেষাং সর্বদেশেষু বিছাতে ধর্মাসেবনম ॥ ১০ ॥ তত্ত্বস্তু চিস্তিতং নৈব তথা কুত্রাপি কৈরপি। ঋষিভি ভারতাবাদৈ-ধ দৈমকজীবনৈ যথা ॥ ১১ ॥ পুথিব্যাং ভগবৎস্প্তা যাবস্তঃ সন্তি জন্তবঃ। নরাঃ সর্বোত্তমান্তেষু ধর্মাধিকারিণশ্চ তে॥ २ ॥ ভেষামেবামুকুল্যার্থ-মন্মে স্থিরচরাদয়ঃ। বুত্তো ধর্ম্মদেবনে চ স্থা তত্র ন সংশয়ঃ॥ ১০॥ প্রধান। দৃশ্যতে তত্র গবামেবোযোগিতা। নরাণাং দেহরক্ষার্থং ধর্ম্মরক্ষার্থমেব চ। ১৬ ॥ মৃত্রমূৎকট-রোগল্পং পুরীষং বায়ুশোধকম। অভএব পবিত্রে তে অন্যেষাং যে ঘুণাইণে । ১৫॥ তুগ্ধং পুষ্টিকরং স্বাত্ চিত্তসাপি বিশোধনম্। বিশেষতস্ত্র জীবন্তি পীমা তম্মরদারকাঃ॥ ১৬॥ ঘুতমুৎপদ্মতে দুগ্ধাদ্ বলবুদ্ধিবিবৰ্দ্ধকম্ 🤉 দধিক্ষীরাদি গোতুগ্ধা-জ্জায়তে ভক্ষামুত্তমম্। ১৭॥ অতো মাতৃসমা গাব: সদা পূজ্যাশ্চ মাতৃবৎ। কৃতজ্ঞৈ মানবৈর্ভক্ত্যা তত্র কশ্চিন্ন সংশয়: ॥ ১৮॥ যাগযজ্ঞাদিকে কার্য্যে নৃণাঞ্চ নিত্যকর্মণি। অগ্নো নুভাহুতি: সম্যাগ্ বিহিতা তত্ত্বিদ্বরৈ: ॥ ১৯ ॥ ভদ্মশ্চাপি গন্ধশ্চ নৃণাং স্বাস্থ্যকরঃ পরঃ। ধূমঃ পুন ভবন্ মেঘো ধরায়াং বারি বর্ষতি ॥ ২০ ॥ ''অগ্নো প্রাত্যাহুতিঃ সম্য-গাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাঙ্জায়তে বৃষ্টি-বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ''॥ ২১॥ অতএবেহ জীবানাং গাবো ভোগস্থখপ্রদাঃ। ধর্ম্মনির্বর্ত্তকতাদ্ধি সুখদা স্তাঃ পরত্র চ॥ ২২॥ সন্তানোৎপাদনদারা তাসাঞ্চ বংশরক্ষকাঃ। বুষা স্তদ্ বুষশব্দোহপি দৃশ্যতে ধর্ম্মবাচকঃ॥ ২৩॥ ধৰ্মাদ্ধি জায়তে নৃণাং চিত্তশুদ্ধি স্ততঃ পরম্। তত্বজ্ঞানং ততে। মৃক্তি বু ধৈরেতদ্ বিনিশ্চিতম্ ॥ ২৪ ॥ যশ্মাদ্ধশ্মো বহেজ জ্ঞানং বৃষশ্চ ধর্ম্মবাচক:। তস্মাদ্ বৃষঃ শঙ্করস্থ বাহনো জ্ঞানরূপিণঃ॥ ২৫॥ জ্ঞানাদেব ভবেনুক্তি জ্ঞানঞ্চ চিত্ত দ্বিতঃ। চিত্তশুদ্ধি ভবৈদ্ধবাদ গোভ্যো ধর্মশ্চ জীবিকা॥ ২৬॥ লোকযাত্রা যুতো গোভ্যো ধর্ম্মরক্ষা চ সিধ্যতি। রক্ষিতে গোত্রজে ভশ্মাদ্ ভবেৎ সর্ববং স্থরক্ষিতম্॥ ২৭ যো গোপালঃ সএবাতো ধর্ম্মপাল ইতি স্থিতম্। धर्म्बद्रका **ठ कृक्षण जूवि पूष्टाः श्राजनम् ॥ २४ ॥** 

প্রোক্তং তচ্চ স্বয়ং গ্রীমৎকু:ফান রণমূর্দ্ধনি। স্বতন্ধ-শ্রবণে যোগ্যং স্থায়মর্ল্ছনং প্রতি ॥ ২৯ ॥ "পরিত্রাশায় সাধুনাং বিনাশায় চ তুক্কভাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'॥ ৩० ॥ ইতি দর্শয়িতুং লোকে স্বয়ং ধর্ম্মাধিপে। হরিঃ। নিত্যগোপো ব্ৰজে নন্দ-গোপ-গাঃ সমপালয়ৎ ॥ ৩১ ॥ পাল্যন্তে যৈঃ সদা গাবো জনা স্তে২তীব মে প্রিয়া:। ইতি জ্ঞাপয়িতুং পিতৃ-গৃহং হিন্ধা ব্ৰজেহবসৎ ॥ ५২ ॥ ভক্তবাৎসল্যমেতেন দর্শিতং স্বপ্রভিশ্রুতম্। যন্ত রূপেণ কৃষ্ণেন যতুক্তমজ্জুনং প্রতি॥ ৩৩॥ "অনতাশ্চিয়ন্তো মাং যে জনাঃ প্যু ৰাসতে। তেৰাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥'' ৩৪ ॥ যোগঃ ক্ষেমশ্চ গোপানাং সর্বথাহি গবাঞ্জয়:। বিজ্ঞাবিজ্ঞজনেঃ সবৈর্ব বুধ্যতে তৎ স্থানিশ্চিতম্॥ ৩৫॥ গবাঞ্চ গোপগোপীনাং গোপালতাপনী-শ্রুতী। প্রদঙ্গে বিস্তরেণান্তি দ্রষ্টব্যঃ স বুভুৎস্কৃতিঃ ॥ ৩৬ ॥ ইব্রিয়াণাং বাচকোংপি গোশব্দো দৃশ্যতে ততঃ। অন্তর্যামী ভবেদ্ গোপ ইতি কেচিদ্ বদস্তি চ ॥ ১৭ ॥ সত্যমেব ন ত্রিখ্যা প্রমাত্মত্যা হৃদি। স্থিতঃ সঞ্চালয়েৎ কৃষ্ণ ইন্দ্রিয়াণি নিরস্তরম্ ॥ ৩৮ ॥

ব্রজেইপ্যপালয়দ্ গাশ্চ ভগবান্ ভক্তবৎসল:। স্বকৃপাং দর্শয়ন্ লোকে ধর্ম্মৈকরক্ষকঃ স্বয়ম ॥ ৩৯ ॥ গাবঃ পাল্যাঃ স্বয়ং শশ্বদ্ গৃহিভিঃ শান্ত্রচোদিতৈঃ। এতচ্চ দর্শয়ন লোকেই পালয়দ্ গাঃ স্বয়ং হরিঃ॥ ৪০॥ অধুনা মানিনঃ সভ্যাঃ স্ববিলাস-পরায়ণাঃ। লঙ্জন্তে মাতৃদেবায়াং কিমু গোমাতৃ-দেবনে ॥ ১১॥ অদেবত স্বয়ং কুঞো ব্রহ্মাদিস্থর-দেবিতঃ। যা স্তাসামেব সেবায়া-মহো লঙ্জাভিমানিনাম্॥ ৪২॥ অধ্যাত্মং নীরসং তবং চিস্তাতে জ্ঞানিযোগিভিঃ। ন লভ্যতে রসন্তত্র শুক্ষেক্ষু চর্ব্বণে যথা। ৪০॥ ভক্তাস্ত ভগবল্লীলা-রসমাস্বান্ত নির্ভরম্। বিন্দস্তি পরমানন্দং সুরাণামপি হল্লভম্ ॥ ১৪॥ যস্তাজ্ঞাং পালয়েদ ব্রহ্মা ভক্তস্ত গাঃ স পালয়েৎ। ভাষাপ্যেতদ্রসজ্ঞানাং হৃদয়ং মুদমাপুরাৎ ॥ ৪৫ ॥ ঈদৃশ্যামপি লীলায়াং যেষাং ন জায়তে রুচিঃ। সর্বব্যা বিমুখং দৈবং তেষাং তত্র ন সংশয়ঃ॥ ৪৬॥ ব্রহ্মাদয়োহপি যস্তাজ্ঞাং বহন্তি শির্সা সদা। স্থ্যেন •ব্ৰঙ্গগোপালান স্বন্ধে বহতি স স্বয়ম্॥ ৪৭॥ ঈদ্শ্রামপি লীলায়াং ন যেষাং জায়তে রুচিঃ। িঅমুগুহ্লাতু ভান্ কৃষ্ণঃ কৃপাদৃষ্ট্যা কৃপাময়ঃ ॥ ৪৮ ॥

ভক্তিমার্গং সমাশ্রিত্য সংক্ষেপাদ বিবৃতং ময়া। ব্ৰহ্মাণ্ড-পালকস্থাপি ব্ৰব্ধে গোপালনং হরে: ॥ ৪৯॥ এতেন ক্ষীণবিশ্বাসে যদি কম্চিন্ন তুপ্যতি। দর্শাতে তত্তমান্ত্রিতা লীলা সর্বসয়স্থ চ॥ ৫०॥ "ঈশরোহণ্ডং সমুৎপাত্ত জীবরূপেণ তৎ পুনঃ। প্রাবিশদিতি" সম্প্রোক্তং শ্রুত্যা তদ্ বুধ্যতে বুধৈ: ॥ ৫১ ॥ मर्विकौराञ्चकः साक्ष्मी विमाकारता त्राकाधिकः। স্থাক্ষেব্রিয়-সমাযুক্তো ব্রহ্মেতি পরিকীর্ত্তাতে ॥ ৫২ ॥ তস্মাদেব সমুদ্ধভাঃ সর্বে জীবাঃ পৃথক্ পৃথক্॥ অতো২সৌ স্প্তিকর্ত্তেতি প্রসিদ্ধঃ শাস্ত্রসম্মতঃ ॥ ৫৩ ॥ জীবসজ্যাতরূপেণ তস্থাধিষ্ঠাততা যথা। বহদতে তথা ব্যষ্টি-দেহেম্বপ্যংশতোহন্তি সা॥ ৫৪॥ ন কেবলমধিষ্ঠাতা ব্রহ্মাণ্ডে সোহপি চ স্বয়ম্॥ অস্থলদিব্যরূপেণ স্বলোকেইপি বিরাজতে ॥ ৫৫ ॥ উক্তঃ প্রজাপতেরে কিঃ প্রশ্নোপনিষদি ফুটম। নিতাং বসতি তত্রাসো সর্বেজীব-ময়াত্মকঃ॥ ৫৬॥ যতো২সৌ স্ষ্টিকর্ত্তে সর্ব্বথা সম্মতঃ প্রভূ:। তজ্ঞ্বৈশ্বরী শক্তি: স্থুতরাং সর্ব্বতোহধিকা॥ ৫৭॥ নিম্নে নিম্নতরে লোকে জীবে চাপামরে মরে।

অল্লা চাল্লভরা জাতা সৈব শক্তির্যথাক্রমম্॥ ৫৮॥

মোহোহণি গুণসংদর্গি-ব্রহ্মাণমিতরাংস্তথা। গাচ্ডা-তারতম্যেন সমাক্রম্য স্থিতঃ ক্রমাৎ॥ ৫৯॥ স্বভাবো হি সদা রাশেরংশানপানুগচ্ছতি। সবৈর্বেতৎ স্থবিজ্ঞাতং ন প্রমাণমপেক্ষতে ॥ ৬০ ॥ অতঃ পিতামহান্ মোহ-মহারোগন্তদংশকাঃ। জীবাঃ প্রাপ্তা স্ততঃ কৃষ্ণে সন্দিহানা জনা ভূবি॥ ৬১॥ **অঘাসুর-বধং দৃষ্ট্র। গোপাল-বাল-কর্তৃক**ম্। লয়ঞ্চ ডম্ম তদ্দেহে ব্রহ্মা বিম্ময়মাগতঃ॥ ৬২॥ আধিক্যাদ্ ভগবচ্ছক্তেঃ স্বলোকাদ্ ব্ৰজদৰ্শনম্। **ব্রজে চাগমনং তস্থা নিভ্তং নৈব দুর্ঘটম ॥ ত**০॥ সংশয়াকুলচিত্তোহসো ভগবন্তং পরীক্ষিত্য। **ইয়েষ স্বেশ্বরেণান্তঃ** কুষ্ণেনৈব প্রণোদিতঃ ॥ ৬৪ ॥ অলোক-ব্রহ্মচারিত্রে শ্রুতে দৃষ্টে চ সাধকৈঃ। প্রথমং জায়তে তেযাং হৃদয়ে ভাবনাদ্যম্॥ ৬৫॥ তত্রাসম্ভাবনা চাছা বিপরীতাভিধাপর। । মননেনাপয়াত্যেব তদ্বয়ং সংশয়াত্মনাম্॥ ৬৬॥ আন্তাং দূরে মনুষ্যাণাং কথা প্রজ্ঞাপতেরপি। কৃষ্ণলীলাং নিরীক্যৈব সঞ্জাতং তদ্বয়ং হৃদি ॥ ৬৭ ॥ একদা গোচরে কৃষ্ণো মুক্তা বৎসান্ স্থল্গণৈ:। সহান্ন মত্ত্র মারেভে গৃহানীতং মুদাবিতঃ ॥ ৬৮ ॥

"তথেতি পায়য়িত্বার্ভা বৎসানারুধ্য শাবলে। মুক্ত্বা শিক্যানি বুভুজুঃ সমং ভগবতা মুদা॥ ৬৯॥

> "কৃষ্ণস্থ বিশ্বক্ পু্রুরাজিমণ্ডলৈ-রভ্যাননাঃ ফুল্লদৃশো ব্রজ্ঞার্ভকাঃ। সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরেজু-শ্চদা যথাস্ভোক্তহ-কর্ণিকায়াঃ॥" ৭০॥

মণ্ডল-মধ্যগস্থাপি কৃষ্ণস্থ পুরতঃ স্থিতম্। আত্মানং দদৃশুঃ সর্কে প্রত্যেকং ব্রজবালকা:॥ ৭১॥ ''হস্ত-পাদ মুখাক্ষীণি ব্ৰহ্মণঃ সন্তি সৰ্বতঃ।" লীলয়াদর্শয়ৎ কৃষ্ণ ইত্যর্থং শ্রুতিগীতয়োঃ॥ ৭২॥ 'সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোহক্ষিশিরোমুখম্। সর্বত: শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমার্ত্য তিষ্ঠতি ॥'' ৭৩॥ ব্রদা তদন্তরে বৎসান্ আগত্যান্তরধাপয়ৎ। স্বমায়য়া স্বয়ঞ্চাপি তত্ত্রৈবান্তদ ধে ততঃ ॥ ৭৪ ॥ অজানন্নিব সর্বভঃ সপাণিকবলঃ স্বয়ম। বৎসানম্বেষ্টুমেকাকী কৃষ্ণো বভাম সর্বতঃ ॥ ৭৫ ॥ ভূঞ্জানাংস্তান্ বিধাতাপি কৃষ্ণহীনান্ ব্ৰজাৰ্ভকান্। ইতোহস্তর্ধাপয়ন্ সর্কাং স্তত্রৈবাত্তরধীয়ত ॥ ৭৬ ॥ অস্ত্যেৰমন্তৃতা শক্তি মৰ্থনবেদ্বপি কস্থ চিৎ। স্থানাৎ স্থানাম্বরং বস্তু নীয়তেহলক্ষিতং যয়া॥ ৭৭॥

বিহিতং মননং যচ্চ শ্রবণানস্থরং শ্রুতৌ বোধাং তদেব লীলায়াং বিধেঃ কৃষ্ণপরীক্ষণম্ ॥ ৭৮ ॥ অলব্ব্যাখিলসন্দর্শী বৎসান্ প্রত্যাগতো হরি:। অপশ্যন স্বস্থীংস্তত্র জহাস মায়িনাং বর ॥ ৭৯॥ উদারা ধনিনো ভূত্যং হৃতবন্তং ধনং যথা। জানং শ্চৌরমপি ক্ষাস্থা ত্যজন্তি তদ্দুতং ধনম্॥ ৮০॥ তথা কৃষ্ণ: স্বভৃত্যেন স্থতান্ স্বৰ্ৎস-বালকান্। নানীয় বহুভূথা চ তত্তজ্ঞপোহভবৎ স্বয়ম্॥ ৮১॥ 'স ঐচ্ছদ্ বহু ভূত্বাহং প্রজায়ে' ইতি যা শ্রুতি:। অর্থং তস্তাঃ স্ফুটং কৃষ্ণো দর্শরামাদ লীলয়া॥ ৮২ ॥ স্থুখী ভবতু ব্রহ্মাচ মা ভবন্ত শুচাকুলাঃ। মাতরো বৎসবালানা-মিতি কৃষ্ণস্তথাকরোৎ॥ ৮৩॥ সপুত্রাণাং প্রবীণানাং গোপীনাঞ্চ তথা গ্রাম্। চিরায় স্তম্য-দিৎসাসীদ যশোদা-স্তম্যপায়িনে ॥ ৮৪॥ স্বয়ং কল্লভক্র: কৃষ্ণ স্তদ্বাঞ্ছা-পূরণায় চ। বভূব সত্যসক্ষল্লো বৎস-বালাদিরপ্রধৃক্ ॥ ৮৫॥ "যাবদ্বংসপ-বৎসকাল্পক-বণু র্যাবৎ-করাজ্য ্যাদিকং ैযাবদ্যস্তি-বিষাণবেণু-দলশিগ্ যাবদ্ বিভূষাম্বরম্।

যাবচ্ছীলগুণাভিধাকৃতিবয়ো যাবদ্বিহারাদিকং সর্বং বিষ্ণুময়ং গিরোহঙ্গবদজঃ সর্ববস্থরূপো বভৌ॥৮৬॥

''স্বয়মাত্মা-ত্মগোবৎসান্ প্রতিবার্য্যাত্মবৎসপৈ:। ক্রীড়ন্নাত্মবিহারৈশ্চ সর্ববাত্মা প্রাবিশদ্ ব্রজম ॥" ৮ ।॥ "তত্তদ বৎসান্ পৃথক্ নীত্বা তত্তদ গোষ্ঠে নিবেশ্য চ। তত্তদাত্মা ভবদ্রাজং স্তত্তৎ সন্ম প্রবিষ্টবান ॥" ৮৮॥ কিমর্থা কুঞ্জীলেয় মধুনা বুধ্যতাং বুধাঃ। শ্ৰুত্যক্তাৰয়শিক্ষাৰ্থা নবেতি চ বিবিচ্যতাম্॥ ৮৯॥ 'সর্বাং ব্রহ্মময়ং নানা বিছাতে নাত্র কিঞ্চন। একমেব পরং ব্রহ্ম তদম্মরিচ বিছাতে ॥' ৯০॥ ইত্যাদিশ্রতিদিষ্টার্থঃ স্বয়ং ব্রহ্মঘনাত্মনা । ক্ষেন দর্শিতঃ সম্যাগ্ ব্রহ্মবিজ্ঞানসাধকঃ॥ ১১॥ অপালয়দতঃ কুষ্ণো লীলায়াং ভক্ত-গোধনম। তত্ত্বে তু বিশ্বরূপোহসে গবাকারং স্বমেব-চ॥ ৯২॥ বৎসাঃ সর্বেব ব্রজে ব্রহ্ম ব্রহ্ম চ ব্রজবালকাঃ। রূপং ব্রহ্ম বয়ো ব্রহ্ম ব্রহ্মালকরণং তথা ॥ ৯৩ ॥ বেণু ব্ৰন্ম বিষাণঞ্চ ব্ৰহ্মিব ব্ৰহ্ম যপ্তিকা। বস্ত্রং বস্বা গুণো বৃদ্ধা শীলঞ্চ ৰুসা কেবলম্ ॥ ১৪ ॥ কর্তা ব্রহ্ম ক্রিয়া ব্রহ্ম করণং ব্রহ্ম কর্ম্ম চ। জগৎ-কার্য্যপ্রসিদ্ধানি ত্রস্থৈব কারকাণি ষট ॥ ৯৫ ॥ ''তং জ্ঞাত্বা মৃত্যুমত্যেতি নাগ্যোপায়োহস্তি মুক্তরে। শ্রুত্ত্বং কৃষ্ণমেবৈতং জ্ঞাত্বা জীবো বিমূচ্যতে॥ ৯৬ 🛭

অশ্যথা বহুকালেন জীবস্থ বহুজন্মভিঃ। বহুভিঃ সাধনৈমুক্তি নান্তি কৃষ্ণমজানতঃ॥ ৯৭॥ অতএব কুরুক্ষেত্রে ভগবানর্জ্জুনং প্রতি। এতদাহ স্থবিস্পষ্টং স্থায়ং শোককাতরম্॥ ৯৮॥ ''আব্রহ্মভূবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোহর্জ্জ্ন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিছতে ॥" ৯৯ ॥ যদব্রকোপাসনং নাম কুফোপাসনমেব তৎ। ব্রক্ষজ্ঞানং ন জায়েত কুষ্ণোপাসনমন্তরা॥ ১০০॥ বেদো হি প্রথমং শাস্ত্রং জগচ্ছাস্ত্রং ততঃ পরম্। কৃষ্ণলীলা ততঃ শাস্ত্রং প্রত্যক্ষং জীব-মুক্তিদম্॥ ১০১॥ শ্রব্য-শান্ত্রং মতং বেদে। বিচার্য্যং জগদেব চ। ধ্যেয়-শাস্ত্রং হরেলীলা সেব্যমেতৎ ত্রয়ং ক্রমাৎ ॥ ১০২ ॥ প্রবর্ণং মননং পশ্চা ন্নিদিধ্যাসনমেবচ। শাস্ত্রত্ত্বাদ্ ভবেৎসাধ্যং শ্রুত্তুক্তং সাধনত্রয়ম্॥ ১০৩॥ ততোহবগত-তত্ত্বস্থ শাস্তস্থ সাধকস্থ হি। সঞ্জায়তে পরা ভক্তিঃ শ্রীকৃষ্ণে প্রেমল**ক্ষ**ণা ১০৪ ॥ ''ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্ধাত্মা ন শোচতি ন কাজ্ফতি। সম#সর্কেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্ ॥" ১০৫ 🕨 ভথৈব ভগবান্ কৃষ্ণো বিজহার ব্রব্জে বিভূ: ॥ ১০৬ ॥

গোপস্ত্রীণাং গবীনাঞ্চ নববৎসেষু সৎস্বপি। কৃষ্ণাত্মকেষু পূর্বেষু স্নেহো২ধিকতরো২ভবৎ॥ ১০৭॥ নৈভচ্চিত্রং যতঃ কৃষ্ণঃ স্বয়মাল্মৈব মূর্ণ্ডিমান্। স বালবৎস-রূপেণ স্থিতো গোপীগবাং প্রভঃ ॥ ১০৮॥ "প্রিয়ঃ পতি ন্ পতার্থ" মিতাারভাাত্মনঃ শ্রুতিঃ। প্রিয়ত্বমাহ চান্থেষাং প্রিয়ত্বং হি তদর্থকম্ ॥ ১০৯ ॥ এবমেব নিজগ্রন্থে প্রোক্তং পঞ্চদশীকৃতা। আত্মন্তেব পরং প্রেম নান্তেম্বিতি বিবক্ষুণা॥ ১১০॥ "তৎ প্রেমাত্মার্থ মন্তত্র দ্বৈবমন্তার্থ মাত্মনি। অতস্তৎ পরম স্তেন পরমানন্দতাত্মনঃ ॥ ১১১ ॥ ইত্থং সচ্চিৎ-পরানন্দ আত্মা যুক্ত্যা তথাবিধম্। পরং ব্রহ্ম তয়োশ্চৈক্যং শ্রুত্যন্তেষূপদিশ্যতে॥" ১১২॥ অত্রাপ্যত্রে মুনীন্দ্রেণ নৃপপ্রশ্নান্সারতঃ। উক্তং সবিস্তরঞৈতৎ কিঞ্ছিদ্ধিরতে ময়া॥ ১১৩ । "দেহাত্মবাদিনাং পুংসা মপি রাজ্য-সত্তম। যথা দেহঃ প্রিয়তম স্তথা ন হৃদু যে চ তম্॥ ১১৪॥ দেহোহপি মমতাভাক্ চেৎ তহু সৌ নাজ্মবৎ প্রিয়ঃ। ষজ্জীর্য্যত্যপি দেহেহস্মিন্ জীবিতাশা বলীয়সী॥ ১১৫॥ তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্কেষামপি দেহিনাম। তদর্থমেব সকলং জগচৈতত চ্চরাচরম্॥ ১১৬॥

কৃষ্ণমেন মবেহি ছ মাজান মখিলাজানাম্। **জ**গদ্ধিতার সোহপাত্র দেহীবাভাতি মায়য়। "১১৭॥ যশোদানন্দনে তত্মাৎ স্বস্থুতেভ্যোহপি সর্ব্বদা। স্নেহোহধিকতমো গোপী-গবামাসীৎ পুরৈবহি॥ ১১৮॥ অধুনা পুত্ররূপেণ স এব বর্ত্ততে যতঃ। স্নেহাধিক্যং ততন্ত্ৰিন সৰ্ব্বাসাং যুক্তমেব তৎ ॥ ১১৯ ॥ যাতে মৰ্ত্যাৰু আগত্য গোষ্ঠে ব্ৰহ্মা স্বমানতঃ। তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণমদ্রাক্ষীদ্ বৎসবালাংশ্চ পূর্ববং ॥ ১২০ ॥ দৃষ্ট্রৈতদ্ বিস্মিতো ব্রহ্মা পুনরেব চ তৎক্ষণাং। দদর্শত্যদ্ভতৈশ্বর্য্যং কৃষ্ণস্থ নিখিলাত্মনঃ॥ ১২১॥ "তাবৎ সর্বের বংসপালা: পশ্যতোহজস্ম তৎক্ষণাৎ। ব্যদৃশ্যস্ত ঘনশ্যামাঃ পীতকোশেয়-বাসসঃ ॥ ১২২ ॥ চতুর্ভুজাঃ শঘ্ডচক্র-গদারাজীব-পাণয়ঃ। কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনো হারিণো বনমালিনঃ ॥ ১২৩ ॥ শ্রীবৎসাঙ্গদ-দোরত্ব-কম্বুকঙ্কণ-পাণয়ঃ। নুপুরেঃ কটকৈর্ভাতাঃ কটিসূত্রাঙ্গুরীয়কৈঃ॥ ১২৪॥ আজিব মন্তকমাপূর্ণা স্তলসী-নবদামভিঃ। কোমীলৈঃ সর্ববগাত্তেষু ভূরিপুণ্যবদর্পি তৈঃ ॥ ১২৫ ॥ চন্দ্রিকাবিশদম্মেরে: সারুণাপাঙ্গবীক্ষিতি: ।

স্বকার্থানামিব রক্ষ:-সম্বাভাাং স্বষ্টিপালকা: ॥ ১২৬ ॥

व्याजामिखन्नभर्गारेख मृर्खिमिखन्ठताहरेतः। নৃত্যগীভাদিনৈকার্হেঃ পৃথক্ পৃথগুপাসিতাঃ ॥ ১২৭ ॥ অনিমায়ৈ ম হিমভি রঙ্গাম্ভাভি বিভৃতিভি:। চতুর্ব্বিংশতিভি স্তব্যৈ পরীত। মহদাদিভিঃ ॥ ১২৮ ॥ কাল-সভাব-সংস্কার-কাম-কর্ম-গুণাদিভি:। স্বমহি-ধ্বস্তমহিভি মূর্তিমন্তিরুপাসিতাঃ ॥ ১২৯॥ সত্যজ্ঞানানস্থানন্দ-মাত্রৈক-রসমূর্ত্তয়ঃ। অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্মা অপি হৃপনিবদ, শাম্॥" ১৩०॥ বৎসবালাদিরপেণ প্রপঞ্চ্যাত্মরপতা। কুষ্ণেন দৰ্শিতা পূৰ্ব্ব মচিস্ত্যশক্তিশালিনা॥ ১৩১॥ অধুনা প্রক্বতেঃ পারে ত্রিপাদ্ভূতিঃ শ্রুতীরিতা। দর্শিতা লোকশিক্ষার্থং নিমিত্তীকৃত্য পদ্মজম্॥ ১৩২॥ रुष्टिज्ञारमी मनस्थव विरथ विममूशामिशः। অধুনা দর্শয়ৎ সাক্ষাৎ তদর্থং কৃষ্ণ ঈশ্বরঃ॥ ১৩৩॥ সূক্ষ্মতত্ত্বানি বিছন্তে মুর্ত্তানি প্রকৃতে ব্বহি:। হরিণা সূচিতং সম্যক্ তচ্চাপি শীলয়ৈতয়া ॥ ১৩৪ ॥ এবমেবহি পার্থেন প্রার্থিতঃ পুরুষোত্তমঃ। ভৎপ্রসক্ষোচিতং রূপং বিশ্বরূপ মদর্শয়ৎ ॥ ১ ৫ ॥ শ্রুতৈ লান্তিকা শ্চান্তে যদ্ বদেয়ু র্বদস্ক তৎ। গীতামুরাগিণাস্থেতৎ শ্রদ্ধামইতি নিশ্চিতম্ ॥ ১৩৬॥

### बीक्रकनीनाम्ञम्।

কৃষ্ণভিন্নং ন বহুস্তি বোধ এষ বিধেস্তভঃ। জাত স্তদেব বিজ্ঞেয়ং নিদিধ্যাসন মুত্তমম্॥ ১৩৭॥ "তাভ্যাং নির্কিচিকিৎসেহর্থে মনদঃ স্থাপিতস্থ যৎ। একতানত্ব মেতদ্ধি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে॥ ১৩৮॥ **দৃষ্ট্রৈত দদ্ভূতৈ শচ্**র্যাং মূর্চ্ছামাপ স্বয়ংবিধিঃ। বস্তুতস্তু ন সা মূৰ্চ্ছা সমাধিরেব তস্তু সঃ॥ ১৩৯॥ ''ধ্যাতৃধ্যানে পরিত্যঙ্গ্য ক্রমাদৃধ্যে য়ৈক-গোচরম্। নিবাত-দীপবচ্চিত্তং সমাধিরভিধীয়তে ॥'' ১৪০॥ এবং সংশয়মারভ্য সমাধ্যবধি-সাধনম্। দর্শিতং হরিণা ভচ্চ চতুরৈ রবগম্যতে॥ ১৪১॥ ততঃ স্বাবিদ্ধতং কৃষ্ণঃ স্বমৈশ্চর্য্যং সমাহরৎ। অপার-করুণাসিক্ব নিরুপাধি-স্বহুৎ সতাম্॥ ১৪২ ॥ ব্রহ্মাপি চক্ষুরুন্মীল্য দদর্শ পুরতঃ স্থিতম। সপাণিকবলং কৃষ্ণ মেকলং গোপবালকম ॥ ১৪৩॥ বৎসবালান্ বিচিশ্বস্ত মিব স্বাপহ্নতান্ বিভূম। স্বমেবোপহসম্ভঞ্ তন্মিষেণাভিমানিনম্ ॥ ১৪৪ ॥ "কায়তে ব্রহ্মণঃ সর্বাং তত্র তিষ্ঠতি তত্র চ। नग्नः•बाङौिङ" বেদার্থো দৃষ্টঃ কৃষ্ণঃ স্বয়স্তুবা ॥ ১৪৫ ॥ গোপালনে ততস্তস্থে-শরস্থাপি ন লাঘবম্। সেব্যন্থ সেবকত্বঞ্চ সমং সর্ব্বময়স্থ হি ॥ ১৪৬ ॥

তভশ্চ গতসন্দেহো বৃদ্ধ। কৃষ্ণ: পরাৎপরম্।
স্থান্থা নহা প্রস্থান্থা বিধি র্বন্ধ-পুরং যথোঁ ॥ ১৪৭ ॥
শ্রুত্যক্তং পরমং ব্রন্ধ জ্ঞাতুমিচ্ছা ভবেদ্ যদি।
কম্মাপি কৃষ্ণলীলৈষা ধ্যেয়া নান্মা গতি রুবিম্ ॥ ১৪৮ ॥
হরিণান্তুতলীলেয়ং জীবনিস্কৃত্যে কৃতা।
ন মন্যন্তে তু কেচিৎতাং ভাগ্যং হি বলবন্তরম্ ॥ ১৪৯ ॥
আয়ুর্কেদোহন্তি বৈভোহন্তি চিকিৎসান্ত্যন্তি চৌষধম্।
আহা দৈবমহো দৈবং ত্রিয়ন্তেইপিচ জন্তবঃ ॥ ১৫০ ॥
নিগমোহন্তি গুরুশ্চান্তি শিক্ষান্ত্যন্তি হরেঃ কথা।
আহা দৈবমহো দৈবং মুছ্ন্ত্যুপি চ মানবাঃ ॥ ১৫১ ॥
কৃষ্ণাৎ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদন্তি হি কৃত্রচিৎ।
বিক্রীভৃতি স এবৈকো বহুভূত ইতি স্থিতম্ ॥ ১৫২ ॥

চরাচরাণামধিপোহপি যঃ স্বরং
স্বভক্ত-সৌখ্যায় সগোপবালকঃ।
ব্যচারমুদ্ বৎসপশৃংশ্চ পদ্মজং
ব্যদর্শয়ৎ স্বাধিলতাং স মে গতিঃ॥ ১৫৩॥

বিধিবন্দ্য-পদদ্বন্দ্ব গোপবালেহখিলাত্মনি। ভবেদ্ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাশ্বতঃ সতাম্॥ ১৫৪॥

ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামিনা বিরচিতে শ্রীক্বঞ্চীলামৃতে ব্রহ্মমোহন-লালামৃতম্।

# कानियमभन-नीनाम् अभ्।

#### ~~~ @ >~~~

कानिय़ः (या वृष्ट्यानः वानरकाश्युप्रवानयः। কালিয়ং ভয়মপ্যেতি ভয়ং যন্মান্নমামি তম্॥ ১॥ ন জানেহহং কথং কেচি মাগেন্দ্রং কালিয়ংপ্রতি। রূপকান্ত্রং বিনিক্ষিপ্য সমূলং লোপয়স্তি তম্॥ ২॥ যথা-শক্তি তমেবাহং নিরস্তো রক্ষিতৃং যতে। কুতে যত্নেহপি নো জাবে দায়ুস্তস্থ গতং ধ্রুবম্॥ ១॥ ন কংস-প্রেরিতঃ সর্পঃ ক্ষেমমিচ্ছন্ স্বয়ংহি সঃ। দ্বীপং রমণকং হিছা সগণো যমুনাং গতঃ॥ ৪॥ পশুপক্ষ্যাদয়ে। ভূমো জীবৈরন্যৈ কপদ্রুতাঃ। পূর্ববাসং পরিত্যজ্য যান্তি বাসান্তরং পুনঃ ॥ ৫ ॥ ভুজগা বিহগা: প্রায়ো দৃশ্যন্তে সমভক্ষ্যকা:। ততোহভবৎ সদা যুদ্ধং ভক্ষ্যার্থং নাগপক্ষিণাম্॥ ৬ ॥ তত্র প্রায়োহভবন্নাগঃ সগণোহপি পরাজিতঃ। গরুউ়-প্রমুখৈ: শূন্য-সঞ্চারিভিঃ পতত্তিভিঃ ॥ ৭ ॥ ভক্ষ্যাভাবং সমালোক্য পতগেন্দ্রপরান্ধিতঃ। কালিয়ঃ সগণো বীপং সন্ত্যজ্য যমুনাং গতঃ ॥ ৮ ॥

অশ্বস্তং যমুনা-মস্থান্ সমীক্ষ্য গরুড়ং পুরা। শাপেন সৌভরিস্তস্থ তত্র যানং ন্যবারয়ৎ॥ ৯॥ অভবদ গরুড়াগম্যা ততঃ প্রভৃতি মিত্রজা। স্থাঞ্চ নিবসন্তিম্ম তত্র জীবা জলেচরাঃ॥ ১০॥ অতএবোরগেল্ডোইসে পতগেন্দ্র-ভয়াকুলঃ। তদগম্যাং যযে সর্ব্ব-স্বজনৈঃ সহ তন্নদীম্॥ ১১॥ বিপ্রশাপকথাং শ্রুত্বা হসিষ্যস্ত্যধুনা গ্রুবম্। নিত্র ক্লিণে ভারতেই স্মি মব্যাঃ সভাশ্চ পাঠকাঃ॥ ১২॥ সভ্যমেব পরংব্রহ্ম সভ্যসংকল্ল মেবচ। তদ্বকা হৃদয়ে যেষাং তেষাং বাক্ ফলতি ধ্রুবম্॥ ১৩॥ "ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বং স্থাৎ সতি সত্যে প্রতিষ্ঠিতে।" এতদর্থপরং সূত্রং প্রমাণঞ্চ পতঞ্জলে:॥ ১৪॥ কদাচিৎ কুত্রচিন্নত্যাং ভয়ং সর্পাদিতো ভবেৎ। তত্তীরবাসিনো লোকা নোপযাস্তি চ তাং নদীম্।। ১৫।। তীব্রবিষাঃ প্রসিদ্ধাশ্য নাগাঃ কালিয়জাতয়ঃ। তদবাহুল্যে জলং তুষ্যে শ্লাশ্চর্য্যং তদপি প্রুবম্ ॥ ১৬॥ তদা প্রভৃতি কালিন্দীং নোপাগচ্ছন্ ব্রজৌকসঃ। অতো নান্তি কিমপ্যত্র লোকাতীত মসম্ভবম্॥ ১৭॥ বিষাগ্নেরতিতীব্রত্ব মবশ্যমতিরঞ্জিতম। সারজৈ স্তম্ভ সোঢ়ব্যং শব্দার্থত্যাগপূর্বকম্॥ ১৮॥

অতিবাদোইল্লবাদশ্চ বিষয়ে রসপোষকঃ। বিছেতে তারতম্যেন সর্ব্গ্রন্থেষ্ তাবুভো ॥ ১৯॥ সহস্রমস্তকত্বে চ কালিয়স্থান্তি বিশ্বয়ঃ। তস্ত্র সঙ্গতয়ে কিঞ্চিদ্ যথামতি সমুচ্যতে॥ ২•॥ দীপান্ধিশৈলজা: সর্পা বৃহৎকায়া ভবস্তি হি। তালপ্রমাঃ স্বত্নর্জ্বর্যা বিদিতন্তৎ স্বধীজনৈঃ ॥ ২১ ॥ চুৰ্জ্যুত্বমভিপ্ৰেত্য ততোহি কিষীপজস্থ হি। সহস্রং শিরসাং তস্ত মুনিবর্য্যেণ কল্লিতম্॥ ২২॥ অথবা দৃশ্যতে লোকে তিরশ্চামপি স্থপ্রথা। দ্রুহান্তি হেকসংহন্তে সর্বেব তৎসমজাতয়:॥ ২৩॥ নিগৃহীতং প্রপশ্যন্তঃ কালিয়ং তৎসজাতয়ঃ। অতিকুদ্ধাঃ সমৃত্তস্থ্য স্তথোক্তং তদপেক্ষয়া॥ ২৪॥ লোকেহিপি দৃশতে শশ্ব ন্নবপুত্র-পিতা স্বয়ম্। একোগ্ৰপি ভনাতে লোকৈঃ স এব দশ-সভাকঃ॥ ২৫ ॥ বলবন্তঃ নরং দৃষ্ট্ব। ছর্দ্ধর্যং ছুর্তিক্রমম্। একএব শতং হেষ ইতি লোকা বদস্তি চ॥ ২৬॥ সহস্ৰশীৰ্ষতৈকস্ম যেষাং নাভিমতা ভবেং। তে তৃপ্যস্তু বিমৃশ্যৈবং নাগরাজশ্চ জীবতু ॥ ২৭ ॥ এতাবদ্হর্জ্বয়ঃ সর্পঃ সগণো বিষবীর্য্যবান্। বালেন দমিতো যচ্চ নাতিবাদোহস্তি তত্ৰহি ॥ ২৮ ॥

### ক† লিয়দ্মন-লীলামৃতম্।

অতি-শব্দস্থ সামর্থ্য মতিক্রম্য স্থিতে বিভৌ। ন কশ্চিদভিবাদো হি সম্ভবেং কৃষ্ণ ঈশ:র॥ ২৯॥ কর্ত্তব্যশ্চ কুপাসিন্ধো ভক্তানাং ভয়নিগ্রহঃ। সর্বেষামেব কৃষ্ণস্থ কিং পুনব্রজবাসিনাম্॥ ৩০॥ নাগনিগ্রহ-লীলায়াং জিজ্ঞাসাস্ত্যধুনাপি চ। স্তুতি যা নাগপত্নীনাং কথং সা সম্ভবেদিতি ॥ ৩১ ॥ সর্ববাথ লোকদৃষ্ট্যৈত দাশ্চর্য্যবং প্রতীয়তে। অতঃ স্বমতি-পর্য্যন্তং তত্র কিঞ্চিদ্ বিচার্য্যতে ॥ ১২॥ বাগবন্তা-শ্চতম্রো হি মতা স্তত্রাদিমা পরা। পশ্যন্তী মধ্যমাচৈব চতুর্থী বৈশরীতি চ॥ ৩৩॥ প্রথমং জায়তে বাণী বক্তুকামস্থ কিঞ্ন। মূলাধারেঽনভিব্যক্তা পরা সৈব শ্রুতীরিতা॥ ৩৪॥ ক্রমেণ তত উত্থায় পশ্যন্তী মধ্যমাপি চ। ভবেন্নান্না তদা সাপি সূক্ষা ন শ্রুতি-গোচরা॥ ৩৫॥ বর্ণাত্মিকা ভবেৎ পশ্চাৎ কণ্ঠমাদাছা বৈধরী। বাগিন্দ্রিয়-বলেনৈব বাক্যরূপা বিনিঃসরেৎ ॥ ৩৬॥ আগান্তিন্দোন বিজেয়া শ্রোতৃতি বর্ণাচকৈরপি। বুধান্তে তাঃ পরং স্বষ্ঠু বান্দাণাশ্চিত্তদর্শিনঃ ॥ ৩৭ ॥ হর্ষশোকাদি-হন্তাবং বিবক্ষ্ ণাং হৃদস্তরে। মৃকানামপি জায়ন্তে তিব্ৰস্তা নান্তি সংশয়ঃ ॥ ৩৮॥

বাগিন্দ্রিয়-বিহীনত্বাৎ ক্ষমস্তে নতু ভাষিতুম্। জ্ঞাপয়ন্তি পরান্ ভাবং বদনাগুঙ্গ-মুদ্রয়া॥ ৩৯॥ **চতু** वा जन्ति वृधारस्य वा ना देनव कमा हन । সঞ্জাতে হর্যশোকাদা বেবং পশাদিজস্তবঃ ॥ ৪০॥ তত্তদ্ভাবং বদস্ভ্যেব স্বস্বান্তর্হদয়ে সদা। বাগিন্দ্রিয়-বিহীন্ত্বা দশক্তা ভাষিতুং বহিঃ॥ ৪১॥ তেষাং বাচো হি বুধান্তে ব্রাপ্মণৈ হ্র্প্রতা অপি ॥ স্থীভিশ্চাপরৈঃ কিঞ্চিদ্ বুধ্যন্তে ভঙ্গিদর্শনাৎ ॥ ৪২ কালিয়নিগ্রহে তস্ত স্বজনাঃ শোকবিহ্বলাঃ। যাচন্তেস্ম হাদা কৃষ্ণং তৎকৃপাং তৎ কিমন্ত্ৰুম্॥ ১৩ বুধাতেম্ম চ তৎ কৃষ্ণঃ সর্ববাস্তন্ত দয়-স্থিতঃ। ব্যাসশ্চ নিথিলাভিজ্ঞ স্তত্ৰ কোবাস্তি বিশ্বয়: ॥ ৪৪ ॥ দেবৈ্য বলিপ্রদানার্থং যদা নিগৃহতে পশুঃ। উচ্চৈঃ শব্দায়তে ভীতো জ্ঞাত্বা স প্রাণসঙ্কটম্॥ ৪৫॥ তদর্থং কো ন বুধ্যেত যস্তান্তি মানবং মনঃ। ঞ্জবং স যাচতে স্বাহঃ প্রাণভিক্ষাং ভয়াকুলঃ॥ ৪৬॥ বিজ্ঞায় মুনিনা নাগ-পত্নীনাং তন্মনোগতম্। সালস্কারং সবিস্তারং বর্ণিতং নিজভাষয়া॥ ৪৭॥ হস্তপাদাদিক স্থাসাং মুম্যুক্তং যুক্তমেব তৎ। ভাবগ্রহে স্বতো ভাব-রূপঃ সংপ্রস্কুরে দ্ধু দি॥ 🛭 🗷

এবং নাগবরস্থাপি কৃষ্ণস্তুতি ন'চাম্ভূতা। সারগ্রহস্বভাবৈ র্হি ভাবুকৈন্তদ্ বিবৃধ্যতে ॥ ৪১ ॥ পূর্ববমুক্তং ময়া কৃষ্ণে ন সম্ভবেদসম্ভবঃ। ব্রক্ষানন্দঘনে সর্ব্ব-শক্তিমচ্ছক্তিদায়কে॥ ৫০॥ প্রাণানাং যঃ স্বয়ং প্রাণ স্তস্ত সর্ববজগৎ পতেঃ। বিষসংহত-বালানাং প্রাণদানং নচাতৃতম্॥ ৫১॥ স্বয়মীশেন বার্যান্তে ভক্তানাং বিপদোহ খিলাঃ। এতচ্চ দৰ্শিতং তেন সৰ্পশাসনলীলয়া॥ ৫২॥ উপদ্রুতঃ পুরা দ্বীপে কালিন্দীং কালিয়ো গতঃ। শ্রীকৃষ্ণাদভয়ং লব্ধু। তত্ত্রৈব পুনরাগতঃ॥ ৫৩॥ দ্রুহন্তমপি যং কুফো ন জঘান স্বয়ং বিভুঃ। সর্ববর্ণাহি স্থধীবর্টো রন্মুগ্রাহ্যঃ স কালিয়ঃ ॥ ৫৪ ॥ নাদত্তে কম্মতিৎ পাপং নচৈব মুকুতং বিভঃ। দণ্ডোহপানুগ্রহস্তস্থ জগৎপিতৃরিতি স্থিতম্।। ৫৫॥

তুর্দ্দান্তনাগমপি যঃ কুপরাঞ্চকার
দশুচ্ছলেন চরণং শিরসি প্রদায় ॥
উদ্বাস্থা তঞ্চ যমুনামকরোৎ স্থুদেব্যাং
মিত্রাণাজীবয়দসে শরণং মমাস্তা ॥ ৫৬ ॥

বিষাক্ত-স্থবৃহৎসর্প-দমনে নন্দনন্দনে। ভবেদ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাশ্বতঃ সতাম্॥ ৫৭॥

> ইতি শ্রীনীল কান্ত-দেব-গোস্বামিনা বিরচিতে শ্রীকৃঞ্লীলামূতে কালিয়দমন-লীলামূতন্॥

# **বস্ত্রহরণ-লীলামৃত্র্।**

#### **₹**

অবশ্যং হেয়-সংসর্গো বল্লবী-বস্ত্র-মোষকঃ। অবশ্যং মে মানসম্ভ তৎসঙ্গং সর্ব্বদেচ্ছতি॥১॥ অধুনালোচ্যতে লীলা ব্রহ্মবোধ-প্রবোধিকা। নির্ম্মলা যোচাতে নামা গোপিকা-বাসসাং হৃতিঃ॥ २॥ যামাকর্ণ্য প্রমোদন্তে স্থধিয় স্তব্দর্শিনঃ। লজ্জন্তে চ ভূশং সভ্যাঃ স্থশীলাঃ স্থূল-দৃষ্টয়ঃ ৩॥॥ कि विश्वीला मिनष्टरस्था (कायनुष्टेश मनागराः । রূপকং কল্পয়স্তাত্র স্বরুচে স্থপ্রয়ে পুনঃ॥ ৪॥ লীলারক্ষোদ্যতং দৃষ্ট্র হসেদ্ যদ্যপি কোংপি মাম্। স্বল্লা তত্র ক্ষতিঃ কিন্তু লাভঃ কৃষ্ণস্থৃতি মহান্॥ ৫॥ গাঢ়ং মনঃ সন্নিবেশ্য শান্ত্রং সিদ্ধান্তয়েৎ স্থধীঃ। তথা কৃতে সংশয়ঃ স্থান্ মুনিবাক্যে নিরাস্পদঃ। ৬।। অতশ্চিষ্ট্যং স্থধীবর্য্যৈ নিবিষ্ট-মানসৈঃ সদা। বস্তুহৰণ মাশ্ৰিত্য বৰ্ণিতং যন্মহ্যিণা ॥ १॥ <sup>e</sup>হেমন্তে প্রথমে মাদি নন্দব্রম্ব-কুমারিকা:। চেরুইবিষ্যং ভূঞ্চানাঃ কাত্যায়শুর্চন-ব্রতম্"॥৮॥

-অব্যুঢ়া যাহি সা কন্তা কুমারী কথ্যতে বুধৈঃ। বুধ্যতে চাতিবালা সা তত্রাল্লার্থে কৃতে কণি॥ ৯॥ কুমার্য্য ইত্যনুক্ত্রা যৎ প্রোক্তং কুমারিকা ইতি। তেনৈতদ গম্যতে ভাসা মভীবাল্লবয় স্তদা ॥ ১০ ॥ ভগবানপি তৎকালে পৌগণ্ড-বয়সি স্থিতঃ। বয়দা কিঞিদূনা বা তৎসমা বালিকা গ্রুবম্॥ ১১॥ তাসামকামবিদ্ধানাং তৃষ্ণা কৃষ্ণাপ্তয়ে তথা। মলিনেতি হাদা মন্ত্রং কঃ স্বধী সাহসী ভবেৎ ॥ ১২.॥ পুনশ্চ শুদ্ধতা তাসাং ব্রতাচরণ-পদ্ধতিম্। আলোচ্য বুধ্যতে সম্যক্ প্রেমতত্ত্ব-বিচক্ষণৈঃ ১৩॥ "আপ্লুত্যান্তসি কালিন্দ্যা জলান্তে চোদিতে>রুণে। কৃত্বা প্রতিকৃতিং দেবী মানচ্চ ুর্নুপ দৈকতীম্॥ ১৪॥ গদ্ধৈম াল্যঃ স্থুরভিভি র্বলিভি ধু পদীপকৈঃ। উচ্চাবচৈ শ্চোপহারৈঃ প্রবাল-ফলতণ্ডুলৈঃ॥ ১৫॥ কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিঅধীশরি। নন্দগোপস্থতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥ ১৬॥ ইতি মন্ত্রং ৰূপস্ত্য স্তাঃ পূজাঞ্চকুঃ কুমারিকাঃ। এবং মাসং ব্রভং চেরুঃ কুমার্য্যঃ কুফচেতসঃ॥ ১৭॥ ভদ্রকালীং সমানর্চ্চ, ভূ গান্নন্দ-স্থতঃ পতিঃ। উষস্থায় গোত্রৈন্তৈ রন্মোন্সাবদ্ধবাহবঃ॥ ১৮॥

কৃষ্ণমূচৈ জ্ঞগাস্তাঃ কালিন্দ্যাং স্নাভুমন্বহম ।" এবৈব ব্ৰজবালানাং মুন্যুক্তা ব্ৰতপদ্ধতিঃ ॥ ১৯ ॥ সহস্তে চিরকৌমার্য্যং বৈধব্যঞ্চাপি ত্রঃসহম্। তথাপি নাভিবাঞ্জি নার্যঃ সাপত্মসাত্মনঃ ॥ ২০॥ একমেব পতিং কিন্তু নন্দব্রজকুমারিকাঃ। একত্র মিলিতাঃ সর্বাঃ সমৈচ্ছন্নিতালৌকিকম॥ ২১॥ কঃ পতিঃ প্রোচ্যতে কশ্চ বিবাহঃ প্রণয়শ্চ কঃ। বুধ্যন্তে নহি যা বালা স্তাদা মেষা মতিঃ কথম্ ॥ ২২ ॥ জায়তে বহুনারীণাং কামশ্চে দেক-পূরুষে। পরস্পরং বঞ্চয়িত্বা স্বেপ্সিতং সাধয়ন্তি তাঃ॥ ২৩॥ এতান্ত্র মিলিতা এব চৈকত্রৈবৈকদৈব চ। অকাময়ন পৃতিং কৃষ্ণ মেতল্লোকাতিগং ধ্রুবম্॥ ২३॥ নাকাময়নতো বালাঃ পতিং বঙ্মাংস-সংহতিম। অকাময়ন পতিং তাস্ত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহম্॥ ২৫॥ দশান্তর্গত-বর্ষীয়-বালানাং তৎসমে রতি:। অপ্রাকৃতী পবিত্রা চ নাপবিত্রা তু মামুষী ॥ ২৬॥ ব্ৰতপূৰ্ত্তি-দিনে গমা কালিন্দীং ব্ৰঞ্চবালিকাঃ। তীরে নিধায় বাসাংসি বিজ্ বিমলে জলে॥ ২৭॥ প্রাপ্তা এব বয়ং কুষ্ণং নির্বিদ্যাচরিত ব্রতাঃ। ইভি নিশ্চিত্য হর্ষেণ চিক্রীড়ু বীত-বাসস:॥ ২৮॥

বিজ্ঞাতুং দর্ববিৎ কৃষ্ণঃ খেলাচ্ছলেন যোগ্যতাম্। স্বলাভে ব্ৰজবালানাং তত্ত্বৈব সমুপস্থিতঃ ॥ ২৯ ॥ তদ্বাসাংসি সমাদায় কুপাক্রীড়া-পরো হরি:। আরুরোহ বৃহন্নীপং জহাস চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩০ ॥ শ্রীকৃষ্ণবজলীলেয়ং নহি খেলৈব পার্থিবী। বিশুদ্ধ-ভগবৎপ্রেম-বোধিনীতি প্রদর্শীতে ॥ ৩১ ॥ জীবানাংহি ভবেদ্বন্ধো দিতীয়াভিনিবেশতঃ। শ্রুত্যৈতৎ স্পষ্টমেবোক্তং স্থুখীভি বুর্ধাতে চ তৎ ॥ ১২ ॥ বিতীয়ং যো **জনঃ পশ্যে তু**স্ম লঙ্জাদিকং ভবেৎ। বস্ত্রাদ্যাবরণন্তব্য স্কৃতরাং সঙ্গতং সদা॥ 🗸 ৩॥ সঞ্জাতে স্বৰয়জ্ঞানে কুতো লজ্জা কুতো ভয়ম্। তদা বা কৈব জীবানাং বস্ত্রাদে রুপযোগিতা॥ ৩৪॥ অতএব শুকো নগো নগাশ্চ সনকাদয়ঃ। ভরতশ্চ জড়ো নগ্ন: সর্বেব ব্রহ্মবিত্বত্তমা: ॥ ৩৫ ॥ অতএব শিবঃ সাক্ষা দীশরো জ্ঞানরূপধুক। জাতো দিগন্বরো লোক-শিক্ষার্থংকরুণাময়:॥ ৩৬॥ স্পষ্টমেবোপদেষ্ট্রং তজ্জ্ঞানং লোকে স্বয়ং প্রভূ:। ভাসাং জহার বাসাংসি নিমিতীকৃত্য বালিকাঃ॥ ৩৭॥ মায়াপারং গতাঃ শুদ্ধা যে যে নগাঃ শুকাদয়ঃ। তেষাং বাসোহপি কুঞ্চেন হুতং ভগবতৈব হি ॥ 💝 ॥

কৃষ্ণমায়া-মোহিতো হি দধাতি বস্ত্রসংবৃতিম্। জহাতি চ পুনঃ কশ্চিৎ সমবৃদ্ধি স্তদিচ্ছয়া॥ ৩৯॥ কৃষ্ণশ্চেম হরেদ বন্ত্রং জ্ঞানানন্দ-ঘনাত্মকঃ। সন্ত্যক্ত; স্বেচ্ছয়া বস্ত্রং কোবা জ্ঞানী ভবেৎ ক্ষম:॥ ৪০ ইতি দর্শয়িতুং স্পষ্টং সচ্চিদানন্দ-রূপধৃক্। কুষ্ণে জহার বাসাংসি বালানাং বাললীলয়া॥ ৪১॥ উবাচ চ স্থবাসাংসি নীয়ন্তাং তীরুমাগতাঃ। অগ্রথা নহি দাস্থামি রুদতীভ্যোহপি নিশ্চিতম ॥ ६২ ॥ কিঞ্চিদ বহিদ্ শস্তাস্ত নোদতিষ্ঠন সরিজ্বলাৎ। লচ্জয়া বারিতা বস্ত্র মযাচন্ত পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৩॥ কুষ্ণে তাসাং ন লঙ্জাসীদ বিস্তৃতে যমুনাতটে। যদি কশ্চিৎ পরঃ পশ্যেদ ভয়মিত্যেব কেবলম্॥ ৪১॥ ভতন্তং দৃঢ়নিৰ্ব্বন্ধং দৃষ্ট্ব। কৃষ্ণস্থ বালিকাঃ। অগত্যা চোথিতা যোনী রাচ্ছাদ্য কোমলৈঃ করৈঃ॥ ৪৫ এতেনাপি ন তুষ্টোহভূৎ কৃষ্ণঃ ক্রীড়া-কৃপাপরঃ।

"যুয়ং বিবস্তা যদপো ধৃতব্ৰতা

বৈজ্ঞাহতৈভত্তহ দেবহেলনম্।
বন্ধাঞ্জলিং মৃদ্ধাপন্নতয়ে ২ংহসঃ
কৃষা নমোহধো বসনং প্ৰগৃহতাম্॥" ৪৭॥

ছলেনেৎসারয়ামাস বালিকানাং করাবৃতিম্ ॥ ৪৬॥

ব্রতে ভগ্নে ন কুফাপ্তি রম্মাকং সম্ভবেদিতি। ভিহৈয়ৰ তা ন্তদাদেশং কৃষ্ণপ্ৰাণা অপালয়ন্॥ ৪৮॥ व्यमग्रह्महैयानिचः जामाः वृक्षा यनछना। প্রাযচ্ছৎ সদয়ঃ কৃষ্ণ স্তাসাং বাসাংসি সন্মিতঃ ॥ ৪৯ ॥ পরিধায় স্ববাসাংসি রন্ত্রকামা স্তদৈব তাঃ। মৌন মাস্থায় সম্ভস্থ স্তাত্রেব নতমস্তকাঃ॥ ৫০॥ আদিষ্টাঃ কিন্তু ক্ষেন সমাশ্বস্তাশ্চ তুঃখিতাঃ। অনিচ্ছয়া যয় র্গেহং শ্রীকৃষ্ণার্পিত-মানসাঃ ॥ ৫১॥ "যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্থথ ক্ষপাঃ। যত্নদিশ্য ব্রতমিদং চেরু রার্য্যার্চ্চনং সতীঃ ॥" ৫২ ॥ কদর্য্যবৎ প্রতীতেহপি বিষয়েহস্মিন্ বহিদু শা। প্রকুতং তত্ত্ব মাশ্রিত্য কিঞ্চিদালোচাতে ময়া॥ ৫৩॥ আদৌ মায়া ভতো২হংধী রাগদেষো ততঃ ক্রমাৎ। তত আসক্তি রিতোষ জীবানাং বন্ধনক্রম:॥ ৫৪॥ অতো মায়ৈব সর্কেষাং দোষাণাং মূলকারণম্। পরাভবতি সা নিত্যং ভগবদ্বিমুখং জনম ॥ ৫৫॥ ততো বিষম-বৃদ্ধিঃ স্থা ততো লঙ্জাদিকংভবেৎ। ভয় মিত্যেব বেদোক্তং পরমানন্দ-বাধকম্॥ ৫৬॥ ভগবচ্ছরণাগত্যা সাপযাতি নচাম্যথা। মারেতি হরিণা প্রোক্তং পার্থং প্রতি রণাঙ্গনে ॥ ৫৭ ॥

"দৈবীত্থেষা গুণময়ী মম মায়া তুরভায়া। মামেব ষে প্রপছন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে''॥ ৫৮ ॥ অতঃ কাত্যায়নীপূজা কৃষ্ণার্থমেব ষ্মাপি। কৃতা তাভি স্তথাপ্যেষা মায়া তীর্ণা ন সর্বব্যা॥ ৫৯॥ ভেদপ্রদর্শিনী মায়া যৎ সম্যন্ত ন ক্ষয়ং গতা। ততন্তা হি তদা নৈব প্রাপুর্ব ক্ষাঙ্গ-সঙ্গমম॥ ৬०॥ जाः कृष्णारमभारेख्व त त्नाख्युर्वश्रूना-कनार । লজ্জয়া ভেদদর্শিশ্যঃ শীতকম্পন-কাতরা:॥ ৬১॥ কথঞ্চিদ্ যদিবোত্তস্থ্র র্যোনীঃ সংজুগুপুঃ করৈ:। এতেন বুধ্যতে তাসাং কৃষ্ণ-প্রাপ্তাবযোগ্যতা॥ ৬২॥ মায়ৈব যোনিরিত্যাহ শ্রীকৃষ্ণে ভগবান যতঃ। মায়ায়া জগতুৎপত্তি র্যোনে র্যষ্টিজনোন্তব:॥ ৬৩॥ "মম যোনি মহিদ্ৰকা তিমান গর্ভং দধাম্যহম্। সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥'' ৬৪॥ ঈশ্বরস্থ চিদাভাসং লব্ধা সা ত্রিগুণাত্মিকা। স্থতে মায়া জগৎ সূক্ষ্ম মিতি শ্রীভগবন্মতম্ ॥ ৬৫ ॥ যোনিৰ্হি ভৌতিকী লব্ধু। বীৰ্য্যং ভৌতঞ্চ ভৌতিকাৎ। পুরুষাৎ সর্বদা ব্যষ্টি-দেহং স্থতে চ ভোতিকম্॥ ৬৬॥ বোনিরেব হি মায়ায়াঃ সূক্ষায়া ভৌতিকাক্বভিঃ। ৰুধ্যতে তদ্ বৃধৈস্তন্মা-তদ্-বিবৃতি নির্পিকা ॥ ৬৭ ॥

সমাঙ্ নশ্যেদ্ যদা মায়া তদৈব গুণবৰ্জিতা। প্রকৃতি শীবভূতা হি কুষ্ণেন রমতে সদা॥ ৬৮॥ পাতঞ্চলে পুরাণে চ বেদান্তে ইদমেব হি। স্বস্থরপে শুবস্থানং জীবানাং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৬৯ ॥ ঈষদপ্যক্ষতায়ান্ত মায়ায়াং প্রকৃতি হি সা। শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরংব্রহ্ম পরিষক্ত ং ক্ষমেত ন ॥ ৭০॥ বোধ্যা চাত্র বুধৈঃ সর্বৈর প্রথেয়ং পুরুষেষপি। অপ্রসঙ্গোচিতথাত্ত র ময়াত্র বিতন্যতে ॥ ৭১ ॥ মায়াগন্ধোহস্তি যস্তাসে লিঙ্গং গোপ্তঃ সমিচ্ছতি। মায়াতীতস্থ সংগোপ্যং ন কিঞ্চিৎ সমদর্শিনঃ॥ ৭২॥ या ताला नरहाख्यू र्यानौन्ह जूख्यूः करेतः। ভতো মা্য়া ধ্রুবং তাসাং সমূলং ন ক্ষয়ং গতা॥ ৭৩॥ ততএব হি কৃষ্ণেন বিমলানন্দ-মূর্ত্তিনা। প্রত্যাখ্যাতা স্তদা কৃষ্ণ-প্রাণা অপি ব্রজাঙ্গনাঃ॥ ৭৪॥ করৈরাচ্ছাদিতা যোনি র্ভোতিক্যেবাল্লবুদ্ধিভিঃ। তেনৈব বাস্তবী যোনি ম'ায়া স্পষ্টং প্রকাশিতা॥ ৭৫॥ "ভগবানাহতা বীক্ষ্য শুদ্ধভাব-প্রসাদিত:। স্বন্ধে নিধায় ব্যসাংসি প্রীতঃ প্রোবাচ সন্মিতঃ" ॥ ৭৬ ॥ **"আহতা"-শব্দমাশ্রিত্য মূলস্থং স্বামিভি স্ত**থা। বিবৃতা ব্ৰহ্মবালানা মীষদক্ষত-যোনিতা ॥ ৭৭ ॥

ভত্রাপি যোনিশব্দেন বোধ্যব্যা ভৌতিকী নহি। অবিষ্যাবৃতিরেব ঞ্রী-স্বামিভি ল ক্ষিতা গ্রুবম ॥ ৭৮॥ যম্মাত্তাসাং তদাপ্যাসন্ যোনয়ে। হি করাবৃতা:। অক্ষতা বা ক্ষতা বাপি ন দৃষ্টা হরিণা 🗪 ॥ ৭৯॥ "ততো জলাশয়াৎ সর্ববা দারিকা: শীত-বেপিতা:। পাণিভাাং যোনিমাচ্চান্ত প্রোত্তের: শীতকর্যিতা: ॥" 🗝 ॥ অবিষ্ঠৈব ততন্তাসাং বালানামীষদক্ষতা। বীক্ষিতা হরিণাত স্তাঃ প্রত্যাখ্যাতাঃ কুপাবতা ॥ ৮১॥ যদৈচ্ছন শক্তিমারাধ্য পতিং বালা জগৎপতিম। শুদ্ধ এব ভতন্তাসাং ভাব স্তত্ত্ব ন সংশয়ঃ ॥ ৮২॥ স্থশান্তা সান্ধিকী শক্তি-জ্রে য়া কাত্যায়নী হসে। যার্চিতা ব্রজবালাভিঃ কৃষ্ণার্থং যমনাতটে ॥ ১৩॥ রাজসা নৈব সা শক্তি-ধ নপুত্রাদিদায়িনী। নচোগ্রা তামসী শক্তি-কুনাত্তা ভীমদর্শনা ॥ ৮৪॥ অভীষ্ট-প্রতিমাভাবং ধাার। মনসি সাধক:। স্বয়ং তদ্ধাবমাপ্নোতি স্বাভীষ্টপ্রতিপদ্ধয়ে॥ ৮৫॥ প্রতিমার্চা-রহস্তাজ্ঞ-বুর্ধাতে তন্নচেতরৈ:। যদর্থং ব্রিহিতং নানা-ভারাঢ্য-প্রতিমার্চনম্ ॥ ৮৬ ॥ স্তরাং ব্রঙ্গবালাভি-রানন্দবিগ্রহেক্স্ভিঃ। পূজিতা সান্বিকী শক্তি-ভক্তিভাব-সমন্বিতা॥ ৮৭॥

অভ এবাভবং প্রীতো ভগবান বালিকা: প্রতি। বিহারে প্রতিবন্ধোহভূ-দবিজৈবেষদক্ষতা। ৮৮॥ যদ্যনারত্য যোনীস্তা উদস্থাস্থন্নিরুত্তরম। অভবিষ্যদ বিহারোইপি তদ্দিনে এব নিশ্চিতম ॥ ৮১॥ বিহারো দ্বিবিধা বোধ্যঃ শ্রীমন্তগবতো বুধৈ:। মায়্যেশ্বরূপক্ষ বিহার: সৃষ্টি-ছেতক:॥ ১০॥ মায়াক্ষতো প্রকৃত্যা চ শুদ্ধজীবাখ্যয়া সহ। মূর্তানন্দন্ত নিত্যোহসৌ বিহারশ্চাপরো মতঃ॥ ১ ॥ রাসলালা-প্রসঙ্গে তদ ব্যক্তং ভাবি সবিস্তৱম। অধুনারক্ক-লীলায়াঃ কথা-শেষঃ সমুচাতে॥ ৯২॥ দৃষ্টা ভগবতা বালা-যোনীনামীষদক্ষতি:। তৎসম্যকৃষ্ণতয়ে তাভ্যঃ প্রদক্তোহবসরং পুন:॥ ৯৩॥ "সহল্লো বিদিত: সাধ্যো ভবতীনাং মদাপন:। ময়ানুমোদিতঃ সোহসো সভ্যো ভবিতুমইতি ॥ ১৪॥ ন মধাাবেশিত-ধিয়াং কাম: কামায় কল্পতে। ভৰ্জিতাঃ কথিতা ধানাঃ প্ৰায়ো বীজায় নেশতে॥ ৯৫॥ "যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্থ**রুপা:**। যত্নদেশ্য ব্রত্মিদং চেরুরার্য্যার্চনং সতীঃ ॥" ৯৩॥ উক্তঞ্চ রুদ্যতাং যাবদ বর্যং মদর্পিতাত্মভি:। ততঃ সম্যাগ্ বিশুদ্ধাভী রংস্ততে হি ময়া সহ॥ ৯৭॥

ন্ত্রিয়ো রতিং প্রার্থয়ন্তি প্রত্যাখ্যাতি চ পূরুষ: ।
প্রাকৃতে জীবলোকেংশ্মিন্ সম্ভবেশ্নহি জাতুচিৎ ॥ ৯৮
অতো ভগবতো লীলা নাশ্লীলা নির্দ্মলৈব সা ।
লীলায়াং বাললীলৈব ভদ্বে ভক্ত-পরীক্ষণম্ ॥ ৯৯ ॥
এবং প্রেমময়ী কৃষ্ণ-লীলা জ্ঞানময়ী তথা ।
স্বাদ্যতে রসিকৈরেব ভাবুকৈ নেতিরে: ক্ষচিৎ ॥ ১০০ ।
ন জহাত্যসতীং যাবৎ সম্যুগ্ ভেদমতিং জনঃ ।
মূর্ত্তানন্দ-পরিষঙ্গং নৈতি তাবদিতি স্থিতম্ ॥ ১০১ ॥

সরলপশুপবালা-বন্ধমোষপ্রবীণশ্চরণ-শরণ-যাতাবোধ-নাশ প্রয়াসঃ ।
নিখিলভূবনপালো গোপবালস্বরূপো
হরতু হরতু বাসোহ শুদ্ধবুদ্ধেম মাপি ॥ ১০২ ॥

পরব্রহ্ম ঘনে কৃষ্ণে বালিকাবস্ত্রমোষকে। ভবেদ্ ভাগ্যবতামেব বিখাসঃ শাখতঃ সতাম্॥ ১০৩॥

> ইতি শ্রীনীলকাস্ত দেব গোস্বামিনা বিরচিতে শ্রীক্লঞ্চলীলামূতে বস্ত্রহরণ-লীলামূতম ।

### অন্ভিক্ষ। লীলামৃতম্।

----;0;----

मनानम- हिनाकातः भन्नार्किछ-भनायुक्षम्। সদা নন্দস্তুতং বন্দে অন্নভিক্ষার্থমুগুতম্॥ ১॥ সদব্রাহ্মণ কুলে জাতা বিস্মৃত্য ব্রহ্ম শাশতম্। বিপ্রা: কর্মণি খিছস্তে স্বল্পর্য-স্থাপেস্ব:॥ ২॥ স্বৰ্গভোগাৎ পরং নাস্তি শ্রেয়ো২গুদিতি কর্মিণঃ ! মশুমানা বিমুহস্তী-ত্যুবাচ মুগুক-শ্ৰুভিঃ॥ ৩॥ এতদর্থং বচশ্চেশং গীতায়ামপি দৃশ্যতে। যত্ত্তং স্বয়মীশেন কৃষ্ণেন রণমূর্দ্ধনি । ১॥ "যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদস্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নাম্মদস্তীতিবাদিনঃ॥" ৫॥ তমেৰ শ্ৰুতিগীতাৰ্থং দিদশ্যিষু রীশ্বরঃ। খেলামেকাং সমারেভে স কৃষ্ণঃ করুণাময়ঃ॥ ৬॥ অদুরে গোচরস্থানাদ্ ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। যজ্ঞমারেভিরে স্বর্গ-স্থুখলাভায় সংযতাঃ॥ ৭॥ ভদ বিদিছা কুপাসিন্ধো স্তেমাসীৎ পর্মা কুপা। निर्द्धनकनकरस्याः पिष्ठकानी करलाम् अम् ॥ ৮ ॥ তৎপত্য়ো ভক্তিমত্যস্ত কাজ্জন্তাঃ কৃষণদর্শনম্।
অসৎ-পতি-ভিয়া নৈব জগ্যুরার্ত্তা গৃহেহবসন্॥ ৯॥
তদ্বাঞ্চা-পূরণে বাঞ্চা জাতা ভক্ত-প্রিয়স্ত চ।
সৈব ভূষা ক্ষ্ধারূপা ব্রজবালানপীড্য়ৎ॥ ১০॥
তে কৃষ্ণেন সমাদিষ্ঠা অন্নভিক্ষার্থমাতুরাঃ।
যজ্ঞবাটং সমীপক্তং বিপ্রাণাং প্রযয়ু ক্রেতম॥ ১১॥
বিনীতাশ্চাক্রবন্ বিপ্রান্ কৃষ্ণাদেশং পুনঃ পুনঃ।
বিপ্রাস্ত যজ্ঞ-সংসক্তা-স্তদ্ বাক্যং নহি শুশ্রুরুঃ॥ ১২॥
"হে ভূমি-দেবাঃ শৃণুত কৃষ্ণস্তাদেশ-কারিণঃ।
প্রাপ্তান্ জানীত ভদ্রং বো গোপান্ নো রাম-চোদিতান্॥১০॥

গাশ্চারয়স্তাববিদ্র ওদনং রামাচাতো বো লযতো বৃভূক্ষিতো। তয়ো র্ষিজা ওদনমর্থিনে: র্যদি শ্রাষ্কা চ বো যচ্ছত ধর্মবিত্তমাঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি তে ভগবদ্ যাজ্ঞাং শৃণ্ স্থোহপি ন শুশু ।
কুদ্রাশা ভূরিকর্মাণো বালিশা বৃদ্ধমানিনঃ ॥ ১৫ ॥
দেশঃ কালঃ পৃথগ্ দ্রব্যং মন্ত্রন্ত্রিকোহগায়ঃ ।
দেবতা যঞ্জমানশ্চ ক্রতু ধর্মশ্চ যন্ময়ঃ ॥ ১৬ ॥
তং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষা-স্থগবস্তুমধোক্ষম ।

মনুষ্য-দৃষ্ট্যা তুষ্প্ৰজ্ঞা মৰ্ত্যাত্মানো ন মেনিরে ॥ > ১৭॥

দ্বে স্থাপে বেদনির্দিষ্টে শ্রেয়ঃ প্রেয়শ্চ তে মতে। শ্রেয়ো ব্রহ্মাত্মকং নিত্যং প্রেয়ঃ স্বর্গাদি নশ্রম্ ॥ ১৮ ॥ যতন্তে শ্রেয়সে নিতাং সারাসার-বিবেকিনঃ। অসারজ্ঞান্ত বাঞ্চন্তি প্রেয় এব বিমোহিতা: ১৯॥ যজ্ঞাসক্ত-ধিয়াং পুংসাং তুর্লু ভং পরমং স্থুখম্। ঙৎ-প্রসঙ্গ: সবিস্তারো বিছতে মুগুক্ত্রুতো ॥ ২০॥ শ্রুতি-বাক্যৈর্যন্তক্তং শ্রী-ক্লফেন পরমাত্মনা। দৃষ্টান্তেন তদৰ্থক্চ প্ৰত্যক্ষং দৰ্শিতঃ পুনঃ॥ ২১॥ সর্ব্যজ্ঞেশবো মূর্ত্তি-ধরোহন্নং সম্যাচত। বিপ্রাপ্ত মায়য়া মুগ্ধা স্তং কৃষ্ণমবমেনিরে॥ ২২॥ বিষয়া বালকাঃ কৃষ্ণ-মভ্যেত্যোচু র্যথাযথম। বিপ্রদার-সমীপন্ত স গন্তং পুনরাদিশৎ ॥ ২৩ ॥ লীলয়াদর্শয়ৎ কুষ্ণো গতিঞ্চ লৌকিকীমপি।. তাডিতৈরপি সোঢব্যং লাঘবং ভিন্দু কৈরিতি॥ ২১॥ কুফাদিষ্টা পুনর্বালা দ্বিজ-দারান্তিকং গতাঃ। কুষ্ণমাগতমাশ্রাব্য তদ্ভিক্ষাঞ্চ শ্যবেদয়ন্॥ ২৫॥ "শ্ৰুষাচ্যুতমুপায়াতং নিত্যং তদ্দৰ্শনোৎস্থকা:। তৎকথাক্ষিপ্ত-মনদো বভূবু জাত-সম্ভ্রমাঃ॥ ২৬॥ চতুর্ব্বিধং বহুগুণ-মন্নমাদায় ভাজনৈঃ। অভিসক্তঃ প্রিয়ং সর্বাঃ সমুজমিব নিম্নগাঃ॥ ২৭॥

নিষিধ্যমানাঃ পতিভিঃ পিতৃভি ভ্ৰাতৃবন্ধুভি:। ভগবত্যুত্তমশ্লোকে দীর্ঘশ্ত-ধ্রতাশয়াঃ॥" ২৮॥ কর্ম্মিণাং প্রেমিকাণাঞ্চ বিশেষোহত্র প্রদর্শিত:। অবজ্ঞাতো দ্বিটেররীশ-স্তদ্দারৈস্ত সমাদৃতঃ ॥ ২৯ ॥ ইষ্ট্রা দেবান্ পরপ্রাণৈ-র্বাঞ্চন্তঃ স্বস্থ্রখং জনাঃ। ন বুধ্যম্যে পরক্লেশং পাষাণ-কঠিনাঃ ক্বচিৎ॥ ৩০॥ আত্মৌপম্যেন পশ্যস্থি প্রেমিকাঃ সকলানপি। জীবানাত্র হৃদো নিত্যং বুধ্যন্তে চ পর-ব্যথাম্ ॥ ৩১। "অবজানন্তি মাং মৃঢা মারুষীং তরুমাঞ্রিতম। পরং ভাবমজানস্তো মম ভূত-মহেশ্বরম ॥'' ৩২ ॥ ইমাং লীলামভিপ্ৰেত্য ভগবানাহ পাণ্ডবম। বাক্যমেতদ্ধি সংগ্রামে স্বাবহেলনসূচকম্ ॥ ৩৩ ॥ শिक्षा-मीक्षा-वरग्रा-काि - धर्मान् कृरक्षा न शश्रुि । গুত্রাতি কেবলং প্রেম তেনৈব বশমন্বিয়াৎ॥ ৩৪॥ একা তু বিপ্রভার্য্যাসী-ক্রদ্ধা পতিস্থতাদিভি:। বন্ধুরোধো বহির্হেতু-মায়া-রোধো হি বস্তুত: ॥ ৩৫ ॥ রাসলীলা-প্রসঙ্গে তদ্ ব্যক্তং ভাবি সবিস্তরম্। অতএব🗝 বিস্তার-স্বস্থাত্র বর্ণিতো রুথা ॥ ৩৬ ॥ তাল্ত কৃষ্ণান্তিকং গদা নিবেছান্নং চতুৰ্ব্বিধম্। সম্যাচন্ত তদ্দাস্থং গৃহং গম্ভমনিচ্ছব:॥ ৩৭॥

কৃষ্ণস্তা: স্বাগতং পৃষ্ট্বা গৃহং গন্তাং সমাদিশৎ। তচ্ছুদ্বা কাতরাস্তাস্ত স্বাভীষ্টং সংস্থাবেদয়ন্॥ ৩৮॥

"মৈবং বিভোহই তি ভবান্ গদিছুং নৃশংসং সত্যং কুরু স্বনিগমং তব পাদম্লম্।. প্রাপ্তা বয়ং তুলসিদাম পদাবস্ষ্টং কেশৈ নিবোঢ়ুমভিলঙ্ঘ্য সমস্তবন্ধূন্॥ ০৯॥

গৃহস্থি নো ন পত্যঃ পিতরে স্থতা বা ন ভ্রাতৃবন্ধু-স্থহাদঃ কুতএব চান্যে। তস্মান্তবৎ-প্রপদয়োঃ পতিতাত্মনাং নো নান্যা ভবেদ্গতিরবিন্দম তদ্ বিধেহি॥'' ৪০॥

যদ্যশ্বানগ্ৰহীয়ংস্তে পত্যাদয় স্তদা বয়ম্। অযাস্থামো গৃহং ছেত-তুদ্বাক্যেনৈব বুধ্যতে॥ ৪১॥

যতঃ পত্যাদিসম্বন্ধ-গন্ধস্তাসাং স্থাদীয়তে। অসম্যক্**ক্ষ**তমাধা স্তাঃ কৃঞ্চেনাস্বীকৃতা স্ত**তঃ॥ ৪২ ॥** 

বহিস্ত ব্ৰাহ্মণী দাস্তে গোপস্ত নহি যুজ্যতে। এষাচ লোকিকী রীভি-র্দার্শতেশেন লালয়া॥ ৪৩

তৎসঙ্গেন চ তে বিপ্রা ভবিষ্যস্তি বিশোধিতা:। ইত্যপ্যাসীদভিপ্রায়: শ্রীকৃষ্ণস্থ কুপাবত:॥ ৪৪॥

"পতয়ো নাভ্যসূয়েরন্ পিতৃজ্রাতৃ-স্থতাদয়:। লোকাশ্চ বো ময়োপেতা দেবা অপ্যস্থমন্যতে॥ ৪৫ ন প্রীতয়েহমুরাগায় হঙ্গসঙ্গো নৃণামিহ। তন্মনো ময়ি যুঞ্জানা অচিরান্ মামবাক্ষাথ ॥ ৪৬ ॥ শ্রবণাদর্শনাদ্ধ্যানা-মুগ্নি ভাবো২মুকীর্ত্তনাৎ। ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্॥" ৪°॥ वृक्षिरयागर ननामौ ि ভ কেভো ভগবন্বচ:। গীতায়ামস্তি স্থস্পষ্ট-মেতস্থৈব হি সূচকম্॥ ৪৮॥ "মচ্চিত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্। কথয়ন্ত×চ মাং নিত্যং তৃষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৪৯॥ তেষাং সতত-যুক্তানাং ভঙ্গতাং প্রীতিপূর্বকম্। দদামি বৃদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ৫ · ॥ তেষামেবারুকম্পার্থ-মহমজ্ঞানজং তমঃ। নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥" ৫১॥ তাঃ ঐক্ষেসমাদিষ্টা গৃহং প্রতিযযুঃ পুনঃ। পালয়ন্ত্য স্তদাদেশং নিস্মাঃ কালং মুদায়িতাঃ॥ ৫২॥ ব্রাহ্মণীনাং বয়ঃস্থানাং গোপবালে যদীদৃশী। রতিস্তদ্ বুধ্যতাং প্রেম তাদাং কুফেইতিনিশ্বলম্॥ ৫০॥ তথাপি নিজসেবায়াং কৃষ্ণেন স্বীকৃতা ন তাঃ। অক্রহেতৃঃ পুরৈবোকে। নিগুঢ়ো বিদ্যতে**২প**রঃ ৫৪॥ वारममामथा-माधूर्या-ভाবৈ र्गाभामक्रिभाः। সেবায়াং কেবলং গোপ-গোপীনামেব যোগ্যতা॥ ৫৫॥

গোপীভাবং জনা যাব-ন্ন প্রাপ্ন বৃদ্ধি সাধকা:। গোপালরপিণঃ সেবা তাব্রেষাং স্বত্নল ভা ॥ ৫৬॥ অতো ভগৰতা বিপ্রা-স্ত্যক্তা ভক্তিযুতা অপি। গোপ্যো ভূষা ভু তৎদেবাং লপ্যান্তে তাঃ পুনর্ভবে ॥ ৫৭ ॥ গোপীভাবং বদিষ্যামি রাসাখ্যানে সবিস্তরম। গোপীভাবকথালাপ-স্তৎ প্রসঙ্গে স্থসঙ্গতঃ ॥ ৫৮ ॥ প্রেমানন্দময়ং ভাবং দৃষ্ট্য বিপ্রা নিজন্তিয়াম্। নির্কেদং পরমং প্রাপ্তা নিনিন্দু ভাগ্যমাত্মনাম্॥ ৫৯॥ ভগবৎসবিধং গন্ধ মুগুতা অপি তে দ্বিজাঃ। মৃর্ক্তসংসার-কংসাতৃ ভিয়া ন সমপারয়ন্॥ ৬০ ॥ ন্ত্রীণাং কংসভয়ং নাসীদ্ বিজ্ঞানাস্ত মহন্তয়ম্ । শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা চ তত্ত্রব কারণং কংসদারণে ॥ ৬১ ॥ বহিঃ কংসভয়ং তেষা মন্তস্ত সুমহন্তয়ম্। অসৎসংসারসম্পত্তি-স্থুখসস্ত্যাগচিন্ত্রা॥ ৬২॥ যৎপাদচিন্তয়া যাতি কালচিন্তাপি দূরতঃ। নাশ্রিতান্তৎপদং বিপ্রাঃ ফব্ধকংসভয়াদহো॥ ৬৩॥ সৎসঙ্গক্ষীণ-সম্মোহা নির্ব্বিপ্পা ভোগবাসনাম।

ভিক্ষ্ভান-কর্ম্মমুগ্ধ-বিপ্রচিত্তশোধনং অত্যুদার-বিপ্রদার-মানস-প্রবোধনম্।

সমুৎস্জ্য সমিচ্ছস্তি কৃষ্ণসেবামিতি স্থিতম ॥ ৬৪ ॥

পালয়স্তমাদ্যভক্ত-নন্দগোপগোধনং তং নমামি বালমেব কালভীতিরোধনম্ ॥ ৬৫ ॥

জগদরপ্রদে কৃষ্ণে অর্নভিক্ষার্থিনীশ্বরে। ভবেদ্ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাশ্বতঃ সতাম্॥ ৬৬॥

> ইতি শ্রীনীলকাস্ত-দেব-গোস্বামিনা বিরচিতে শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে অন্নভিক্ষা-লীলামৃতম্।

## शिविधावन-नौनाम्य प्र

### **→**

গোবর্দ্ধন-ধরং বন্দে গোপাল-বাল-বিগ্রহম। মোহান্ধঃ কৃতবানিক্রঃ সহ যেনাতি-বিগ্রহম্॥ ১॥ ব্রজে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ ইন্দ্রযজ্ঞমবারয়ং। কুপিতস্তেন দেবেন্দ্রো ববর্ষ গোকুলে ভূশম্॥ ২॥ ভগবানপি শৈলেব্রুং সমুদ্ধূত্য স্বলীলয়া। অরক্ষদ্ ব্রজমিত্যেয়া গোবর্জন-ধূতেঃ কথা॥ ৩॥ **অদঙ্গত ইবাভাতি বৃত্তান্ত** এষ নিশ্চিতম্। ব্যাদশ্য তু বচো নৈব মিথ্যা ভবিতুমইতি ॥ ৪ ॥ কার্যান্তত্ত সমাধানং শাস্ত্রবাক্য-প্রমাণতঃ। অতীত-বিষয়ে মানং বিনা শাস্ত্রং কিমস্তি বা॥ ৫। শাস্ত্রঞ্চ বৈদিকং বাকঃং বেদাশ্চ পঞ্চ-সম্ব্যকাঃ। সপুরাণাঃ সমাখ্যাতা অপি পঞ্চদশী-কুতা । ৬॥ "সপুরাণান্ পঞ্চ বেদান্ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ। জ্ঞাত্মাপ্যনাত্ম-বিত্ত্বেন নারদোহতি শুশোচ হি॥" १॥ ব্রন্মনিশ্বসিতত্বঞ্চ পুরাণানাং শ্রুতীরিতম্। পুরাণবচসাং তম্মাৎ প্রামাণ্যং সর্ব্ব-সম্মতম্ ॥ ৮ ॥

পুরাণেছপি সর্বেষ্ শ্রেষ্ঠং ভাগবতং মতম্। তন্তাগবত বেদানাং দর্শ্যতে তত্র সম্মতিঃ॥ ৯॥ ''এতে চাংশ-কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান স্বয়ম। মানং কৃষ্ণ-স্বয়ম্ভায়া-মেতন্তাগবতং বচঃ ॥ ১০ ॥ ময়া তদ্দশিতং ভূরি তদেব স্মারিতং পুনঃ। হর্তুমৈচছন্ মহেক্রতামদং স ভগবান্ স্বয়ম্॥ ১১॥ দম্ভঃ পূর্ণচতুষ্পাদো দমমইত্যতো হরিঃ। ইব্রং কোপয়িতুং তত্র কৌশলং সমপ্রত্ত ॥ ১২ ॥ ইন্দ্রযাগোছতান্ দৃষ্ট্র। গোপান্রন্দাবনে বিভুঃ। কর্মবাদ-বলেনৈব ততস্তান্ সংস্থবারয়ৎ ॥ ১৩। দর্শ্যতে কিঞ্চিত্বদৃত্য গ্রন্থ-রন্ধি-মনিচ্ছতা। ময়া সবিস্তরং তত্র জন্টব্যং মূল-পুস্তকে ॥ ১৪॥ "কর্ম্মণা জায়তে জন্তঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে। স্থাং হঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্দ্মণৈবাভিপদ্মতে ॥ ১৫ ॥ অস্তি চেদীশ্বর: কশ্চিৎ ফলরূপ্যন্ত-কর্ম্মণাম্। কর্ত্তারং ভজতে সোহপি নহুকর্ত্তঃ প্রভূহি সঃ॥ ১৬॥ কিমিন্দ্রেণেহ ভূতানাং স্বংস্বং কর্মান্তবর্ত্তিনাম্। অনীশেনাম্বথা কর্ত্তুং স্বভাব-বিহিতং নৃণাম্॥ ১৭॥ তশ্বাৎ সংপৃত্ধহেৎ কর্ম্ম স্বভাবস্থঃ স্বকর্মকুৎ। ৰুজ্ঞসা যেন বৰ্ত্তেত তদেবাস্থ্য হি দৈবতমু ॥ ১৮॥

ন নঃ পুরো জনপদা ন গ্রামা ন গৃহা বয়ম্। বনৌকস স্তাত নিতাং বনশৈল-নিবাসিনঃ॥ ১৯॥ তম্মাদু গবাং ব্রাহ্মণানা-মদ্রেশ্চারভ্যতাং মথঃ। য ইন্দ্রমখ-সম্ভারা-স্থৈরয়ং সাধ্যতাং মখঃ॥" ১০॥ দেবা নিরাকৃতা যত্ত কুফেন কর্মবার্ত্তয়া। মহেন্দ্র-দমনায়ৈব তৎ কেবলং ন বস্তুতঃ ॥ ২১ ॥ অজাতব্ৰহ্ম বোধৈ হি কাৰ্য্যং বৈধমখাদিকম। অলং-ব্রহ্মবিদাং যজ্ঞৈ-ব্লিতি শাস্ত্র-স্থসম্মতম ॥ ২২ ॥ সংলব্ধে ব্ৰহ্ম-বিজ্ঞানে ন কৰ্ম্ম বিভাতে যদি। কিং পুনর্বন্ধুরূপেণ সংপ্রাপ্তে ব্রহ্মণ স্বয়ম্॥ ২৩॥ ইত্যপ্যাসীদভিপ্রায়ঃ শ্রীক্লফস্ত মনোগতঃ। মধভঙ্গো মহেন্দ্রতা তদামুষঙ্গিকঃ পরম্॥ ২৪॥ অসুরান্ সংযুগে জিত্বা ইন্দ্রোহ তিগর্বিতোহভবৎ। তদ্গৰ্বমপনেতৃঞ্জ স্বয়ং ব্ৰহ্ম সমুপ্ততম্॥ ২৫॥ কেনোপনিযদি স্পষ্টং তদাখ্যানমুদীরিতম্। লীলয়া দর্শয়ামাস মূর্ত্তং ব্রহ্ম ব্রচ্চেহপি তৎ ॥ ২৬ ॥ বিশ্বাসোহন্তি শ্রুতো যেষাং ন তেষামিহ সম্ভবেৎ। অনাস্থাকারণং কিঞ্চিৎ কুষ্ণে ইন্দ্রদমোন্ততে॥ ২৭॥ বুদ্ধা যদ্ বালবাক্যেন শুবর্ত্তন্ত মখোদ্যমাৎ। তত্রাপীশ্বর-কৃষণ্ড হেতু রস্তঃ-প্রবর্তনম্॥ ২৮॥

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হাদেশেহর্জ্বন ডিষ্ঠতি। ভাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারুঢ়ানি মায়য়া॥" ২৯॥ ইন্দার্থমান্ততৈ র্দ্রব্যৈ-র্গোবর্দ্ধন-মধ্যেৎসবঃ। ততঃ সর্বৈঃ সমারক্ষো ব্রজে ব্রজনিবাসিভিঃ ॥ ৩০ ॥ গোবর্দ্ধনার্চ্চনা-কালে কুফোইশুতর-রূপধুক। স্বয়ং পূজাং প্রজ্ঞগ্রাহ শৈল-শীর্ষোপরি স্থিতঃ॥ ৩১॥ এতেন দর্শিতা সম্যক্ কুষ্ণেন প্রমাত্মনা। শ্রুতি-গীতা-সমুদগীতা স্বস্থৈব সর্ব্বতঃ স্থিতিঃ॥ ৩২॥ ''যো মাং পশাতি সর্ববত্ত সর্ববঞ্চ ময়ি পশাতি। তস্থাহং ন প্রণশ্যামি সচ মে ন প্রণশ্যতি॥" ৩৩॥ ইতি শ্রীভগবদবাকাং শ্রুতাক্তঞ্চ তথাবিধম। অর্থতো দর্শব্বামাস ভগবান লীলয়ৈতয়া॥ ৩৪॥ ঐশর্য্য-মত্ত ইন্দ্রস্ত মহামানঃ সমীশরম্। ঈশ্বরঞ্চ নরং ক্রুদ্ধে। মর্দ্দিতৃং ব্রজমুদ্যতঃ ॥ ৩৫ ॥ (भघानाङ्ग वाशुः क अवनान् अनग्रक्षतान्। নাশয়ধ্বং ব্ৰজং তূৰ্ণং সকৃষ্ণমিত্যুপাদিশৎ ॥ ৩৬ **ट्यानिष्टा मरहत्यन अवरेन वीज-वर्धनः।** ব্রজমুৎপীড়য়ামাস্থঃ সকৃষ্ণ-গোপ-গোধনম্॥ ৩৭ ॥ প্রেরয়ামাস বাযুগ্নী পুরা ব্রহ্ম পরীক্ষিতুম্। ইন্দ্র ইত্যন্তি স্বস্পষ্টং কেনোপনিষদো বচ:॥ ৬৮॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং স এবেন্দ্র-স্তদ্রকৈব পরীক্ষিতুম্। প্রেরয়ামাস সংক্রেদ্ধো ব্রজেহপি মেঘমারুতান্॥ ৩৯॥ অত্র কিঞ্চিৎ সমালোচ্য-মিন্দ্র-কোপস্থ কারণম্। তাব্বিকং যেন সম্ভোষঃ স্থধিয়াং সম্ভবেদ্ধুবম্॥ ৪•॥ দেবা হি দ্বিবিধাঃ প্রোক্তা-স্তত্তৈকে স্বর্গবাসিনঃ। অপঞ্চীকৃতভূতোত্থ-সূক্ষাদেহ-ভূতঃ সদা ॥ ৪১ ॥ ত এব নরদেহেষু তদিন্দ্রিয়াণ্যধিষ্ঠিতাঃ। বর্ত্তম্বে সর্ববদা তচ্চ সর্ববশাস্ত্র-স্থসম্বতম্ ॥ ৪২ ॥ ত এব চেচ্ছিয়দার। নরভুক্ত-রসান্ সদা। ভুঞ্জতে মন্যতে জীব-স্বহং তুঞ্জ ইতি ভ্ৰমাৎ ॥ ৪৩ ॥ সস্থাক্ত; ষভতে জীবো ভোগঞ্চে মুক্তিলব্ধয়ে। বাধস্তেহলবভোগা ন্তে জীবং তদ্ বুধ্যতে বুধৈঃ॥ ৪৪॥ অত এবাৰ্জ্কুনং প্ৰাহ ভগবান্ রণমূর্দ্ধনি। তৎসংশয়-নিরাসায় কুপালু ভক্তবংসল:॥ ৪৫ 🛭 "কাম এষ ক্রোধ এষ রক্ষোগুণ-সমুম্ভবঃ। মহাশনে। মহাপাপাা বিদ্যোনমিহ বৈরিণম্॥" ৪৬॥ এভচ্চ বুধ্যতে সর্বৈ-ম সুষ্যোচিত-বুদ্ধিভিঃ। সংসারে ঘটতে নিভাং নহি শাস্ত্রমপেক্ষতে ॥ ৪৭ ॥ অধুনালোচ্যতে স্বর্গ-বাসিনাং বৃত্তমস্কৃতম্। ময়াগণয়তা নব্য-সভ্যানা মুপহাস্ততাম্॥ 🖇 🛚

একেন বস্তুনা নাম্যৎ পৃথিব্যাং সর্ব্বথা সমম্।
কুত্রাপি দৃষ্যতে বস্তু কেনাপি চ কদাপি চ ॥ ৪৯॥
পরিমাণমূপাদানং শক্তিজ্ঞানং তথাকৃতিঃ।
বভাবো ভাবনা চৈব সর্ব্বেষাং হি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৫•॥

वियुनवर्खि श्रामीनाः পরিমাণাদয় স্থপা। ন পার্থিবসমা এব বুধ্যতে চতুরৈশ্চ তং॥ ৫১॥ পরিমাণাদিভি স্তম্মা-তত্তল্লোকনিবাসিনঃ। বিভিন্ন। এব মর্ত্তোভ্য-স্তত্তাপি নহি সংশয়ঃ॥ ৫২॥ যত্র যত্র হি লোকেহস্তি মর্ত্ত্যাধিকতরং স্থখম্। বলং বিত্তং তথায়ুশ্চ সএব স্বৰ্গ উচ্যতে ॥ ৫৩ ॥ তত্তল্লোকৌকস: সূক্ষ্মাঃ কামরূপধরাঃ সদা। দীবান্তি সর্বদা তম্মা-দেবা স্তে সমুদীরিতাঃ॥ ৫৪॥ আগব্ধং নরলোকেইপি শক্তান্তেইস্থেরলক্ষিতাঃ। পশাস্তি চ সদা মর্ত্ত্য-লোকং নির্ববাধচক্ষ্যা ॥ ৫৫ ॥ সূর্য্যঃ সমুচ্যতে যোহসে। সূর্য্যলোকপ্রবর্ত্তকঃ। **इन्स**न्द हन्द्रलाक्त्रां (वाधारमवः स्थायथम् ॥ ८७ ॥ मर्स्वर् (पर्वाक्यू (अर्थ के कि मर्स्वर्।। ইক্রন্ট স্বতরাং শ্রেষ্ঠ-ন্তস্মাদিক্র ইতীর্য্যতে ॥ ৫৭ ॥ मृश्रात्नाकामग्रः मर्स्य जमशौनाम्ठत्रश्चि हि । অভশ্চ সর্ব্বদেবানা-মিন্তো রাজেতি কথাতে॥ ৫৮॥

রাজশক্তিং যথা মর্দ্ত্যে রাজ্ঞঃ প্রতিনিধি র্ভজেৎ। ততশ্চাম্ম স্ততশ্চাম্ম ইত্যল্লাল্লতরাং ক্রমাৎ॥ ৫৯॥

বক্ষণক্তিং তথাঁ বক্ষা তত ইন্দ্রস্ততঃ সুরাঃ। ততো নরা লভস্তে চ ক্রমাদল্লতরাং ভূবি॥ ৬০॥ আত্মোপরিতনান্ ষদ্বৎ সেবস্তে রাজকিঙ্করা:। লভন্তে চ ততঃ কামান দণ্ডমইন্তি চান্যথা॥ ৬১॥ তথোপরিতনান দেবান্ সেবমানা নরা ভূবি। লভন্তে দেবদাক্ষিণ্যং দারুণং দগুমন্যথা॥ ৬২॥ ভগবানপি চাহৈত দৰ্জ্জ্বং ভক্তিমদ্বরম্। কর্ম্মনিচ্ছস্তং রুদস্তঞ্চ রণাজিরে॥ ৬৩॥ "দেবান ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়স্তু বঃ। পরস্পরং ভাবয়ন্ত: ভোয়ঃ পরমবাক্স্যথ ॥ ৬৪ ॥ ''ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যম্ভে যজ্ঞভাবিতাঃ। তৈদ ভানপ্রদায়েভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥'' ৬৫ ॥ पृ**ण्या** ज्ञाष्ट्रियाज नाहायाः **मिन्**र्यारयाः। ধরায়া অপি সাহায্যং প্রাপ্রভাবপি ধ্রুবম্॥ ৬৬॥ দণ্ডঃ সএব নিৰ্ণীত উৎপাত আধিদৈবিকঃ। অলব্ধপূজনৈঃ পূজ্যৈ-র্দে বৈঃ সম্পাদিতো যতঃ ॥ ৬৭ 🛚 স্বয়ন্তে বিহতে তম্মা-দিক্রো যতুদবেজয়ং।

গোপালান বর্ষবাভাজ্যাং তদ্যুক্তমত এব হি ॥ ৬৮ ॥

মেঘাদেব ভবেদ্ রুষ্টি-রিত্যনীশ্বসম্মতম। বস্তুতে। বিছাতে কিন্তু মেঘানামপি চালকঃ ॥ ৬৯॥ व्यटिकनः यथा यानः वाष्ट्रीयः हलि अवस्य। অপেক্ষতে নরং কিন্তু স্বোপরিস্থং সচেতনম্ ॥ ৭০॥ সত্যমেব তথা মেঘো বৰ্ষতীতি ন সংশয়ঃ। চেতনশ্চালকঃ কশ্চিং তন্মালেংস্থের নিশ্চিতম্॥ ৭১॥ ইন্দ্রাদেশেন সূর্য্যোহসো বাষ্ণ্যং কর্ষতি রশ্মিভিঃ। স বাষ্পশ্চ ভবন মেঘো বর্ষতীন্দ্রপ্রচোদিভঃ॥ ৭২॥ গ্রহতারাদয়ো যে চ দৃশ্যম্ভে চঞ্চলাঃ সদা 1 চেতনৈ শ্চালিতা এব নিয়মেন চলম্বি তে॥ ১৩॥ অতন্ত্রতাল-মন্ট্রেব দিশা বুধৈঃ। বুধ্যতাং প্রমাণাদি বিশ্বং চেতনচালিতম্ ॥ ৭৪ ॥ স্বযক্তে বিহতে ক্রুদ্ধো ব্রজনাশে যদোগ্যতঃ। অভূদিন্দ্রন্তদা গোপাঃ শ্রীকৃষ্ণং শরণং যযুঃ॥ ৭৫॥ তুরহক্ষার-মোহান্ধ ইন্দ্রো যং হস্তু মুম্বত:। সন্তক্তা নিরহঙ্কারা গোপান্তং শরণং গতাঃ॥ ৭৬॥ দক্ষিনাং প্রেমন্য্রাণা-ঞাতিভেদঃ পরস্পরম্। কার্য্যতঃ ফলতদৈচব বুধ্যতে লীলয়ৈতয়া ॥ ৭৭ ॥ বলবস্তো যুবানোহপি গোপাঃ প্রাণপরীপ্সব:। সপ্তবর্ষশিশুং কৃষ্ণং নির্ভয়ং যবুরাশ্রয়ম্ ॥ १৮॥

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ ত্বনাথং গোকুলং প্রভো। ত্রাতুমর্হসি দেবান্নঃ কৃপিতান্তক্তবৎসল ॥ ৭৯ ॥ ভগবানপি দীনার্ত্ত-শরণাগতপালকঃ। প্রতিজ্ঞাং স্বস্থা সম্মার যামাহ পাণ্ডবং প্রতি ॥ ৮**•** ॥ "যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংগ্রস্থ মৎপরা:। অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাদতে ॥ ৮১ ॥ তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসার-সাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥" ৮২॥ ইহাপি চ তথৈবোক্তং স্বগতং শিশুনা সতা। হরিণা তৎ সমাকর্ণ্য গোপানাং কাতরং বচঃ॥ ৮৩॥ ''তস্মান্ মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহম্। গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোহয়ং মে ব্রত আহিতঃ ॥ ৮৪ ॥ ইত্যুক্তৈ কেন হস্তেন কৃত্বা গোবৰ্দ্ধনাচলম্। দধার লীলয়া বিষ্ণু-শ্ভুত্রাকমিব বালকঃ ॥'' ৮৫ H ততঃ সর্কান্ সমাহুয় শীতার্ত্তবজ্বাসিনঃ। পশুভি দ্রবিণৈঃ সার্দ্ধং তদধঃ স্থাতুমাদিশৎ ॥ ৮৬ ॥ তেহপি শ্রীভগবদবাক্য-বিশ্বস্তা বিবিশু ক্র তম্। সগোধনাঃ সবালাশ্চ শৈলাধো জাতসম্ভমাঃ ॥ ৮৭ ॥ কেচিদেতর মনাস্থে মর্ত্যশক্তিবিচিম্বকা:। আত্মোপমোন পশাস্তি বালব্ৰহ্ম যতো হি তে ॥ ৮৮ ॥

তত্তৈব শাসনে গার্গি শ্ন্যে স্বর্গধরাদয়ঃ। ভ্রমস্তীতি শ্রুতেরর্থং লীলয়াহ দর্শরৎ প্রভুঃ॥ ৮১॥ ''এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্।" মুনিনা স্বপ্রতিজৈষা প্রমিতা কৃষ্ণকার্য্যত: ॥ ১০ ॥ স্বর্গমর্ত্ত্যাদয়ঃ শব্দ বিশালা যস্ত্র শাসনে। শ্নো চরস্তি কিং চিত্রং তম্ম তুচ্ছ-নগোদ্ধ ভিঃ॥ ৯১॥ অথবা স্বেচ্ছয়া স্ট্রা শূন্যে গোবর্দ্ধনান্তরম্। শৈলং বৃন্দাবনস্থঞ্চ মায়য়ান্তরধাপয়ৎ ॥ ৯২ ॥ ষদিচ্ছয়া ক্ষণাদেব জগদুৎপছতে পুনঃ। লয়ং যাতি চ তস্তৈয়ত-ন্মায়াভর্ত্তঃ কিমদ্ভুতম্॥ ৯৩॥ স্বেচ্ছাদর্ব্বসমর্থোঽপি সাধক-ধ্যানহেতবে। কিঞ্চিদদর্শয়ৎ কৃষ্ণঃ শ্রুত্যুক্ত-ব্রহ্ম-শাসনম্॥ ৯৪॥ মানচিত্রমতিক্ষুদ্রং সম্যুগালোচয়ন জনঃ। বিশালপৃথিবী-সংস্থাং নির্ণেতুং ক্ষমতে যথা ॥ ৯৫ ॥ শৈলোদ্ধারং তথা ভক্তঃ কৃষ্ণস্যালোচয়ন্ মূহঃ। ব্রহ্মণোহখিলধারিছং শ্রোতং ধ্যাতুং ক্ষমেত হি॥ ৯৬॥ বামাঙ্গং তুর্বলং তত্র কনিষ্ঠা ভূশতুর্বলা। তর্মৈব ধারয়ন্ শৈলং কৃষ্ণঃ সপ্তদিনং স্থিতঃ ॥ ৯৭ ॥ হস্তাধিষ্ঠাতদেবেন্দ্র-শক্ত্যা কার্য্যক্ষমা জনাঃ। **एकतित्य**न विक्रिशिव कुक्कः लिनम्थात्रवर ॥ अन् ॥

এতেন হি তদিচৈছব বিনাধিষ্ঠাতৃদেবতাম্। সর্ব্ব-কর্ম্মকরীত্যেতৎ দর্শিতং হরিণা স্বয়ম॥ ৯৯॥ সপ্তাহান্তে স্থরেন্দ্রেণ ভগ্নদর্পেণ সংস্ততে। বাতবর্ষে হরি র্গোপান্ গৃহং যাতুং সমাদিশৎ ॥ ১০০ ॥ পুরেন্দ্রপ্রেরিতো বহ্নি-বায়ুশ্চ নিজশক্তিতঃ। ব্রহ্মদত্তং ভূণং দগ্ধুং নাসীচ্চালয়িভূং ক্ষমঃ॥ ১০১॥ ইতি কেন শ্রুতাবস্তি কথা যা ভগবান স্বয়ম। অর্থতো দর্শগ্রামাদ তামেব নিজলীলয়া॥ ১০২॥ ইন্দ্রপ্রণোদিতা মেঘা পবনাঃ প্রবলা অপি। সলজ্জা ইব তে সর্বের প্রতিজগ্মর্যথাগতম্॥ ১০০॥ (गाभाक क्रक्षमिक्षे मञ्जीवालाः मर्गाधनाः। নির্ভয়াঃ কৃষ্ণচিত্তাশ্চ গৃহং স্বং সং যযু মুদা॥ ১০৪॥ অস্থাপয়দ ষথাস্থানং শৈলেন্দ্রং ভগবানপি। অলক্ষ্যোৎপাটচিহ্নং ত-মন্তগ্নোদ্ভিচ্ছিলাদিকম্॥ ১০৫॥ অতঃপরমতোহপ্যেক-মাশ্চর্য্যমভবদ্ ব্রজে। যৎ সমাধাতুকামোহহং গমিষ্যাম্যুপহাস্থতাম্॥ ১০৬॥ অথবা যৎ শ্রুতিঃ প্রাহ্ব সর্ব্বমানশিরোমণিঃ। ব্যাসশ্চাবর্ণয়ৎ তত্র মম কৈবোপহাস্ততা ॥ ১০৭ ॥ ''গোবৰ্দ্ধনে ধুতে শৈলে আসারাত্রক্ষিতে ব্রজে। গোলোকাদাব্ৰসং কৃষ্ণং স্থরভিঃ শত্রু এব চ॥ ১০৮॥

বিবিক্ত উপসংগম্য ব্রীড়িতঃ কুতহেলনঃ। পস্পর্শ পাদযোরেনং কিরীটেনার্কবর্চসা ॥" ১০৯ ॥ বিছাতে হি স্থবিস্পষ্ট-মেতদ্ বৃত্তং শ্রুতাবপি। 🗸 অনায়াদেন তদ্ বেদ্ধুং শকুবন্তি স্থমেধসঃ॥ ১১০॥ ব্র**ন্দাণঃ সবিধে দৃষ্ট্রা বহ্নিবাধ্যোঃ পরাভ**বম্। ইন্দ্রোহতিলজ্জিতশ্চাস্ত-শিচন্তামাপ তুরতায়াম্॥ ১১১॥ উর্দ্ধাকাশে তদাপশ্যৎ সহসা প্রিয়মভূতাম্। সৈব তং বোধয়ামাস ব্রহ্মণঃ সর্বশক্তিতাম ॥ ১১২ ॥ ততোহতিলজ্জিতো ভগ্ন-দর্প ইন্দ্রস্তলাজ্ঞয়া। সর্বের্ন্থরং পরং ব্রহ্ম সম্ভক্তা শরণং যথে। । ১১৩॥ এষ কেন-শ্রুতাবস্তি বুতাকো বর্ণিতঃ ফুটম্। স এব দিব্য বৃত্তান্তঃ প্রকটোহভূৎ পুনর্র জে॥ ১১৪॥ স্বধ্যানার্থং স্বয়ং ব্রহ্ম-ঘনমূর্ত্তিঃ কুপাপরঃ। অদর্শয়দ্ধরিঃ সাক্ষাৎ স্বলীলাং শ্রুতি-সম্মতাম ॥ ১১৫ ॥ ইন্দ্রমবোধয়ন্নারী যা হি সর্ব্বোপরি-স্থিতা। স্থরভিঃ সৈব গোলোকে সদ্বিতা ধর্মসূঃ স্বয়ম্॥ ১১৬ ॥ কুষ্ণতত্ত্বমুপাদিশ্য সৈবেন্দ্রমাগমদ্ ব্রজে। লজ্জিতং সুরবর্য্যঞ্চ নিনায় কৃষ্ণসন্নিধিম ॥ ১১৭ ॥ ইল্রোহপি ভগবৎপাদং নত্বা স্তব্য পুনঃ পুনঃ। তেনামুকম্পিতঃ প্রাগাৎ স্বলোকং স্বষ্ট-মানসঃ॥ ১১৮ । প্রণতিং ব্রহ্মণি প্রাহ ত্রিদশানাং যথা শ্রুতিঃ।
কুরুক্ষেত্রে স্বনেত্রেণ দদর্শচ তথার্জ্জ্বঃ॥ ১১৯॥

"অমী হি দ্বাং স্থারসজ্ঞা বিশস্তি কেচিদ্ ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণস্তি। স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষি-সিদ্ধ-সজ্ঞ্বাঃ স্তবস্তি দ্বাং স্তবিভিঃ পুঞ্চলাভিঃ ॥" ১২০ ॥

অতীতে চেন্দ্রিয়াতীতে শাস্ত্রমাপ্তবচো বিনা।
কিমন্তং সম্ভবেন্মানং লৌকিকে বিষয়েংপি চ ॥ ১২১ ॥
ইতোংপি কৃষ্ণলীলায়াং যেষামপ্রত্যয়ো ভবেং।
তমেব শরণং কালে তে যাস্তস্তি স্থবেন্দ্রবং ॥ ১২২ ॥
উৎস্কৃতি নিগৃহ্লাতি বর্ষং শ্রীভগবান স্বয়ম্।
ভচ্ছক্ত্যৈব স্বরঃঃ সর্বের্ধ শক্তিমন্ত ইতি স্থিতম্॥ ১২০ ॥

বামস্থ যঃ সপ্তসমঃ কুমার:
কনিষ্ঠয়োদ্ধৃত্য গিরিং করস্থ।
দণ্ডায়মানো দিনসপ্ত তম্থে
স মাং সদা পাত্রবিতা ব্রজস্থ॥ ১২৪॥

গোবর্দ্ধনধরে গোপ-বালরূপেশ্বরে হরো। ভবেদ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাশ্বতঃ সতাম্॥ ১২৫ ॥

ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব গোস্বামিনা বিরচিতে শ্রীক্রফালীলামূতে গিরিধারণ-লীলামূতম্।

## নন্দোদ্ধার লীলামৃতম্।

## 

ভক্তবংসলমাপদ্যে নন্দনন্দনমীশ্বরম্। ভক্তবৎ সলিলেশোহপি স্বয়ং যা শরণং গতঃ ॥ ১ ॥ ১ "একাদগ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যচ্চ্য জনাদ্দনম্। স্নাতৃং নন্দস্ত কালিন্দ্যাং দাদশ্যাং জলমাবিশৎ ॥ ২ ॥ তং গৃহীত্বানয়দ্ ভূতে। বরুণস্থাস্থরোইস্তিকম্। অবজ্ঞায়াস্থরীং বেলাং প্রবিষ্টমুদকং নিশি॥ ৩॥ চক্রশুস্তমপশ্যন্তঃ কৃষ্ণরামেতি গোপকাঃ।" এষা ভাগবতী গাথা বিবিচ্যতে যথামতি 🛭 ৪ ॥ অন্তত্তবৎ প্রভীতাপি ঘটনৈষা স্বভাবজা। সারগ্রহ-স্বভাবৈহি স্বথং সমুধ্যতেহচিরাৎ ॥ ৫ ॥ স্নানাশনাদি-কার্য্যেষু স্বভাববিহিতেম্বপি। নিয়মোহস্তি পুনঃ শাস্ত্রে নিষেধ-বিধি-নামকঃ॥ ৬॥ স্বীক্রিয়তে স চেদানীং নব্য-বিজ্ঞান-পারগৈঃ। ইষ্টানিষ্ট-ফলং তত্র পরীক্ষ্য পরিতঃ সদা॥ १॥ নিশাসানং নিষিদ্ধং হি স্রোতস্বিদ্যাং বিশেষত:। নিশাস্নানে ভবেৎ শ্লেষা নদ্যাঞ্চ মহতী বিপৎ॥৮॥

**अर्ज्यिक-कौर्याना नरमा विश्वशाकानाश्यकः।** শুদ্ধ-ধর্মান্থরোধেন রাত্রৌ স্নাতুং সমন্বগাৎ॥ ১॥ বাৰ্দ্ধক্য-তুৰ্ববলো নন্দ উপৰাস-কুশস্তথা। অতে। ভৃত্যাশ্চ রক্ষার্থং তেন সার্ক্ষং যযুঃ পুন: ॥ ১০ ॥ অতিষ্ঠন্ রক্ষকাস্তীরে জলে ভু নন্দ একল:। ব্যগাহতাতি-দৌর্বল্যাৎ পতিভোহদর্শনং গভঃ ॥ ১১ ॥ নানৈসর্গিকমত্রান্তি কিঞ্চিদপ্যমুভং তথা। কথা বরুণ-ভৃত্যস্থ **হুদ্ভুতা সা বিবিচ্যতে ॥** ১২ ॥ একয়া ব্ৰহ্মশক্ত্যা হি শক্তিমদখিলং জগ্ৰ। শ্রুত্যা ভগবভা চৈব প্রোক্তমেতৎ পুনঃ পুন: ॥ ১৩ ॥ সর্ববস্তুষু সাস্ত্যেব চেতনেষু জড়েম্বপি। বৃহৎক্ষ-পদার্থেষ্ তারতম্যেন বর্ততে ॥ ১৪ ॥ চিদ্যুক্তা সা হুধিষ্ঠাত্রী দেবতেতি প্রকীর্ত্তাতে। অধিষ্ঠাতা বৃহদ্বাধে জলেশো বরুণো মতঃ॥ ১। ॥ সাগরাভিমুখীনাস্ত নদীনাং কুত্রশক্তয়:। স্থুতরাং বরুণাধীনা স্তস্থ্য ভূত্যান্ততো মতা:॥ ১৬॥ উক্তঞ জগদীশেন কৃষ্ণেন রণমূর্জনি। "ন ভদন্তি বিনা যৎ স্তান্-ময়াভূতং চরাচরম্॥" ১৭ । । লোভো-বেগেন ভৃত্যেন বরুণভৈত্ব তদ্ এবস্। नी**ा नत्या न मरमहः मध्याय वृत्न र्व हः ॥** ১৮ €

**30**0.

সর্ব্বদেহানধিষ্ঠায় বিশ্বস্তে দেবতা যথা। দেবলোকে তথা সন্তি দেবা তে সূক্ষা-দেহিন: ॥ ১৯ ॥ অক্তৈরলক্ষিতান্তে চ ধরামায়ান্তি কার্য্যতঃ। ष्मारस यागिजिन्हारेना-न रेतः कृष्य-कृशासिरेडः ॥ २० ॥ ভগবৎ-পিতরং দৃষ্ট্র। জলমগ্নং জলেশ্বর:। আনীতং নিজ ভূত্যেন নিনায় নিজমন্দিরম ॥ ১ ॥ দ্বোনাং বসতি দিবা। শক্তিশ্চ মানবাতিগা। পুর্ব্বমালোচিতা তম্মা-ক্লনীতির্নচান্তৃতা ॥ ২২ 🛭 ব্রাহ্মণা ব্রাহ্মণা এব যদাসন ব্রহ্ম-পারগাঃ। ভলা তে দৃষ্টবন্তশ্চ জগদ ব্ৰহ্ম-প্ৰচালিতম ॥ ২৩ ॥ ব্দমন্যম্ভ তদা সর্বেব ক্ষুদ্রাণি বা মহান্তি বা। জন্মত্যাং সর্ব্বকার্য্যাণি কার্যান্তে ব্রহ্মণৈব হি ॥ ২৪ ॥ ব্দ্ধণোবার্পয়ন্ত ন্তে জগৎ-কার্য্যাণি সর্বেশ:। দেবে বা ব্ৰহ্মণঃ শক্তে সমাসন্ শাস্তচেত্স: । ২৫ । নীতো নন্দস্ততো যচ্চ কিন্ধরেণ পয়:-পতে:। ইত্যুক্তং মুনিনা সর্বং নির্ব্বাধং সভ্যমেব তৎ ॥ ২৬ ॥ अधूनात्नाहार् नत्ना-कात्र वक्रवानग्नार। 🗃 কৃষ্ণ-কর্তৃকং ভচ্চ নানৈসর্গিকমন্তুতম্ ॥ ২৭ ॥ नव्यभगायूहता नव्य-मनृरह्ये दिष्ठ यंता द्रतिम् । ব্যাজুন্তবু স্তদ্য গৰা ভগবানাবিশক্ত্রণম্ ॥ ২৮ ॥

मक्दर्भन मना याश्चि मर्स्वजाभि करन चरन । কিং চিত্রং বা স্বয়ং ভস্ম কালিন্দী-ক্লন-বেশনম ॥ ২৯ ॥ ৰলে বসন্তি যচ্ছক্ত্যা সৰ্ববদা জলজন্তব:। লীলা-বিগ্রহিণ স্তস্ত কিং চিত্রং জলবেশনম্॥ ৩• ॥ বৃন্দাবনে ভিরোভূয় বরুণস্থালয়ে পুন:। আবিভূতি: স্বয়ং কৃষ্ণো লীলামাত্রন্ত মজ্জনম্। ৩১ ॥ বরুণস্থ চ দেবস্থ দিব্য-স্ক্র-শরীরিণঃ। নৈব চিত্রা স্তুতিস্তম্মাৎ সভামেব মুনের চ: ॥ ৩২ ॥ বন্ন পশ্যামি চক্ষুৰ্ত্যাং তন্ন বিশ্বসিমি কচিৎ। ইতি চার্ব্বাক-শিষ্যাণা-মত্যদ্ভূত-দুরাগ্রহ:॥ ৩৩॥ দেবেন পূজিভম্ভত্র সংস্তুতো বন্দিভশ্চ স:। তদত্তং পিতরং নীম্বা ভগবান ব্রজমাবজ্রৎ ॥ ৩৪ ॥ ভাবোহভাব: স্থুখং তু:খং বিপৎ সম্পন্ম তির্জনি:। ভবস্তি ভুবনে নিত্য-মীশরাদেব নিশ্চিতম্ ॥ ৩৫ ॥ মৃতপ্রায়ে। নরঃ কশ্চিৎ কথঞ্চিদ্ যদি জীবতি। ঈশরো মাং ররক্ষেতি বদত্যেব স্বভাবতঃ ॥ ৩৬ ॥ পার্থায় দত্তবান কুষ্ণো দিব্যনেত্রং কুপাময়:। এবস্তুতং ততোহপশ্যৎ কুষ্ণৈশ্বর্য্যং পৃথাস্কত: ॥ ৩৭ ॥ সোহপশ্যৎ স্তবতো দেবান্ কৃষ্ণমানভক্ষরান্। নাছুতা হি তভ: কৃষ্ণে বরুণস্থ নভি: স্তুভি: ॥ ८৮ ॥

ততশ্চ ব্রহ্মধ্যেইপি যদ্ বৈকুষ্ঠ-প্রদর্শনম্।
আশ্চর্যাং নৈব তচ্চাপি বিশ্বরূপ-প্রদর্শিনঃ ॥ ৩৯ ॥
যন্তোদরে সদা সন্তি চতুস্পাদা বিভূতয়ঃ ।
নাভূতং তত্ত ভক্তেভা বৈকুষ্ঠাদি-প্রদর্শনম্ ॥ ৪ ॰ ॥
ইচ্ছাময়ত্ত ভক্তেভা-পূরণং যুজাতে চ তৎ ।
ভক্তেছা-পূরণং তত্ত প্রতিজ্ঞাতং ব্রতং যতঃ ॥ ৪ ১ ।
লোকধর্মমনাদৃত্য নন্দঃ ক্লেশমুপাগতঃ ।
দেবেন রক্ষিতশ্চাপি হরিভক্তি-সমাদরাং ॥ ৪ ২ ॥
রক্ষন্তি ভগবত্তকান্ সর্বাদা সর্বস্কৃতা ॥ ৪ ২ ॥
রক্ষন্তি ভগবত্তকান্ সর্বাদা সর্বস্কৃতা ॥ ৪ ৩ ॥
কৃষ্ণভক্তং ন শক্ষোতি নিগ্রহীতুং স্কুরোইপি সন্ ।
নিজ্ঞভক্ষরত্যের স্বয়ং কৃষ্ণ ইতি স্থিতম ॥ ৪৪ ॥

গোপঞ্চ দেবার্চিত-পাদপদ্মং
মর্ত্যঞ্চ মৃত্যু-গ্রসনাবিতারম্।
বালঞ্চ লোকাভিগ-বীর্যবন্তঃ
বন্দে নরাকারধরং পরেশম ॥ ৪৫ ॥

দেবার্চ্চিতপদে গোপ-বালকে পিতৃপালকে। ভবেদ্ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাশ্বতঃ সভামু॥ ৪৬॥

> ইতি শ্রীনীলকান্ত দেব-গোস্থামিনা বিরচিতে শ্রীক্বঞ্চলীলামূতে নন্দোদ্ধার-লীলামূতম্।

## রাস-লীলামৃতম্।

শোভতে রাসসংরক্তঃ কৃষ্ণ: কামতমোহর:। মানসে যং সদা পশ্যেৎ স্থরারাধ্যতমো হরঃ ॥ ১॥ রূপিণী হলাদিনী শক্তিঃ শরণং মম রাধিকা। যৈবৈকা ভগবৎ-প্রেম্ণা দর্ববভক্তবরাধিকা॥ ২ ॥ শ্রীনন্দনন্দনং নতা গোপীজনমনোহরম্। তৎকৃপাসম্বলেনৈব তল্লীলালোচ্যতে ময়া॥ ৩॥ শ্ৰীরাধাং তৎসখীশ্চৈব বন্দে সন্নত-মন্তক:। यात्राः क्रांत्रित निज-मात्रीता नन्तनन्त्रनः । ८ 🛚 কাহং মোহতমিস্রান্ধঃ ক রাসঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। **চাপলেনৈব ভল্লীলা-মুন্তভো**হহং বিলোচিভুম্॥ ৫ ॥ ব্ৰথবা গুৰুপাদাজ-মধুশোধিত-ছুৰ্দ্ শ:। অদৃত্য-দর্শনঞাপি সম্ভবেদেব কন্সচিৎ॥ ৬॥ "যে যথা মাং প্রপ**ন্ধন্তে তা**ংস্ত**থে**ব ভকাম্যহম্। ইতি ঞ্ৰীভগবদ্বাক্যং বিদিতং সকলৈরপি॥ ৭ ॥ গোপবালাশ্চ ভং দর্ববাঃ প্রাপশ্বইস্তকমানসাঃ। তমেব সেৰিজুং প্ৰেম্ণা মধুরেণ মহীয়দা ॥ ৮ ॥

তদর্থঞ্চ সমাচের-ত্র তং দেবার্চ্চনং মহৎ। মাসমেকং যতাহার। বালা অপি স্থপেশলা: ॥ ৯॥ নিরীক্ষা ভগবাংস্তাসাং রাসাস্বাদে হযোগ্যতাম্। यागाजा श्राखरा कानः वर्षकमिनः श्रूनः ॥ >० ॥ ব্যুহুরণলীলায়া-মেতদালোচিতং ময়া। স্মরণার্থং তদেবাত্র কিঞ্চিদাভাষিতং পরম্ ॥ ১১॥ অতীতে বর্ষ একস্মিন যদা রাকা ভবত্তিথিঃ। বাাকুলা অভবন্ বালা রাসলীলাভিলালসাঃ॥ ১২॥ ভক্তাভীষ্টপ্রদঃ কৃষ্ণ: সর্ববাস্তর্হ দয়স্থিত:। রম্ভমৈচ্ছৎ স্বয়ঞ্চাপি স্বভক্তপ্তোহপি সর্ব্বথা ॥ ১৩ ॥ পূর্ণস্থাপি ভবেদিচ্ছা প্রেমৈকবশবর্তিনঃ। এতৎ প্রেমরহস্তং হি ভক্তানামেব গোচরম্ ॥ ১৪॥ "ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্ল-মল্লিকাঃ। বীক্ষ্য রস্ত্রং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাঞ্জিতঃ॥" ১৫ ॥ আনন্দৰিগ্ৰহস্থাপি রিরংসেত্যভুতং গ্রুবম্। ভথাপি সম্ভবেদবাঞ্চা প্রেমৈক-বশবর্ত্তিনঃ॥ ১৬। রস্ত্রমিচ্ছ্যুকামোহপি চিম্ময়োহপি চ' খাদতি। বিভূষ্ণ: পিবতীভ্যেতৎ প্রেমিকৈরেব বুধ্যতে ॥ ১৭ ॥ श्रुडक्कित्ता निकानम-पिर्मित मानवाकृरुः। কৃষ্ণত বৃদ্ধণা বোধা রিঞ্সা নতু পার্থিবী ॥ ১৮ ॥

व्याख-निरवहरनरेष्ठ्य नताकात्र-शत्राज्यनि । 🐾 গোপীনাঞ্চ নতু স্বাসা-মিব্রিয়ারামকামনা 🕯 ১৯ 👢 অভোহত্র কামগন্ধোহপি শঙ্কনীয়ো নহি কচিৎ। সোপীনাং প্রেমরূপাণাং কৃষ্ণক্ত চ স্থ্যাকৃতে: ॥ ২০ ॥ তত্র শ্রীস্বামিপাদানাং পছ্যমস্ত্যতি-সুন্দরম্। রাসমণ্ডলমধ্যস্থ-শ্রীকৃষ্ণ-জয়লক্ষণম্॥ ২১ ॥ "ব্রহ্মাদি-জয় সংরূচ-দর্পকন্দর্পদর্পহা। ব্দয়তি শ্রীপতি র্গোপী-রাসমণ্ডলমণ্ডিত: ॥'' ২২ ॥ টীকায়াং স্বয়মুত্থাপ্য পূর্ব্বপক্ষং স্বয়ঞ্চ তৈঃ। সিদ্ধান্তিতং সমীচীনং রসভন্থবিশারদৈঃ ॥ · ৩ ॥ দৃশ্যতে রাসলীলায়াং কামো মায়ান্ধদৃষ্টিভি:। ন শুদ্ধ মানদৈরেষ তৎসিদ্ধাস্তোহতিস্থন্দরঃ ॥ ২৪ ॥ অক্রার্থে ভগবদ্বাক্য-মপ্যস্তি তৎপ্রমাপকম্। কুরুক্তেরণারস্তে যতুক্তমর্জ্জুনং প্রতি ॥ ২৫ ॥ "নাহং প্রকাশ: সর্বস্থ যোগমায়াসমারত:। ৰুচোংয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম 📲 ২৩ 🛊 व्यकामस्थ्रमागाय लौलायास्यस्वित्रदेतः। প্রতিজ্ঞাতঞ্চ সাটোপং শ্রীধরস্বামিভিঃ স্বয়ম ॥ ২৭ 🛊 তত্তদবসরেই হঞ্চ দর্শবিষো ব্যামতি।

নৈর্ম্মল্যং রাসলীলায়া-স্তৎপদান্ধানুসারত:॥ ২৮॥

ভম্মন্ত রাসলীলায়াঃ কামজন্ত প্রদর্শনম। ইতি তৈরেব বাখ্যাতং জন্ময়ালোচ্যতেহধুনা॥ ২৯ 🛭 স এবহি রস: প্রোক্তো বিষ্ণু: সর্বাস্থ্যবাত্মক:। ডং লব্ধা পরমানন্দী ভবেজ্জীব ইতি শ্রুতি:॥ ৩০ ॥ রসরপস্থ ভব্সৈব মূর্ত্তস্ত জীবভূতরা। প্রকৃত্যা শুদ্ধয়া যোগো যথার্থো রাস উচ্যতে ॥ ৩১ ॥ বিস্মৃত্যানন্দরপং তং ভগবস্তং তদংশকম। আত্মানঞ্ গুণৈমু শ্বো জীব: সীদত্তি সর্ব্বদা ॥ ৩২ ॥ ছিছা চ পরমানন্দং বহিরস্তঃ স্থিতং সদা। ব্দানন্দলিপ্সয়া নিতাং ভো লুমিচ্ছতি ভৌতিকম্॥ ৩৩॥ সৈকেছা প্রবলীভূতা কাম ইত্যভিধীয়তে। ভৎকামচালিতে। জাবো২তুপ্তো ধাবতি সর্বত:॥ ৩৪ । জাগেটনব যদা জীবো রসরাজং তমৃচ্ছতি। ভাৱের রমতে নিভাং কামশ্চাপি প্রশামাতি॥ ৩৫॥ স এব চ তদা কামঃ প্রেমরূপধরঃ পুনঃ। আনন্দবিগ্ৰহে মগ্ৰো ভবেনুগ্ৰন্থ নিশ্চল:॥ ৩৬॥ बनानाम नमानास मनस्रा उ नर्वशा ভত্তৈব দৰ্পিণো তুষ্ট-মদনস্থাপি মোহনম্॥ ৩৭॥ অভএব পরানন্দ-রস-সাম্রস্থবিগ্রহ:। কুকোহভিধীয়তৈ নিভাং নামা মদন-মোহনঃ॥ ৬৮ ॥

আনন্দবিগ্রহে কৃষ্ণে ইতরানন্দনিগ্রহে। মদনোহপি ভবেশুগ্ধ-স্তত্র কোবান্তি সংশয়: ॥ ১৯ ॥ তমেব ভগবন্ধং যে সেবন্ধে প্রেমসাধকা:। সমাপ্তদৰ্ককামেষু কামন্তেছপি ন প্ৰভু:॥ ৪০ ॥ কামে হু পরতে শান্তি-জীবানাং সর্বসম্মতা। স্কৃত্তং স্বামিভিন্তশ্মা-দ্রাসলীলা নির্বতিদা ॥ ১১ ॥ শৃঙ্গারস্থাপদেশেন বস্তুতো রাসমাশ্রিতা। পঞ্চাধ্যায়ী ধ্রুবং মুক্তি-পরেতি স্বামিভিম তম্॥ ৪২ 🛊 অয়মাত্মা ন সংলভ্যঃ সাধনানাং শতৈরপি। এষ যং রুণুতে লভ্য-স্কেনৈবেতি আতের্বচঃ ॥ ৪৩ ॥ ব্রতশেষদিনে বালাঃ রুফসসমকাময়ন্। তথাপি নাপ্রমভ রুণোভি তাঃ স্বয়ং হরিঃ॥ ৪৪ 🛭 স্বলাভে ব্ৰদ্ধালানাং সামৰ্থ্যং বীক্ষ্য সম্প্ৰতি। বংশীস্থনেন তাঃ সর্ব্বা আচর্ক্ষ নিজাস্থিকে ॥ ৪৫ ॥ "দৃষ্ট্ৰ। কুমুদ্বন্ত-মশুগুমগুলং

রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণম্। বনক তৎ কোমল গোভিরঞ্জিতং ক্রুগোঁ কলং বামদৃশাং মনোহরম্॥'' ৪৬ 🖡

ষ্পত্ৰ কিঞ্ছিৎ সমালোচ্যং বংশীতস্থং স্নত্ৰ্গমম্। স্থাৰীয়াং সুধ্বোধায় ব্ৰল্পীলাবলম্বনম্॥ ৪৭॥

শব্দাখ্যং নিগুণং ব্ৰহ্ম কেবলং নাদমাত্ৰকম্। নির্বিশেষং সমং শুদ্ধং স্বরাদিবর্ণবর্জ্জিতম্ ॥ ৭৮ ॥ সগুণ-ব্ৰহ্মসম্বন্ধং যদা ভল্লভতে পুনঃ। তদৈব সগুণং শব্দ-ব্রহ্ম তং পরিকীর্ত্তাতে ॥ ৪৯॥ সম্ভবঃ প্রণবাদীনাং বেদানাং হি ততো ভবেৎ। এতদ্ধি বিদিতং সর্কৈব-র্বেদবিদ্তিঃ স্রধীবরৈঃ ॥ ৫০ ॥ সচ্চিদানন্দসান্ত্র-ভগবদবিগ্রহো যথা। তদ্বংশী সচ্চিদানন্দ-নাদসান্ত্রা তথা প্রবম্॥ ৫১॥ একমেবাদ্বয়ং জ্ঞানং যথা প্রতীয়তে ত্রিধা। ব্রহ্মাত্মা ভগবৎ রুঞ্চ ইত্যুপাসকভেদতঃ॥ ৫২॥ একএব তথা নাদ: সাধকানাং বিভেদত:। ত্রৈবিধ্যেন প্রতীয়েত ভাবুকৈবু ধ্যতে হি তৎ ॥ ৫৩ ॥ সমষ্ট্রিবাষ্ট্রি-দেহাস্ক-র্গতো যঃ প্রণবংবনিঃ। নির্বিশেষো রিশ্বাদো জ্ঞানিভিরনুভূয়তে ॥ ৫৪ ॥ জ্ঞানাক্তভক্তিমন্তিম্ব সূত্রব শ্রায়তে যথা। শব্দবাহতিগান্তীর্য্য-মাধুর্য্যগুণসংযুতঃ ॥ ৫৫ ॥ অমিশ্রম্প্রমবন্তিস্ত সএব গীতিবৎ পুন:। স্বাছতে মধুরাস্বাদো ভাগ্যেনৈব জনৈশ্চিরাৎ ॥ ৫৬ ॥ জলং তৃগ্ধং যথাক্ষীরং ক্রমান্মিষ্টতরং ভবেৎ। প্রণবাদিত্রয়ং ভদবদ ভবেশ্মিষ্টতরং ক্রমাৎ ॥ ৫৭ ॥

অতএব হি লীলায়াং মথুরাদারকাদিষু। শব্দঃ কৃষ্ণকরে ভাতি সংমিশ্রভক্তিধামস্থ ॥ ৫৮॥ ব্রজে তু ভগবান কুষ্ণো বিশুদ্ধপ্রেমধামনি। অধরে মুরলীং ধুরা গীত্যাকর্ষতি গোপিকাঃ॥ ৫৯॥ मृत्लश्खि यम "कार्णा कलः वाममुनाः मत्नाश्त्रम्। তত্বার্থ উচ্যতে তত্র দীলার্থঃ স্ফুটএবহি॥ ৬০॥ छानार्थेवः "দৃশো" "বাম" শব্দার্থ: স্থুন্দর: স্মৃত:। সারাসারদৃশস্তম্মাদ্ ভক্তা বাম-দৃশো মতাঃ॥ ৬১॥ তেষামেব মনঃ কৃষ্ণ-গীতির্হরতি সদ্ধিয়াম্। কৃষ্ণাপ্তি-মন্ত্ররূপাদো নির্গতা মুরলীমুখাৎ ॥ ৬২ ॥ বেদমূলং যথা মন্ত্রো হরতি জ্ঞানিনাং মনঃ। প্রথমং নির্গতঃ শুদ্ধঃ প্রণবো হি বিধেমু খাৎ ॥ ৬৩ 🛭 অতস্তৎপত্য-শেষাংশা-ট্রীকাকুন্তক্তিমদ্বরৈঃ। বিশ্বনাথৈঃ স্বত্নব্যাধং কামবীজং সমুদ্ধৃতম্ ॥ ৬৪ ॥ অতঃ শ্রীব্রজবালানাং কৃষ্ণসাধনসদগুরুঃ। কৃষ্ণবংশ্যেব বোদ্ধব্য-মিভ্যপি প্রেমকোবিদঃ॥ ৬৫॥ "সর্বধর্মান পরিত্যক্য মামেকং শরণং ব্রজ।" ইত্যেব ভগৰদগীতে র্বোদ্ধব্যঃ সারসংগ্রহঃ ॥ ৬৬ ॥ ভতএব তৃণীকুত্য গোপ্যো ধনজনাদিকম্। **শর্ম্মঞ্চ নৌ**কিকং কৃষ্ণ-মীয়ু গীতানুসারত: ॥ ৬৭ ॥

''নিশম্য গীতং তদনঙ্গবৰ্জনং বন্দব্ৰিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীত মানসাঃ। মাজগ্মু রভোগ্যমলক্ষিতোগ্যমাঃ স যত্ৰ কাস্তো জবলোল-কুণ্ডলাঃ॥ ৬৮॥

কামএব ভবেং প্রেম-রূপধৃক্ কৃষ্ণ মোহিতঃ। পূর্ব্বমেৰ ময়া প্রোক্তং স্মরণীয়মিহাপি তৎ ॥ ৬৯॥ मृत्लाकानव्यमकार्थः (श्रोधे मञ्जब्खवः। উভয়োরপ্যনঙ্গবা শ্নতু কাম: কদাচন ॥ ৭•॥ *ष्ट्रणा*ख कृष्यनोनाग्नाः भका य काम-वाहकाः। বোদ্ধব্যান্তে বুধৈন্তস্মাৎ প্রেমার্থা: সর্ব্ব এবহি ॥ ৭১ ॥ यদভোগ্যমবিজ্ঞাপ্য কৃষ্ণান্তিকং সমাযয়ুঃ। অন্তোন্য-বঞ্চনান্ত্রেব জনবিল্পভিয়েব ৩९॥ ৭২॥ ব্দাপন্নায় তাশ্চকু-স্তথেতি স্বামিভি ম তম। তচ্চ সাধু যতঃ কোষে সাপত্যুং শত্ৰুতা মতা॥ ৭৩॥ কৃষ্ণাপিড-মনঃ-প্রাণ-পত্য-পত্য-গৃহাদিযু। শুদ্দসখ্যান্ত গোপীযু বঞ্চনং নহি সম্ভবেৎ॥ ৭৪॥ অৃথবাতিসমুল্লাসাৎ পরস্পরং ন সম্মরু:। শ্ৰীমৎসনাভনৈরেবং ব্যাখ্যাতমভি<del>ত্যুক্ষ</del>রম্ ॥ ৭৫ ॥ যা পুরা মিলিঙা এব কৃষ্ণার্থং ব্রতমাচরন্। অন্যোক্তং বঞ্চয়েয়্ত্ত। অধুনৈতন্ত্র সম্ভবম্ ॥ १৬ ॥

অনপেক্ষ্য গৃহং দেহং ধনং ধর্মাঞ্চ লৌকিক্স্। যা কৃষ্ণাভিস্তিঃ সৈব ভগবৎ প্রমলক্ষণম্॥ ৭৭॥ মুনিনা তৎ ত্রিভি: শ্লোকৈ-দ শিতং ত্রজযোষিতাম্ । স্বামিপাদৈশ্য তে শ্লোকা আভাষিতান্তথৈবহি ॥ ৭৮ ॥ শ্রুতিব কৃষ্ণগীতং তা হিছা কর্ম্ম ত্রিবর্গদম্। কৃষ্ণমভ্যসরয়েষ আভাষঃ স্বামি-সন্মতঃ॥ ৭৯॥ "তুহস্ত্যোহভিষয়ুঃ কাশ্চি-দ্দোহং হিম্বা সমুৎস্থকাঃ। পয়োহধিশ্রিত্য সংযাব মমুদ্বাস্যাপরা যযুঃ॥ ৮•॥ পরিবেশয়স্তান্তদ্ধিতা পায়য়স্তাঃ শিশুন পয়:। শুশ্রাবস্তঃ পতীন্ কাশ্চি দশ্বস্ত্যোহপাস্থ ভোজনম্ ॥ ৮১ ॥ লিম্পন্ত: প্রমূজন্ত্যোহস্তা অঞ্জন্ত্য: কাশ্চ লোচনে। ব্যত্যস্ত-বন্ত্ৰাভরণাঃ কাশ্চিৎ কুঞ্চাস্তিকং যবুঃ॥' ৮২॥ আছপদ্যেহর্থসম্ভ্যাগো দিতীয়ে ধর্মবর্জনম্। ভৃতীয়ে কামহানঞ্চ মুনিনা দৰ্শিতং ক্ৰমাৎ । ৮৩ ॥ ৰুণুতে যং স্বয়ং কৃষ্ণঃ স বিস্থৈন ভিভূয়তে। এতচ্চ দশিতং শ্রীমন্মুনীন্দ্রেণ ততঃ পরম্।। এব ।। 'ভা বার্য্যমাণা: পতিভিঃ পিতৃভি ভ্রাতৃবন্ধৃভি:। গোবিন্দাপত্ৰভাত্মানো ন স্তবর্তম্ভ মোহিভা: ॥ ৮৫ ॥ মাধ্র্য্য-প্রেমসারাম্থ গোপীযু কতিচিৎ পুনঃ। রাদেশ্যবোহপি সংরুদ্ধা গৃহমধ্যে অবছুভি: । ৮৬॥

"অন্তর্গু হগভাঃ কাশ্চিদ গোপ্যোহলব্ধবিনির্গমাঃ। কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যমীলিতলোচনাঃ॥" ৮৭ 🕷 গোপীনাং ফলবৈষমা-সমাধানমভীস্পু না। মর। স্বমতি-পর্যাস্ত-মত্র কিঞ্চিদ বিচার্যাতে ॥ ৮৮ ॥ কুফাসক্তা ব্ৰঞ্জে গোপে। যা আসন্ বহুসম্খ্যকা:। নিতাসিদ্ধাশ্চ সিদ্ধাশ্চ সাধনৈবিতি তা দিধা॥ ৮৯ ॥ নিত্যসিদ্ধাঃ পুরৈবোক্তা রাধাপ্রকরণে ময়া। তাএব লোকশিক্ষার্থং প্রাকট্যং গোকুলে গতাঃ ॥ ৯ • ॥ তাশ্চৈব ব্রতমাচেরঃ পতিং লব্ধু: জগৎপতিম্। ক্ষাভিন্নস্বরূপা হি নিতরাং নির্মালাশয়াঃ॥ ৯১॥ নির্বিদ্য: প্রযযুক্তা হি কৃষ্ণান্তিকমবারিতাঃ। নির্মানিরহস্কারা মায়াগন্ধবিবর্জ্জিতা:॥ ৫২॥ জীবা বে সাধনৈ: প্রাপ্তাঃ কুফসঙ্গতিযোগ্যতাম্। মভবন গোপিকান্তে চ গোপীভাবেন ভাবিতাঃ ॥ ৯৩ ॥ মতা: সাধন-সিদ্ধান্তা ভাগতন্তা অপি বিধা। তত্র পূর্ব্বোক্তনিত্যাভ্য একাঃ কিঞ্চিদ্বয়োহধিকাঃ ॥ ८८ ॥ ব্যুঢ়া অপ্যনপত্যাস্তাঃ কিঞ্ছিদ্ধিশ্বযৌবনাঃ। নিঙাসিদ্ধা ইবাতীব সর্বেথা নিরহংমমা: ॥ ৯৫ ॥ প্রায়: সমবয়স্কত্বাৎ সমানুরাগভন্চ তাঃ 🖡 পূর্কোক্তনিভাসিদ্ধাভি: পরং সখ্যমুপাগতা: ॥ ১৬ ॥

ৰারিতা অপি ভাএব সমুল্লজ্য স্ববান্ধবান্। কৃষ্ণাসারা যযুঃ কৃষ্ণ-সঙ্গীতাকৃষ্টমানসাঃ॥ ৯৭॥ ভাসাং পত্যাদয়: কিন্তু যোগমায়াবিমোহিতা:। মশুস্তেম্ম ভূশং তুষ্টাঃ স্বদারান্ স্ববশে স্থিতান্। ৯৮। দৃশ্যম্ভে বহবো ভক্তা যে সংসারে স্থিতা অপি। ধূলিং সংসারনেত্রেষু ক্ষিপ্তা। কৃষ্ণমুপাসতে॥ ৯৯॥ ব্সপরা যাশ্চ গোপ্যস্তা ব্যুঢ়াশ্চাতিবয়োহধিকা:। জাতাপত্যাশ্চ নির্বিধা ঈষদক্ষতবাসনাঃ॥ ১০০ ॥ আধিক্যাদ্ বয়সঃ প্রেম্ণঃ কিঞ্চিদল্লহতঃ পুনঃ। न मशुः लिভित्र পূर्व-वालाভिः मह मर्ववा ॥ ১०১ ॥ বিনা সঙ্গেন নিত্যানাং তৎস্থীনাঞ্চ সাধক:। কৃষ্ণং মুধরভাবেন সংলব্ধুং কোহপি ন ক্ষমঃ॥ ১০২ ॥ পরাভূতা স্ততো বিদ্নৈ-রেতা রাসং নচাপ্নবন্। অন্তঃ কৃষ্ণং সমাস্বাদ্য জাবনুক্তা ইবাভবন্ ॥ ১০০ ॥ ''তু:দহ-প্রেষ্ঠবিরহ-তীব্র-ভাপধুতাশুভা:। ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষ-নির্বৃত্য। ক্ষীণমঙ্গলা:॥ ১০৪॥ ত্তমেব পরমাত্মানং জার-বুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ। জত গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণ-বন্ধনাঃ॥'' ১০৫ ॥ ভৎক্ষণাৎ পুণ্যপাপানাং সংক্ষয়: সম্ভবেৎ কথম্। ইতি চেৎ কম্মচিৎ প্রশ্ন-স্তৎসমাধানমূচ্যতে ॥ ১০৬ ॥

"নাভূক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম করকোটিশতৈরপি।" ইতি স্থিতে ৰিনা ভোগং পুণ্যপাপক্ষয়ো নহি॥ ১০৭॥ যাবৎপরিমিতং পুণ্যং পাপং বা দক্ষিতং ভবেং। তাবন্মিতেন সৌখ্যেন ছঃখেন বা ক্লিণোভি ভং ॥-১০৮॥ প্রীকৃষ্ণধ্যানজং সৌধ্যং কোটিব্রহ্মস্থপাধিকম্। অতস্তৎক্ষণ-ভোগেন পুণ্যরাশিঃ ক্ষয়ং ব্রঞ্জেৎ ॥ ১০৯॥ কুষ্ণবিচ্ছেদজং তঃখং বাড়বাগ্নিশভাধিকম্। অতস্তৎক্ষণ-ভোগেন পাপরাশিশ্চ নশ্যতি॥ ১১০ ॥ বস্তুত স্থাকন্মাপি তুর্লুভং ব্রজধামনি। গন্ধেংপি পুণ্যপাপানাং কিমু গোপকুলোন্তব: ॥ ১১১ ॥ লেশেহপি পুণাপাপানাং যদি মুক্তিঃ স্বত্বর্লভা। আনন্দমূর্ত্তিনা সার্দ্ধং রাসক্রীড়া কুতঃ পুন:॥ ১১২॥ ইতি স্বমধুরপ্রেম-চুল্ল ভত্বং প্রদর্শিতম্। চক্রিণা হরিণৈবৈতা নিমিন্তীকুত্য গোপিকা: ॥ ১১৩॥ শুভাশ্বভ-ক্ষয়ে মুক্তি-রিতি তত্ত্ববিদাং মতম। জীবন্মুক্তিরতস্তাসা-মেবাসীদ্ যোগিনামিব ॥ ১১९॥ পরমাত্মস্বরূপং তা অৰাপ্তা স্তত এবহি। নহি কৃষ্ণস্বরূপন্ত পরমানন্দবিগ্রহম্॥ ১১৫॥ মমতাভাসসম্বাচ্চ পতিপুত্ৰগৃহাদিবু৷ ৰাভাগে কারভাবত সঙ্গতে। ভগবভ্যপি॥ ১১৬॥

পত্যাদো মমতাভাস-ব্যবধানবশাৎ তদা। কৃষ্ণদপতিমপ্রাপ্য লেভিরে তৎক্ষয়েহস্থদা॥ ১১৭ ॥ যস্তাসাং মমতাভাসঃ পতিপুত্রগৃহাদিযু। স এব বস্তুতো দিল্লো নিমিত্তং স্বজনাদিকম্॥ ১১৮ । জীবনুক্তিস্তথা শ্রুতা গোপীনাং ত্রিগুণাত্মনাম। সবিস্ময় ইবাপুচ্ছ-ন্মুনিবর্য্যং নুপোত্তম: ॥ ১১৯॥ "কৃষ্ণং বিদ্যু: পরং কাস্তং নতু ব্রহ্মতয়া মুনে। গুণপ্রবাহোপরম-স্তাসাং গুণধিয়াং কথম ॥ ১২ • ॥ যেন কেনাপি ভাবেন মনঃ কুঞে নিবেশিতম্। ঞ্রবো হেতু র্ভবেন্মক্তে-রিতি তত্র শুকোত্তরম্॥ ১>১॥ শ্রীধরস্বামিভিশ্চাপি সদৃষ্টান্তং সহেতৃকম্। ভাবার্থদীপিকারাং ত চ্ছুকবাকাং সমর্থিতম ॥ ১২২ ॥ ''উক্তং পুরস্তাদেতৎ তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথাগত:। দ্বিষন্নপি হ্রষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়া: ॥ ১২৩ ॥ নৃণাং নিশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ। অব্যয়স্থাপ্রমেয়স্থ নিগুণস্থ গুণাত্মনঃ॥ ১২৪॥ কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহ মৈক্যং সৌক্রদমেব বা। নিতাং হরো বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে ॥'' ১২৫॥ বৃদ্ধিং নাপেক্ষতে বস্তু-শক্তিরিত্যন্তি নিশ্চয়:। অজ্ঞাতোহপি দহেদ বহ্নি-বুধাতে সকলৈরপি ॥ ১২৬ ॥

মর্ত্ত্যোহপামরতাং যাতি বিষবুদ্ধ্যামৃতং পিবন্। নশ্যভ্যেবামৃতং মন্থা পিবন্ মুঢ়ো হলাহলম্॥ ১২৭॥ অতো হুনাবৃত**্ৰহ্ম**-ঘনমূৰ্দ্ভিং জগৎপতিম্। আসন্ মৃক্তা হৃদা ধৃষা পতাস্তরধিয়াপি তা:॥ ১২৮॥ বস্তুত: পতিপুত্রাদি-বতীনাং প্রবয়:স্তিয়াম্। ন সম্ভবেং শিশো কুফে কদাচিজ্জারধীরপি॥ ১২৯॥ অতঃ শ্রীভগবংপ্রেম তাসামাসী র সংশয়ঃ। ঈষ্কন্যমনত্বেন জারভাবো মুনেমর্তঃ॥ ১৩०॥ পতিপুত্রাদয়োহস্মাকং কৃষ্ণএব নচাপরে। ইতি বৃদ্ধি দুটা যাসা মনন,মমতা তথা।। ১৩১।। সাক্ষাৎ শ্রীবিগ্রহাস্বাদং প্রাপুস্তা স্তত এব হি। মোক্ষানন্দাদপি স্বাডু-তরং প্রেনৈকগোচরম্। ১৩২। বংশী-স্বরানুসারেণ তা চি কৃষণান্তিকং যযু:। 🗐 কৃষ্ণস্ত মনস্তাদাং বোদ্ধুং ভয়মদর্শয়ৎ ॥ ২৩৩॥ ''রজনোষা ঘোররূপা ঘোরসম্বনিষেবিতা। প্রতিয়াত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ স্থমধ্যমাঃ ॥ ১৩৪ ॥ ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ তান্ পায়য়ত তুহুত॥ ১৩৫॥ ভর্ত্তঃ শুক্রমণং স্ত্রীণাং পরে। ধর্ম্মো হুমায়য়া। তদ্বন্ধ নাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাঞ্চানুপোষণম্॥ ১৩৬॥

হঃশীলো হুর্ভগো রদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোহপি বা।
পতিঃ স্ত্রীন্তি ন হাতব্যো লোকেপ্সূ ভিরপাতকী ॥ ১৩৭ ॥
অস্বর্গ্যমযশস্থক ফল্প কুচ্ছুং ভয়াবহম্।
জুগুপ্সিতঞ্চ সর্বত্র হোপপত্যং কুলস্তিয়াঃ ॥'' ১৩৮ ॥
রক্সন্তেষেতি পত্যেন ভয়ং মৃত্যোঃ প্রদর্শিতম্।
ভর্ত্বরিত্যাদিপদ্যাভ্যা-মধর্মাদ্দিভিং ভয়ম্ ॥ ১৩৯ ॥
অস্বর্গ্যমিতিপল্পেন নিন্দাভয়ং প্রদর্শিতম্।
কুফেন লোকশিক্ষার্থং নিমিত্তীকৃত্য গোপিকাঃ ॥ ১৪০ ॥
গোপীভি ঃকৃষ্ণচিত্তাভিঃ শ্রুহা ভগবদীরিতম্।
যত্নক্রং ভদ্ধি রাসস্থ সাধুদ্বে সাক্ষ্যমৃত্তমম্ ॥ ১৪১ ॥

বুভুৎসূনাং প্রবোধায় তত্তক্তেঃ সারমাহরন্। গোপীনাং ভগবৎপ্রেম দর্শরামি যথামতি ॥ ১৪২ ॥

> "যৎ পত্যপত্যস্কহাদামসুবৃত্তিরঙ্গ স্ত্রীণাং স্বধর্ম ইতি ধর্মবিদা বয়োক্তম্। অস্তেব্বমেতত্বপদেশপদে বয়ীশে প্রেষ্ঠো ভবাং স্তমুভূতাং কিল বন্ধুরাত্মা ॥"১৪৩॥

গোপাকো বহব: শ্লোকাঃ পুরাণে সন্তি যছপি। তথাপি পছমেতদ্ধি ভগবনুখবন্ধকম্॥১৮৪॥

শ্রীধরস্বামিভিশ্চৈতদ্ ব্যাখ্যাতং তত্ত্বসংগতম্। ভদ্ব্যাখ্যৈর ময়া চাত্র স্থবোধায় বিভক্ততে ॥১৪৫ ॥ ভো কৃষ্ণ ধর্মবাগীশং জানীম স্ত্বাং বি**লক্ষণ**ম্। মূঢ়ানাং নো মুখাৎ কিঞ্চি দ্বৰ্শ্মতত্ত্বমথো শুণু ॥ ১৪৬ ॥ যঃ পাতি সর্ববঙঃ সম্যক্ স এব পতিরুচ্যতে। ঈশ এব জগংপাতা স্বমীশস্থাৎ পতিপ্রুবি: ॥ ১৭৭ ॥ স্বপালনেহক্ষমো জন্তঃ কথমন্যপতি ভবেৎ। স পতি নামমাত্রেণ ভরেনোপপতি হি সঃ॥ ১৪৮॥ জীবাঃ প্রকৃতয়ঃ দর্কে স্বমেক স্তৎপতিঃ পুমান। অতো বয়ং সমাপন্ন। ভবন্তং তাত্ত্বিকং পতিম্॥ ১৪৯॥ মৃত্যোরপি নিয়ন্তারং বাং বয়ং পতিমাঞ্রিতাঃ। ষত্রক্তঘোরসংখভাগ ন বিভীমঃ কথঞ্চন ॥ ১৫০ ॥ অতঃ সেব্যঃ পতিত্বেন ত্বমেব নহি চাপরঃ। ততঃ সর্ব্বং পরিত্যজ্য বয়ং হুৎপাদমাঞ্রিতা : ॥ ১৫১॥ পতনাত্বদ্ধরেদ্ যো হি সো২পত্যমিতি কথাতে। ত্বামীশ্বরং বিনা কোহপি সমুদ্ধর্তা ন সম্ভবেৎ॥ ১৫২॥ অপত্যত্বেন সংসেব্য-স্তুমেব তত এব হি ৷ নাপরঃ পতনাদ্ ভীতঃ স্বয়ং পরমুখেক্ষকঃ ॥ ১৫৩ ॥ নিরুপাধি-হিতৈষী যঃ স এব স্থহাতুচ্যতে। ছামীশ্রমূতে পূর্ণ-কামং কো বা স্থন্তদ্ ভবেৎ ॥ ১৫৪ ॥ কোহপি স্বাৰ্থমমুদ্দিশ্য নাক্সস্ত হিতমাচরেৎ। সুহাত্ত্বেন ততঃ সেব্য-স্থানেব কৃষ্ণ নাপরঃ॥ ১৫৫ ॥

কিং বহুক্তেন সর্বেষা-মাত্মা ও মতএব হি। ত্বাং বিনাক্তস্ত কস্তাপি সন্তাপি শ্রুতিবাধিতা॥ ১৫৬॥ অধিষ্ঠানগুণে জ্ঞাতে যথা সর্পো নহি ফুরেং। অধিষ্ঠানাত্মনীশে চ জ্ঞাতে হয়ি তথা জগৎ॥ ১৫৭॥ ইতি বেদাস্তসিদ্ধাস্থ্যে বুধ্যতে বৃদ্ধিমদ্বরৈঃ। সর্ব্য হিম্বা শ্রেতাস্থাং হি বৃদ্ধিমতাস্ততো বয়ম্॥ ১৫৮॥ ষয়ে প্রীতির্হি ভূতানাং সহজৈব ন কুত্রিমা। যত আত্মা স্বমেবাত-স্তন্তি প্রীতিঃ স্বভাবজা ॥ ১৫৯॥ স অমাত্মা চিদানন্দ-রূপধ্রগ রাজদে বহিঃ। স্বৎসেবয়া ততঃ সর্ব্ব-সেবা সিদ্ধা ভবেদ ধ্রুবম॥ ১৬০॥ অনেবস্তত্ত্বোধানাং পতিপুত্রাদিসেবনম্। নারীণাঞ্চ নরাণাঞ্চ বছক্তং যুক্তমেব হি॥ ১৬১॥ সর্ববধর্মান পরিতাজ্য ত্বামেকং শরণং গতাঃ। সর্বিধর্মফলং মূর্ত্তং ন যাস্তামো গৃহং বয়ম্॥ ১৬২॥ ভক্তিদাস্থিক্ষ স্থাঞ্চ সেহশ্চ রভিরুত্তমা। ত্বোবাস্ত্র সদাস্মাক-মিচ্ছামোহতার কিঞ্চন ॥ ১৬৩॥ এতেনৈব বিবৃধ্যস্তাং রাসলীলারসং বৃধাঃ। ন বর্দ্ধারতুমিচ্ছামি পুনগ্র স্থকলেবরম্॥ ১৬৪॥ कीत्वयः ভगवः शास्त्रः माकाः माधनस्मव हि। শৃঙ্গার-রসবার্ত্তাপি প্রাকৃতী নাত্র বিহ্যতে ॥ ১৬१ ॥

গোপীবাক্যৈঃ পরাভূতঃ পরানন্দ-পরিপ্লুতঃ। কৃষ্ণ আভীর-বালাভি-রারেভে রাস-খেলিতম্ ॥ ১৬৬ ॥ লজ্জিত। অভবন গোপ্যো বাদোহত্যা পুরা ভূশম্। প্রত্যাখ্যাতা স্ততস্তা হি কুঞ্চেনেতি তদোদিতম্ ॥ ১৬৭ ॥ অধুনা তু সবস্ত্রাস্তা অনুজগ্রাহ কেশবঃ। কিমর্থমিতি চেৎ চোছাং তত্র কিঞ্চিৎ সমুচ্যতে ॥ ১৬৮ ॥ অন্যভাবনা গোপ্যো দ্ধ্যঃ কৃষ্ণং নিরন্তরম্। নষ্টা চ বিষমা দৃষ্টি-স্তাসাং তেনৈব সর্ব্বথা ॥ ১৬: ॥ ততো লজ্জাদিকং তাসা-মপযাতং তথাপি তাঃ। লোকসংগ্রহমিচ্ছস্ত্যো দধু বাসাংসি গোপিকাঃ॥ ১৭০॥ সর্ববজ্ঞো ভগবান কৃষ্ণ-স্তদ্ বিদিহৈব সম্প্রতি। তাভিঃ সহ সমারেভে বিহারং রাসলীলয়া ॥ ১৭১ ॥ গোপীনাং বিষমা দৃষ্টি-স্তাদাং সম্যক্ তিরোহিতা। তথাপি বীজরূপেণ স্বল্লাহন্তা স্থিতা হৃদি ॥ ১৭২ ॥ ততে। ব্ৰহ্মাদিসেব্যেন লকু। কুফেন খেলনম্। কিঞ্চিদ্ গর্ববভরস্তাসা-মাসীক্রাধাং বিনা হৃদি ॥ ১৭৩ ॥ "এুবং ভগবতঃ কৃষ্ণা-ল্লব্ধমানা মহাত্মনঃ। আত্মানং মে'নরে স্ত্রীণাং মানিস্যোহ্যধিকং ভূবি ॥''১৭৪॥ দেহস্মরণমাত্রেণ কৃষ্ণোহদুশ্যোহভবৎ ভদা।

ভাসাং দেহদুশামেব রাধায়া নতু তৎক্ষণাৎ॥ ১৭৫॥

মনো ন ক্ষমতে স্মর্ত্তুং যুগপদ্ বিষয়দ্বয়ম্। ন ভিষ্ঠতি চ নিশ্চিন্তং বুধাতে তদ্ বুধৈ প্রবিম্॥ ১৭৬॥ যদা মনসি কুষ্ণো>স্তি নাস্তান্তৎ তত্র নিশ্চিতম্। ক্ষশ্চাপ্দরতোব মন্দোইশ্য-বিভাবিতাৎ ॥ ১৭৭ ॥ অহস্তা মমতা যাব-দ্দেহে স্থাদৈহিকে তথা। অদুশ্যো ভগবাংস্তাবদ্ ভবত্যেব ন সংশয়: ॥ ১৭৮॥ ইতি তত্ত্বসূচিকেয়ং লীলা ভগবতা কৃতা। গোপীনাং গর্কমাপান্ত স্বয়ঞ্চাভূৎ তিরোহিতঃ ॥ ১৭৯ ॥ ''তৃণাদপি স্থনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ।" ১৮০॥ ইতি শিক্ষানুসারেণ দম্ভিমান্সসহিষ্ণবঃ। হরিগানেহপানহান্ডেং কিমু শ্রীহরিদর্শনে ॥ ১৮১॥ তত্রাপি কিমু বক্তব্যং বিহারে হরিণা সহ। তদ্যুক্তং গর্বিতানাং ষং শ্রীকৃষ্ণোহদর্শনং গতঃ ॥ ১৮২ ॥ অভএব কঠশ্রুতা বদস্তা তদুরাপতাম্। ব্রহ্মাপ্তেঃ পদ্ধতিঃ প্রোক্তা ক্ষুরধারের তুর্গমা॥ ১৮৩॥ ''তাদাং তৎদোভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ। প্রশাষ প্রসাদায় তাত্রবাম্বরধীয়ত ॥" ১৮৪॥ ষদ্ধক্ষং মুনিবর্য্যেণ "তত্ত্রৈবাস্তরধীয়ত"। তত্রায়ং বুধ্যতে স্পষ্ট-মভিপ্রায়ো হি তাত্তিকঃ ॥ ১৮৫ ॥

তত্রৈব ভগবানাদীৎ কৃষ্ণঃ দর্বগতঃ দদা।
নেত্রেযু নাস্কুরৎ তাদাং মদমানাদ্ধিতেঘিতি॥ ১৮৬॥
প্রেমসংদিদ্ধালীবানা-মাদাবেবং ভবেদ্ধ্রুবম্।
ক্রুণেন ভগবৎপ্রাপ্তিঃ ক্ষণেনাদর্শনং পুনঃ॥ ১৮৭॥

পঞ্চাধ্যায্যাঃ সমাপ্তোহত্র প্রথমশ্চ ক্ষয়ং গতম্। গোপিকান্ত্রদয়াজ্ঞান-পঞ্চপর্ববাছপর্ব্ব চ॥১৮৮॥

ইতি শ্রীরাসলীলাসূতে প্রথমোহধ্যায়:।

ততো বৃন্দাটবীমধ্যে লতাপশুতরূন্ প্রতি। গোপীনাং কৃষ্ণ**জিজ্ঞা**সা তত্র কিঞ্চিদ্ বিচার্যাতে॥ ১৮৯॥

অন্বিয়ন্তি বুধা ব্রহ্ম সন্মাত্রং স্থাবরেদপি। নেতি নেতি ভ্যঞ্জন্তোহত-চ্ছু,তিবাক্যানুসারতঃ॥ ১৯০॥

অন্নিয়ান্তি তথা ভক্তা স্থাবরেম্বপি বিহবলাঃ। চিদানন্দঘনাকারং কৃষ্ণমেতৎ কিমদ্ভুতম্॥ ১৯১॥

বিজ্ঞায়ৈব বুধা ব্রহ্ম গচ্ছন্তি চরিতার্থতাম্। প্রেমিকাস্ত ঘনং ব্রহ্ম দিদৃক্ষন্তে স্বচকুষা॥ ১৯২॥

অতঃ শ্রীভগবানাহ সধায়মর্জ্জ্নং প্রতি। সূচ্যন্ ভক্তিমাহাত্ম্যং ভক্তানামাত্মদর্শনম্॥ ১৯৩॥

"যো মাং পশাতি সর্ববত্ত সর্ববঞ্চ ময়ি পশাতি। ভক্তাহং ন প্রণশামি সচ মে ন প্রণশাতি॥'' ১৯৪॥

লোকে২পি দৃশ্যতে লোকঃ প্রিয়বিচ্ছেদকাতরঃ। সমীপ্সতি জডেভ্যোহপি প্রিয়সংবাদমাত্মনঃ ॥ ১৯৫ ॥ মেঘোহপি কালিদাদেন যক্ষ-দৌত্যে নিয়োজিতঃ। কবিকল্লিভগল্লোহপি বস্তুতঃ সভ্যএন সং॥ ১৯৬॥ শ্রীরামো ধীরবর্য্যোহপি সীতা-বিচ্ছেদকাতরঃ। পপ্রচ্ছ বিপিনে বুক্ষাং স্তদবার্তা মত্যধীরধীঃ ॥ ১৯৭॥ মূর্ত্তানন্দং সমাস্বান্ত যস্তেন বঞ্চিতো ভবেৎ। তেনৈব বুধ।তে ছেতদ্ গোপীনাং কুষ্ণমার্গণম্॥ ১৯৮॥ তদিয়ং কৃষ্ণজিজ্ঞাসা নগাদীন প্রতি যোষিতাম। লীলাত স্তব্ভ\*চাপি সঙ্গতা সঙ্গতা সতাম্॥ ১৯৯॥ অতঃ পরং গোপিকানাং কুস্ণলীলাবিডম্বনম। বর্ণিতং মুনিবর্য্যেণ তচ্চাপি সাধনোত্তমম্॥ ২০০॥ ধোয়স্বরূপতাবাপ্তিঃ সমাধি ধ্যাতৃরুচাতে। সবিকল্লাবিকল্লাখ্যা-ভেদেন সোহপিচ দ্বিধা॥ ২০১॥ গোপিকানামিদং যদ্যৎ কুফলীলা-বিভূম্বনম। বুধাতাং কুফ্চিত্তানাং সমাধিঃ সবিকল্পকঃ॥ : ०২॥ যা যাতা যত্ৰ লীলায়া-মত্যস্তাভিনিবিষ্টতাম। তদভাবভাবিতা দৈব তৎস্বরূপাভবৎ স্বয়ম্। ১০৩॥ লোকেংপি দৃশ্যতে কশ্চি দত্যস্তাভিনিবেশতঃ। আত্মানমপরং মতা ক্ষণং তদ্ভাবমাপুরাৎ ২০৪॥

অতশ্চ গোপিকানাং যৎ কৃষ্ণলীলানুবর্ত্তনম। লোকত স্তম্বতশৈচৰ নহি কিঞ্চিদসঙ্গতম ॥ ২০৫ প্রাক্ সমাগ্ ভগবৎপ্রাপ্তেঃ সাধকানাং ভবেদয়ম্। ভাবঃ স চ সতামেব প্রেমিকাণা স্থগোচবঃ ॥ ২০৬ ॥ ব্রকে যা গোপিকা আসন্ শ্রীমন্তগবতঃ প্রিয়া:। তাম্ব সর্ব্বাম্ব রাধৈব জ্ঞেয়া সর্ব্বোত্তমোত্তমা॥ ২০৭॥ গোলোকবর্ণনে ভচ্চ প্রসঙ্গাদ দর্শিভং ময়া। গোলোকচারিণী দৈব ব্রজে প্রকটতাময়াৎ ॥ ২০৮ ॥ রাধিকেতি চ তন্নাম নিত্যমিত্যপি দার্শতম। অতস্তৎপুনরুল্লেখঃ সর্ব্বথা নিষ্প্রয়োজনঃ ॥ ২০৯ ॥ যত্রানন্দ স্ততঃ প্রেম বুধাতে তদবুধৈ ঞ্র নম্। যত্রানন্দময়ঃ কুষ্ণো রাধা প্রেমময়ী ততঃ ॥ ১১০ ॥ या कुरु। ताथरन (अर्छ। निकुक्त। रेमव ताथिका। অভো ভাগবতে নাস্তি ভস্তা নামাত্র কা ক্ষতিঃ ॥ ২১১॥ কৃষ্ণপ্রিয়েতি সম্প্রোক্তে রাধিকাপদ্যতে স্বতঃ। উভযোৱপাভিহ্নত্বাৎ শক্তি-শক্তিমতো: সদা ॥ ২১২ ॥ গর্বিতাভ্য স্তিরোভূয় গোপীভ্যঃ কৃষ্ণ ঈশ্বর:। রাধয়ৈব সহ ক্রীড় মাসীল্লালারসপ্রিয়ঃ ॥ ২১৩ ॥ তক্সা যাবন্ন গর্কোঽভূ-ন্তগবৎপ্রাপ্তিসম্ভব:॥ কৃষ্ণেন সঙ্গতা তাব-দাসীৎ সানন্দসংগ্ৰুতা ॥ ২১৪॥

গর্বিতা সাপি কফাংস-মারুক্রকুরভূদ্ যদা। নাপশ্যত্তৎক্ষণে চুষ্টা প্রেষ্ঠাপি কুঞ্বিগ্রহম্ ॥ ২১৫॥ ভচ্চ পূর্ববং যথা ভরান: কৃষ্ণাদর্শনকারণম্। বিবৃতং তৎ পুনর্বাত্র দিরাবৃত্ত্যা প্রয়োজনম্ ॥ ২১৬ ॥ ব্রজে সহচরাঃ সর্বেন শ্রীদাম-স্থবলাদয়ঃ। আরোহস্তিম কুঞাংসং রাধা তু বাধিতা কথম্॥ ২১৭॥ ইত্যেষা যদি কস্থাপি জিজ্ঞাসা জায়তে তদা। স্থমহদ্ভাববৈষমাং তেষাং তত্যাশ্চ বুধ্যতাম্॥ ১৮॥ স্থীনাং স্থ্যভাবে হি কুফ্যংসারোহসাধক:। রাধায়াঃ স্বমহান্ গর্ব-স্তদংসারোহব ধকঃ॥ ২১৯ ॥ পূর্ব্বং হরিপরিত্যক্তা গোপোহম্বিয়ান্তা ঈশ্বরম। **७९** भाषा म् न्यारिका जात्नवायम् त्र्या ॥ २२० ॥ লোকে২পি ভূমিদংলগ্ন-পদচিকামুসারতঃ। করোতি সর্বদা লোকঃ প্রনষ্টজনমার্গণম॥ ২২১॥ তত্ত্বেহপি ভক্তবর্য্যাণাং ত্রিতাপ-তাপিতাত্মনাম। কা গতিঃ কৃষ্ণলাভায় তৎপদানুগতিং বিনা॥ ২২২॥ ততো রাধাপদাঙ্কাংশ্চ দৃষ্ট্য যদ্যৎ সমক্রবন্। গোপিকা বুধ্যতাং তত্ত্তৎ কেবলং রসপোষকম্॥ ২২৩॥ রাধামুদ্দিশ্য যাস্তাসাং বর্ণিতা মৎসরোক্তয়:। তাশ্চাপি কৃষ্ণভক্তানাং ভূষণং নতু দূষণম্॥ ২২৪॥

मायिकी मूत्र जिः पृष्टे । कन्छ हिन, यनि कन्छ हि । মৎ সরো জায়তে দোষঃ সএব নহি সংশয়ঃ॥ ২২৫॥ कृष्यत्थामाञ्चा पृष्ट्र। कच्छित् यति कच्छिट । জায়তে মৎসর: সবৈর্ব: প্রার্থনীয়: স মৎসর: ॥ ২১৬ ॥ অথ তা গোপিকাঃ কৃষ্ণ-ময়িষাস্ত্য ইতস্ততঃ। অপশুন্ বিপিনে স্বাসা সমভাগাবতীং স্থীম্॥ ২২ ।। আরেভিরে তয়া সার্দ্ধং পুনঃ শ্রীকৃষ্ণ-মার্গণম্। क्रम्(जा विलश्खाम्ह वृन्मावनवनास्टर्त ॥ २२৮॥ "ততো>বিশন বনং চন্দ্র-জ্যোৎসা যাবদ্বিভাবাতে। তমঃ প্রবিষ্টমালক্ষ্য ততো নিববুতুঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ২২৯॥ তন্মনস্বান্তদালাপা স্থদ বিচেষ্টাস্তদাত্মিকা:। তদগুণানেব গায়স্তো নাত্মাগারাণি সম্মরুঃ॥'' ২০০ ॥ বনং বুন্দাবনং নাম বোদ্ধব্যং দ্বিবিধং বুধৈঃ। বহিরু নদাবনং ভক্ত-হৃদি বুন্দাবনম্বথা ॥ ২৩১ ॥ পূর্ণশ্রীভগবৎপ্রেম-চন্দ্রচন্দ্রিকয়াঞ্চিতে। হৃদ্বুন্দাবিপিনে কৃষ্ণং যে পশ্যন্তি বহিশ্চ তে ॥ ২৩২ ॥ অভিমানান্ধসংছন্নে সংপশ্যস্তি ন যে হৃদি। কৃষ্ণং তে নহি পশ্যন্তি বহির্বন্দাবনেংপি চ॥ ২০০॥ ্ন বুধাতে স্ম গোপীভিঃ কুফাদর্শনকারণম্। অস্তস্তম স্ততঃ কুফো বহিরশ্বেষিতো রুণা॥ ২৩৪ ॥

বয়ং বনং সমালোড্য স্বশক্ত্যৈব হাদীশবম্। কৃষ্ণং বহিন্ধরিষ্যাম ইতি তাসামভূত্তম: ॥ ২৩৫॥ ইদানীমভিলক্ষ্যৈব হৃত্তমো মূলবৈরিণম্। তূর্ণং চূর্ণিতদর্পাভি-র্নিবৃত্তং কৃষ্ণমার্গণাৎ ॥ ২৩৬ ॥ অতো-মূলে তমঃশব্দো লীলায়াং ধ্বান্তবাচকঃ। তত্ত্বে তু হৃদয়োদ্ভূত-দেহাভিমানলক্ষকঃ॥ ২৩৭॥ তদানীং সাভিমনানা-মাসীদ্দেহস্মৃতিঃ পুনঃ। অধুনানভিমানাস্তা নাত্মাগারাণি সম্মরুঃ॥ ২৩৮॥ মোহিতা মায়য়া জীবাঃ সর্বেব্যু সমমীশ্রম্। মশ্যন্তে বিষমং শশ্বৎ স্বকৰ্ম্মভলভোগিনঃ॥ ২০৯॥ यरनायः शृद्वप्रकाश (गाशः कृष्ण्यन् । স্বদোষমধুনা বৃদ্ধা তদ্গুণানেব তা জগুঃ॥ ২৪ • ॥ ''পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ। সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণং ত্নাগমন-কাঞ্জিতাঃ॥" ২৪১॥ স্থগমেহপি চ পত্তেহস্মিন্ বোদ্ধব্যমস্তি তাত্ত্বিকম্। ভট্ট ীকায়াঞ্চ বোদ্ধব্যং বিহ্যতে তদ্বিবিচ্যতে ॥ ২৪২ ॥ পূর্ববং যত্রাভবদ্ গোপ-যোষিতাং কৃষ্ণসঙ্গতিঃ। তত্রৈব পুনরাগত্য জগুস্তাঃ কৃষ্ণসদগুণান্॥ ২৪৩॥ কৃষ্ণাগমনমিচ্ছন্থ্যে নির্বির্গাঃ কৃষ্ণমানসাঃ। ইতি শ্ৰীস্বামিপাদানাং টীকাৰ্থস্তম্বগৰ্ভক: ॥ ২५৪ ॥

স্বস্বরূপে স্থিতো জীবো ব্রহ্মানন্দং সমগ্লুতে। স্ববিচ্যুতো গুণৈ ব্রুদ্ধো দূয়তে চ দিবানিশম্॥ ১৪৫

ইতি বেদান্তসিন্ধান্তঃ সম্মতশ্চ পতঞ্জলেঃ। জ্ঞায়তে স চ শাস্ত্রইজ্ঞঃ সর্কৈরেব ন সংশয়ঃ॥২৪১

স্বস্থরপে স্থিতা গোপাঃ পূর্বাং ক্ষামুপাগতাঃ। ততস্তদ্-বিচ্যুতাঃ কৃষ্ণ-মদৃষ্ট্বা করুত্ব ভূশিম্। ২৪৭॥

অধুনা তু পুনস্তত্র স্বরূপে সমবস্থিতাঃ। কৃঞ্চমেব জগুদ ধ্যু-বিস্মৃতা দেহদৈহিকম্॥ ২৪৮॥

যা নাড়ী দান্ত্বিকী দেহে শুবুন্নেতি প্রকীর্ত্তাতে। কালিন্দী দৈব বিজ্ঞেয়া বহিবুন্দাবনে নদা॥ ২৪৯॥

এতদ্ বৃত্তঞ্চ তন্ত্ৰেহস্তি গৌতমায়ে স্থবিস্কৃতম্। শ্ৰীমৎসনাতনৈশ্চাপি স্বটীকায়াং ধৃতঞ্চ তৎ ॥ ২৫০ ॥

অতএব চ ভত্তীরে কৃষ্ণঃ ক্রীড়তি সর্ব্বদা। ভতঃ কৃষ্ণঃ সমালভ্যঃ কালিন্দীতীরমাশ্রিতৈঃ॥ ২৫১॥

অতএব চ নির্বির্ধাঃ শুদ্ধসন্থাশ্চ পোপিকা:। আত্রিতা স্তন্ধদীতীরং কৃষ্ণদর্শনবাঞ্চ্যা॥ ২৫২॥ পঞ্চাধ্যায়াঃ সমাপ্তোহত্র দ্বিতীয়শ্চ ক্ষয়ং গতম্। গোপিকাহাদয়াজ্ঞান-পঞ্চপর্ববিত্তীয়কম্॥ ২৫৩॥

इंতि बीदाननीनामृत्ठ विठौर्याश्यायः।

ভতো গোপ্যো মিলিছৈব স্থানির্বিগ্নাঃ সরিত্তটে। বিলেপু: কৃষ্ণমুদ্দিশ্য বিস্মৃত্য দেহদৈহিকম্ ॥ ২ १ ৪ ॥ ন কশ্চিদ্ বিস্তাতে তত্ত্ব-বিচারস্তত্র যদ্যপি। তথাপি সাধনালম্বি কিঞ্চিদ বক্তবামস্তি চ॥ ২৫৫॥ জ্ঞানী যোগী চ ভক্তশ্চ ত্রিবিধাঃ সাধকা মতাঃ। স্বস্থপদ্ধতিমাশ্রিত্য তেহবিষ্যন্তি পরং প্রথম ॥ ২৫৬ ॥ একাকী যততে সিদ্ধৈ জ্ঞানী রহসি সংস্থিতঃ। তথৈব যততে যোগী প্রাণায়াম-পরায়ণঃ ॥ ২৫ ° ॥ যতন্তে তু মিলিতৈব প্রেমিকাঃ প্রেমিকৈঃ সহ। শ্রীমন্তগরতোহপাত্র সম্মতিদূর্শিতে ক্রমাৎ ॥ ২৫৮॥ "বিবিক্তসেবী লঘাশা যতবাক্কায়মানসঃ। ধ্যানযোগপরো নিভ্যং বৈবাগ্যং সমুপাশ্রিভঃ ॥২≀৯॥ অহন্ধারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্। বিমৃচ্য নির্মাম: শাস্থো বক্ষভূয়ায় কল্পতে॥" ২৬০॥ "যোগী যুঞ্জাত সতত মাত্মানং রহসি স্থিতঃ। একাকী যতচিত্তাতা নিরাশীরপরিগ্রহঃ''॥ ২৬১॥ "মচ্চিত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্। কথয়ন্তশ্চ মাং নিতাং তুযান্তি চ রমন্তি চ॥ ২৬২॥ তেষাং সতত্যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বৃদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥'' ২৬০॥ বিবিক্তং সেবতে জ্ঞানী যোগীচ কামতো ভয়াৎ।
ভঙ্গন্তি মিলিতা এব ভক্তা মদনমোহনম্॥ ২৬৪॥
রোদনঞ্চাপি গোপীনাং মুনিনা সারদর্শিনা।
সঙ্গীতমিতি ষন্নান্না নির্দিষ্টং শোভনং হি তৎ॥ ২৬৫॥
রোদনং বন্ধবিত্তার্থং রোদনং হেব দুঃখদম্।
কুফার্থং রোদনং কিন্তু সঙ্গীতবৎ স্থখপ্রদম্॥ ২৬৬॥
গোপী-রোদন-পভানাং গ্রন্থবৃদ্ধিমনিচ্ছতা।
সমুদ্ধৃত্য ময়া মূলাৎ পভ্রুষং প্রদর্শাতে॥ ২৬৭॥

"জয়তি তে১ধিকং জনানা ব্ৰজঃ

শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।

দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা
স্থায় ধ্তাসবস্থাং বিচিশ্বতে ॥ ২৬৮ ॥

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্
অখিলদেহিনামস্তরাত্মদৃক্।

বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে

সখ উদেয়িবান্ সাহতাং কুলে ॥" ২৬৯ ॥

এষা গীতিঃ কুসংসার-নির্কেদপ্রাপ্ত্যনস্তরম্।
প্রাক্ চ শ্রীভগবৎপ্রাপ্তেঃ স্বাভাবিক্যেব সদ্ধিয়াম্ ॥২৭০॥
পঞ্চাধ্যীয়াস্ত্তীয়েন সাদ্ধ্যপর্ব-তৃতীয়কম্ ॥ ২৭১ ॥

হৈতি শ্রীরাদনীলামূতে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ।

তা पृष्ट्री গোপিকাঃ कृष्ठः ऋपर्यनम्मू श्रूकाः। প্রেমাকৃষ্টঃ স্বতন্ত্রোহপি প্রাত্মভূ তোহস্বতন্ত্রবৎ ॥ ২৭২ ॥ ''তাদামাবিরভূচেছারিঃ স্ময়মান-মুখাপুজঃ। পীতাম্বরধরঃ স্রাথী সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথঃ ॥'' ২৭৩॥ দূরে ব্রহ্ম সমীপেচ সর্ব্বাস্তর্ব্বহিরেব চ। লীলয়া কৃষ্ণ এতস্থাঃ শ্রুতেরর্থমদর্শয়ৎ॥ ২৭৪॥ ভ্রমতো ২প্যখিলং বিশ্বং ব্রহ্ম দূরে তুরাত্মনঃ। সমীপে শুদ্ধচিত্তস্থ স্বগৃহে বসতোহপি চ ॥ ২৭৫॥ অষিয়্য সর্ব্বতো গোপ্যো নাপুঃ কৃষ্ণং মদান্বিতা:। অধুনা নিম দান্তান্ত প্রাপু ত্তং স্বয়মাগতম্ ॥ ২৭৬ ॥ সহসা পরমানন্দ-রূপং মদনমোহনম্। দৃষ্ট্য তা যুগপৎ সর্কা ভোক্তু মৈচ্ছন্ সমন্ত্রমম্ ॥ ২৭৭ ॥ কৃষ্ণদর্শনসম্ভূত আনন্দো গোপযোষিতাম্। তৈরেব বুধ্যতে কৃষ্ণো যৈ দৃষ্টোহম্বর্বহিঃ স্থিতঃ ॥ ২৭৮ ॥ স চ শ্রীমন্মনীব্রেণ সদৃষ্টান্তং প্রদর্শিতঃ। বহুধা বিবৃতশ্চাপি স্বামিভিস্তত্ত্বদশিভিঃ ॥ ২৭৯ ॥ "দর্কান্তা: কেশবালোক-পরমোৎদবনির্কৃতা:। জহু বিরহজং তাপং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনা:।" ২৮০ বহবর্ধাঃ স্বামিভির্দিষ্টা যদেত্যুক্ত্বা যতো যতঃ।

তত্র তত্ত্বৈব বোদ্ধব্য-শ্চরমন্তৎ-স্থলন্মত: ॥ ২৮১ ॥

তন্ময়াশ্রিত্য তেষাং তং চরমার্থং বিতম্যতে। তদভিপ্রায় এতস্মিন্ সুধীদন্তুষ্টয়ে পুনঃ ॥ ২৮২ ॥ कागरत जुलरमरङ्ज्यन् जुरेनरत्ररविखरेत्र वंदिः। স্থুলভুঙ মোদতে জীব-স্তদভাবে চ ক্লিশ্যতি ॥ ২৮৩ ॥ স্বথেহদৌ সূক্ষা-দেহে চ জীবঃ সূক্ষান্তথেক্সিয়ৈ:। আস্বান্ত বিষয়াভাসং মোদতে দূয়তে তথা।। ২৮৪॥ নিরিন্দ্রিয়ে কারণেতু স্বযুপ্তো জীব একল:। অস্তমু খঃ পরিষজ্য প্রাচ্চমেতি স্থনির্বতৃতিম্ ॥ ২৮৫॥ স্থবৃপ্তি-সাক্ষিণং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য জীবে। যথা ভবেৎ। স্থনিৰ্কৃতা স্তথা গোপ্য আসন্ শ্ৰীকৃষ্ণ-**সঙ্গ**ঃ॥ ২৮৬॥ সমাধিস্থঃ স্ব্ধো বা হুছেব স্থমশুতে। অন্তঃ স্থবন্ত গোপীনাং বহিশ্চ সুথবিগ্ৰহঃ॥ ২৮৭॥ তাসাং কামোন্তবো দূরে গোপীনাং কৃঞ্চলাভতঃ।

"তদ্দশিনাহলাদ-বিধৃত-হৃদ্ৰজ্ঞজা
মনোরথান্তঃ শ্রুতিরো যথা যয়ঃ।
সৈক্তরীয়েঃ কুচকুকুমাচিতৈরচীকু-পন্নাসনমাত্ম-বন্ধবে॥" ১৮৯॥

দৰ্ককামোপশান্তিস্ত জাতেতি মুনিনোদিতম্॥ ২৮৮॥

স্বামি-পাদ-পদান্ধানু-সারতঃ সংবিতন্ততে। মুক্মক্তন্তত্ত্ব দৃষ্টান্তঃ স্থ\*বোধায় সদ্ধিয়াম্॥ ২২০॥

## রাস-লীলামৃতম্।

यटा छेत्रा वर्त कृष्ध-मिष्या एक ग्राह्म वनाः श्रुता । কৰ্মকাণ্ডাশ্ৰিতাভি হি শ্ৰুতিভিঃ সহ সন্মিতা: ॥২৯১॥ ততো নির্কেদমাপন্নাঃ কৃষ্ণকীর্ত্তন-তৎপরাঃ। জ্ঞানকাণ্ডাশ্রিভাভিশ্চো-পমিতাঃ শ্রুভিভিঃ সহ॥ ২৯২॥ কর্মকাণ্ডাশ্রিতা বেদা নিষেধ-বিধি-বিপ্লুতাঃ। উপাদিশাপি কর্মাণি নচৈবোপরতিং গতা: ॥ ২৯৩ ॥ জ্ঞানকাণ্ডাঞ্জিতা বেদাঃ নিবৃদ্ধি-মার্গদৈশিকাঃ। নিদ্দিশ্য পরমং ব্রহ্ম নির্বতাঃ পূর্ণতাং গতাঃ ॥ ২৯৬ ॥ গোপিকাশ্চ তথা কৃষ্ণং ন প্রাপুঃ কায়কর্ম্মণা। নির্বিগাশ্চ ততঃ প্রাপুঃ পরাং শাস্তিঞ্চ শাশ্বতীম ॥ ২৯৫। যজ্ঞাদি-শ্রোত-কর্ম্মাণি রুত্বা জীবঃ স্বচেষ্ট্রয়া। ন ব্ৰহ্ম লভতে শান্তিং কদাপি নহি গচ্ছতি॥ ২৯৬॥ নির্বিধশ্চ ততঃ কালে ব্রহ্ম লব্ধু মুখী ভবেৎ। ইতি সিদ্ধান্ত-সারোহি বুধ্যতে বেদবিদ্বরৈ: ॥ ২৯৭ ॥ কৃতার্থা অপি গোপ্যস্তাঃ স্বোত্তরীয়-কৃতাসনাঃ। সিষেবিরে পুনঃ কৃষ্ণং যুক্তং তথ প্রেমবর্জ নি ॥ ২৯৮ । প্রেমিকা মুক্তিমাপ্তাপি ভগবন্তমুপাসতে। এতৎ প্রেমরহস্যং হি প্রেমিকৈরেব বুধ্যতে ॥ ২৯৯ ॥ উবাচ তচ্চ স্থস্পষ্টং নৃসিংহ-তাপনীশ্রুতি:। সম্মতং তচ্চ ধীমন্তি: স্বামিতি: শঙ্করৈরপি॥ ৩০০॥

ততশ্চ গোপর মাণাং কৃষ্ণস্থ চ মহাত্মনঃ। প্রশোধর-কথা জাতা সহক্রেচিত্ত-মোদকাঃ॥ ৩০১॥

"ভদতোহসুভদ্ধস্তোকে এক এতদ্-বিপর্যায়ম্। নোভয়াংশ্চ ভদ্ধগাল্যে এতয়ো ক্রহি সাধু ভোঃ॥" ৩০২॥

এষ শ্রীব্রজবালানাং প্রশ্নোহভিমান-গর্ভক:। উত্তরং তত্র বৃষ্ণস্থা মূলোক্তং দর্শ্যতে ময়া॥ ৩০৩॥

''মিথো ভজস্তি যে সখ্যঃ স্বার্থিকান্তোছমা হি তে। ন তত্র সৌহৃদঃ ধর্মঃ স্বাত্মার্থং তদ্ধি নাম্মধা॥ ৩০৪॥

''ভজস্কুয়ভজতো যে বৈ করুণাঃ পিতরো যথা। ধর্ম্মো নিরপবাদোহত্র সৌহাদঞ্চ স্থমধ্যমাঃ॥ ৩০৫॥

**"ভঙ্গতো**২পি ন বৈ কেচিদ্ ভঙ্গস্তাভঙ্গতঃ কুতঃ। আত্মারামা হ্যাপ্ত-কামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রুহঃ॥ ৩০৬॥

'নাহস্ত সখ্যো ভজতোহপি জন্তূন্
ভজাম্যমীষামন্ত্রন্তি-বৃত্তয়ে।
যথাধনো লব্ধনে বিনষ্টে
ভচ্চিন্তুয়াশুন্নিভূতো ন বেদ ॥ ৩০৭ ॥

় "এবং মদর্থোজ্মিত-লোক-বেদ-স্থানাং হি বো ময্যসুবৃত্তয়েহ্বলাঃ। ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং মাসুয়িতুং মাইথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ॥ ৩০৮॥ ''ন পারয়েংহং নিরবত সংযুজাং
স্বসাধু কৃত্যং বিবুধা য় যাপি বঃ।

যা মাভজন্ হর্জর-গেহ-শৃষ্থলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্ বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥'' ৩০৯॥

অনুগ্রহং প্রতীক্ষন্তে নিগৃহীতা অপি স্থিরাঃ। যে ভক্তা ভগবন্তং তে প্রাপ্নবন্তি ন সংশয়ঃ॥ ৩১০॥ সর্ব্বধর্মানু পরিত্যজ্য ভগবন্তমুপাসতে। যে ভক্তা ভগবন্ধং তে প্রাপ্নবস্তি ন সংশয়ঃ॥ ৩১১॥ সংসার-বন্ধনং ছিত্বা কুঞ্চমেব ভজস্তি যে। তমেব-ভগবন্তং তে প্রাপ্নুবস্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৩১২ ॥ ঋণী তেষু ভবেং কৃষ্ণঃ সর্বৈশ্বয্য-সমন্বিতঃ। ঋণী যস্ত পদে শখদ ব্রহ্মাপি সুরবন্দিতঃ॥ ৩১৩॥ এতাবদ্ গ্রন্থ-সন্দর্ভিঃ স্পষ্টমের প্রতীয়তে। नीनशानर्नश्र कृष्धः अग्ररभव अमाधनम् ॥ **७**১৪ ॥ লীলেয়ং ভগবৎ প্রাপ্তে: সাক্ষাৎ সাধনমেব হি। শৃঙ্গার-রস-বার্ত্তাপি প্রাকৃতী নাত্র বিশ্বতে॥ ৩১**ঃ॥** পঞ্চাধ্যায্যাশ্চভূর্থোহত্র সমাপ্তশ্চ ক্ষয়ং গভম্। গোপিকা-হৃদয়াজ্ঞান-পঞ্চ-পর্ব্ব-চতুর্থকম্ব্রা ৩১৬॥

ইতি রাস-লীলামৃতে চতুর্থোহধ্যায়:। এতাবতাপি লীলেয়ং শুদ্ধা ভাগবতী পুন:। দৃশ্যতে যৈ রসদদৃষ্ট্যা দ্রভস্তান্ধমাম্যহম্॥ ৩১৭॥

তক্তচাভি-নিবেশাখ্যাজ্ঞানস্থ শেষ-পর্ব্বপি। নষ্টে প্রেম-স্বরূপাভিঃ সহ রাসোইভবদ্ধরে:॥ ৩১৮॥ "তত্রারভত গোবিন্দো রাস-ক্রীড়ামমুব্রতৈঃ। ক্রীরভ্রৈর্বিত: প্রীতে-রন্মোন্সাবদ্ধ-বাল্লভি: ॥ ৩১৯ ॥ ''রাসোৎসবঃ সংপ্রব্রত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ। যোগেশ্বরেণ ক্ষেন ভাসাং মধ্যে দ্বয়েদ্ যো: ॥ ৩২০ ॥ ''প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ। যং মন্তেরস্পভস্তাবদ-বিমান-শত-সস্কুলম্॥ ৩২১॥ ,'ততো তুন্দুভয়ো নেত্র-নিপেতুঃ পুষ্পর্বষ্টয়ঃ। জগুর্গন্ধর্বপভয়ঃ সন্ত্রীকান্তদ যশোহমলম ॥ ৩২২ ॥" প্রসঙ্গং প্রাপ্য রাসার্থ: প্রাগেব বিরুতো ময়া। শ্ৰীমৎসনাতনৈৰ্ভক্ত-শীৰ্ষণ্যৈঃ সচ সম্মতঃ ॥ ৩২৩ ॥ রাসো রসকদম্বোহয়ং যৌগার্থ স্থৈঃ ক্রতো যতঃ। স্বাত্য-সর্বরসানাঞ্চ সমষ্টা রাস এব হি॥ ৩২৪॥ রম্মতে স্বাছতে যোহসৌ রস ইতাভিধীয়তে। ইত্যলঙ্কার-কারাণাং ব্যৎপত্তী রসশব্দগা ॥ ত২৫ ॥ মনোবাক-কায়-সাধ্যানি যানি কর্ম্মাণি যে জনা:। কুর্ববন্ধি তেষু তেষাং বৈ প্রবৃত্তি: স্থ-লিপ্সরা॥ ৩২৬ 🖡 কুর্ব্বস্তুস্তানি কর্মাণি স্বাছ্যস্তে স্থুখমাত্রকম। অতো হি রস-শব্দার্থ আনন্দে পর্য্যবস্যতি ॥ ৩২৭ ॥

আনন্দাঃ সন্ধি যাবস্কো ভৌমা দিব্যাশ্চ ভোগজাঃ। ধ্যানজা জ্ঞানজাশ্চৈব ঞীকৃষ্ণে দর্ব্ব এব তে॥ ৩২৮॥ আনন্দস্যোপজীবন্তি মাত্রাং তস্থৈব জন্তবঃ। ইত্যস্তি পরম-ব্রহ্ম সমুদ্দিগ্য শ্রুতের্বচঃ॥ ৩২৯॥ আনন্দা যদি সর্কে স্থ্য ব্র ক্মণ্যেব তদা কিমু। বক্তব**ং তৎ প্রতিষ্ঠায়াং কুফ্টে তে সম্ভি সর্বদা**॥ ৩৩•॥ তমেব কৃষ্ণমাশ্রিত্য গোপীনামুৎসবো হি যঃ। বসকদম্বরপোহসৌ রাসই হাভিধীয়তে ॥ ৩০১॥ সাধ্যতে রাসশব্দ রসশব্দাৎ কুতে ঘঞি। ভুৱাপি রাসশক্ষোহসে রসকদম্বাচকঃ॥ ১৩২॥ রাসো হি নর্ত্তবীরন্দ-যুক্তো নৃত্য-বিশেষকঃ। ইতার্থঃ স্বামিনাং বাহ্য-স্তাত্ত্বিকস্ত পুরোদিতঃ॥ ৩৩৩॥ নর্ত্তকীনৃত্যরূপো যো রাদো বাহ্ন উদীরিতঃ। তিমাষেণ প্রানন্দ--প্রোহয়ং রাস ঐশ্বরঃ ॥ ৩৩৪ ॥ স্বামিভিঃ পূর্ব্বমুক্তং হি রাসলীলা-বিড়স্বনম্। তত্ত্ত্ত্ব তন্মিষেণৈব কামজয়-প্রদর্শনম্॥ ৩৩१॥ গোপীনাং নিভাসিদ্ধানাং সিদ্ধানাং সাধনৈস্তথা। মূর্ত্তানন্দরসাস্বাদে। রাসার্থস্তান্তিকস্ততঃ ॥ ৩৩৬ ॥ জীবানাং পুংশরীরেহপি গোপীভাবভৃতাত্মনাম্। স্তদ্ৰেকে রাসলীলেয়ং ভবত্যেব ন সংশয়ঃ॥ ৩৩৭॥

ততন্তে চিন্ময়ং লদ্ধা গোপীদেহমনশ্রম্। গোলোকে দহ কুষ্ণেন রমস্তে নিত্যমেব হি॥ ৩৩৮॥ তামেব বিমলাং লীলাং বনে বৃন্দাবনে বিভূঃ। ভক্তচিত্ত-বিনোদার্থং ভক্তাধীনো>ভিনীতবান॥ ৩৩৯॥ আনন্দো নরনারীণাংনৃত্যগীতরতে।ছবঃ। ভোগানন্দেষু দর্কেষু মর্ত্ত্যঃ মিষ্টতমো মতঃ ॥ ৩৪০ ॥ তিনাষেণ ততো লোকে শ্রীমন্তগবতা কৃতম্। অপ্রাকৃতপরানন্দ-সন্দোহ-দিক প্রদর্শনম । ৩৪১॥ ততো দৃষ্টান্তিত: শ্রত্যা তেনৈৰ ভগৰদ্রসঃ। তস্তাঃ শ্রুতেরভিপ্রায়ো দৃশ্যতাং দর্শাতে ময়া॥ ৩°২॥ পরিম্বক্তঃ স্ত্রিয়া মর্ত্ত্যো বিম্মরেদ্ বাহ্যমন্তরম। জীবশ্চ বিস্মরেং সর্কাং পরিম্বক্তস্তথাত্মনা ॥ :৪৩॥ প্রবিষ্টো ভগবান্ কৃষ্ণ-স্তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্ঘ য়ো:। নৃত্যতিম্মেতি যত্তচ্চ তস্মিন্ সঙ্গতমেব হি॥ ৩৪৪॥ একএব স্থিতস্তাভিঃ প্রেমরূপাভিরচ্যুতঃ। প্রত্যেকং সর্ব্বত: স্বস্যা দৃষ্ট: সর্ব্বগতো হি স:॥ ৩৪৫॥ একস্থাপি সতস্তস্থ ব্রহ্মণো বহুতা শ্রুতী। বহুত্র দৃশ্যতে তম্মাদ্ বিস্ময়ো নাত্র কশ্চন॥ ৩৪৬॥ যুগপচ্ছতভক্তৈহি শতদেশ-গতৈরপি। ভগবানন্তুতৈশ্বর্য্যো দৃশ্যতে স্ব-স্ব সন্নিধৌ ॥ ৩৪ ।॥

'ৰিশেষত ইত: পূৰ্ব্ব: গোপিকা যুগপদ্ ব্ৰতম্। আশ্রিতা যুগপং সর্ববা বক্র ন'ন্দ-স্কুতং পতিম্। ৩৪৮॥ ভক্তেচ্ছা-বশগ: শ্রীমান্ ভগবানপি তৎ পুনঃ। গোপীনাং বাঞ্চিতং রাদে যুগপৎ সমপূরয়ৎ ॥ ৩৪৯॥ এক এব বহুনাং যো বাঞ্ছিতং সংপ্রযচ্ছতি। তং ভজনু শান্তিমাপ্নোতি জীব এতচছুতেম তম্॥ э৫০ ॥ রাসো মণ্ডল-বন্ধেন যদাসীত্তেন সূচিতম্। স্বশক্তেঃ স্বস্থচানন্ত্যং শ্রীকৃন্ণেনেতি বুধ্যতে ॥ ৩१১ ॥ মগুলস্থাদিরস্তশ্চ নির্ণেয়ে নহি কৈরপি। তদভি প্রায়িকা তম্মা দ্রচনা মণ্ডলস্য হি ॥ ৩৫২ ॥ অন্তোন্তাবদ্ধবাহুনাং স্ত্রীপুংসাং মণ্ডলস্থিতৌ। শোভাধিকা ভবেদেতং কারণং বাহুমেব হি॥ ৩৫৩ ॥ অখণ্ডং ভগবদ্রাস-মণ্ডলং সম্প্রকীর্ত্তিভম্। পুরাণে ব্রহ্মবৈবর্ত্তে তদপুত্রিয়তে ময়া। ৩৫৪॥ "যোজনাযুত-বিস্তীর্ণং তত্তৈব রাস-মণ্ডলম্। অমূল্য-রত্ন-নির্মাণং বর্ত্ত লঞ্চন্দ্রবিশ্ববৎ ॥ ৩৫৫ ॥ যোজনাযুত-মানং যৎ পুরাণে সম্প্রকীর্ত্তিতম্। আনস্ত্য-বোধকং ভচ্চ মণ্ডলস্যেভি বুধ্যতে॥ ৩৫৬॥ যন্তত্ত নৃত্যগীতাদি স্তনালম্ভনচুম্বনে। তৎসর্ব্বং রসপোষার্থ-মিভি বোধ্যং স্থধীজনৈ:॥ ৩৫৭॥

জলক্রীড়া-বনক্রীড়ে তদভিপ্রায়িকে গ্রুবম্।
তচ্চাথ্রে ভবিতা ব্যক্তং শ্রীমন্মুনি-মুখাদপি ॥ ৩৫৮ ॥
কৃতবান্ ভগবান্ লীলাং মর্ত্তালোকে নিজেচ্ছয়া।
কচিন্তৌতেন দেহেন কচিদ্ বা চিন্নায়েন চ ॥ ৩৫৯ ॥
চিন্দেহেনৈব কুফোন রাসলীলা কুঙা গ্রুবম্।
গোপীভিঃ প্রেমরূপাভি রতো রতো ন সৌরতম্॥ ৩৬০ ॥

"এবং শশাক্ষাংশু-বিরাজিতা নিশাঃ স সত্যকামোহমুরতাবলাগণঃ। সিষেব আত্মন্তবকুদ্ধ-সৌরতঃ সর্ববাঃ শরৎকাব্যকথা-রসাশ্রয়াঃ॥"৩৬১॥

চিন্ময়ে ভগবদেহে ভৌতিকং নাস্তি সৌরতম্।
এতেন রাসলীলায়াং কামো নাস্তীতি দর্শিতম্। ৫৬২।
সংযতেন্দ্রিয়-বেগানাং যোগিনামূর্দ্ধরেতসাম্।
ভক্তানামপি কামিন্সাং ন ভবেং সৌরতোম্ভবং ॥ ৩৬০॥
চিদানন্দঘনাকারে তদা যোগেশ্বরেশ্বরে।
কা বা সৌরতবার্তাপি কৃষ্ণে মদনমোহনে ॥ ৩৬৪॥
শ্রীমন্তগবভো বোধ্যো বিহারো দ্বিবিধা বুধৈং।
তন্ময়া স্কৃচিতং পূর্ব্ব মধুনা তদ্ বিতম্মতে ॥ ৩৬৫॥

গোলোকে নিত্যলীলায়াং শুদ্ধশক্তি-সমন্বিতঃ। বিহরন কৃষ্ণরূপেণ স্থানন্দমশুতে স্বয়ম॥ ৩৬৬॥ ভদবিহারে ন সঙ্কল্পো নচ কিঞ্চিৎ ফলান্তরম। বিহাতে নিত্যসংশুদ্ধ-স্বানন্দাস্বাদনাদৃতে ॥ ৩৬৭ ॥ নারস্তো ন সমাপ্তিশ্চ তদ্বিহারস্য বর্ততে। দেশতঃ কালতশ্চাপি নিতাশ্চাসে স্বরূপতঃ ॥ ৩১৮॥ ভদবিহারে হি নিত্যো যো রত্যাখ্যো ভাব উত্তম:। আত্মহাৎ পরমন্বাচ্চ স আদ্যো রস উচ্যতে।। ৩৬৯ ॥ श्रुरितारमी विदातम् श्रीमहागवर् छ। প্রকৃতীক্ষকরূপেণ শক্ত্যা ত্রিগুণয়া সহ। ৩৭ ।। তদ্বিহারে সিস্ক্রান্তি ফলঞ্চ জগদুস্তবঃ। তদ্বিহারকথৈবোক্তা শ্রীকুফেনার্জ্জনং প্রতি ॥ ৩৭: ॥ ''মম যোনিম হদ ব্ৰহ্ম তব্মিন গৰ্ভং দধাম্যহম। সম্ভবঃ সর্বাভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩৭২ ॥" তত্রাপি নর-দ্রর্কোধ্যো ভাবো যো রতিনামকঃ। জগতঃ কারণহাচচ সোহপ্যান্তো রস উচ্যতে ॥ ৩৭৩॥ দ্বাবেব দর্শিতো লোকে বিহারে হরিণা স্বয়ম। আত্যো বুন্দাবনে দ্বার-বত্যান্ত দর্শিতোহপরঃ॥ ৩৭৪॥ লিঙ্গভেদবতাং নারী-নরাণাঞ্চ রতোদ্ভবঃ। রসোহপি জন্মহেতৃত্বাদ জীবস্তাছো রসো মতঃ ॥ ৩৭৫ ॥ জননেন্দ্রিয়-তৃপ্তীচ্ছা-প্রধানস্থাদয়ং রসঃ। ভৌতদেহোম্ভবহাচ্চ ভূবনেহশ্লীলভাং গতঃ॥ ৩৭৬॥

সিসক্ষামাত্র-মুখ্যতাৎ প্রকৃতীশ্বর-যোগজঃ 1 অভৌতরপজ্বাক্তা-নশ্লীলোহপি ন নির্মালঃ॥ ৩৭৭॥ গোপীকৃষ্ণবিহারেতু সিসক্ষা নান্তি নাপিচ। ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তীচ্ছা ততন্তজ্জো রসোহমলঃ॥ ৩৭৮॥ সামান্তেনাছনামানো যছপোতে রসান্তরঃ। প্রত্যেকং নাম বোদ্ধব্যং তথাপ্যেষাং পৃথক্ পৃথক্ ॥৩৭৯॥ শৃঙ্গারো নরনারীণা-মাগুশ্চ প্রকৃতীশয়োঃ। रगांत्रिकाकृष्णर्यारवीरधा मधुत्रिक्टिश्नतीतरयाः ॥ ७৮० ॥ মধুরং রসমাস্বাভ নিবৃত্তিং যান্তি মানবাঃ। প্রসিদ্ধান্তি ততে। বাণী "মধুরেণ সমাপয়েৎ"॥ ৩৮১॥ গোপীনাং कृष्णमः रायारा निवारणा २ जृत अरया कवः । ন বিবাহে। ন মন্ত্র\*চ সম্প্রদাতাচ লৌকিকঃ ॥ ৩৮২ । অন্থাপেক্ষি যৎপ্রেম তদেব ব্রজ্যোষিতাম। এক এবাভবদ্ধেতৃ-র্ভগবৎ-পতিলব্ধয়ে॥ ৩৮৩॥ রু জিণী-প্রভৃতী নান্ত সকামানাং বরন্তিয়াম্। বিবাহে সর্ব্বমেবাসীদ্ যল্লোকে শাস্ত্রসম্মতম্ ॥ ৩৮৪ ॥ গোপীযু কৃষ্ণভক্তাস্থ নিষ্কামাস্থ বহুম্বপি। একস্ঠামপি সঞ্জাত একো২পি নহি গর্ভক্ষঃ॥ ৩৮ ॥ মহিয়াঃ সুষুবুঃ পুত্রান্ দলৈকামপি কছকাম্। প্রত্যেকং ভগবদ্ভুক্তা: সকামান্তা যতোহভবন্॥ ৩৮৬॥

वृन्भावत्न न त्भारकाश्रृष् वक्वविख-विरय्नागजः। একস্থা অপি গোপীযু কৃষ্ণৈকবিত্তবন্ধুযু॥ ৩৮৭॥ পক্ষেতৃ রুক্মিণী জাতা প্রত্যান্নহরণাদ্ ভূশম্। শোকার্তা সভ্যভামাচ সত্রাজিদপমৃত্যুতঃ ॥ ৩৮৮॥ সহসা নাশয়িতা চ কুষ্ণো যতুকুলং মহৎ। অদর্শয়ৎ সকামানাং সংসারক্ষণসংস্থিতিম্ ॥ ৩৮৯ ॥ অতো দারবতীলীলা সংসারার্থ-প্রদর্শিকা। ব্রজ্বলীলাতু ভক্তানাং পরমানন্দসূচিকা॥ ৩৯০॥ ব্রজে২পি রাসলীলেয়ং সর্ব্ব-লীলোত্তমোত্তমা। নরলীলেব সম্ভাতা ভক্তি-হীনেযু জন্তুরু॥ ৩৯১॥ অতত্বচিন্তকা মৰ্ত্ত্যা মহান্তে মলিনাং ততঃ। পরানন্দপরাং লীলাং রাসাখ্যামতি-নির্ম্মলাম্ ॥ ৩৯২ ॥ তেষামেব প্রবোধায় নূপবর্য্যেণ সদ্গুরুঃ। সমন্ত্রমং শুকঃ পুষ্টো ভক্ত-বর্য্যো পরীক্ষিতা॥ ১৯৩॥ 'সংস্থাপনায় ধর্মান্ত প্রশমায়েতরস্থ চ। অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশবঃ ॥ ৩৯৪॥ ''স কথং ধর্ম্মসেতৃনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা। প্রতীপমাচরেদ্ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্বণম্ ॥ ৩৯৫ ॥ ''আপ্রকামো যতুপতিঃ কৃতবান বৈ জুগুপ্সিতম্। কিমভিপ্রায় এ**তর: সংশ**য়ং ছিন্ধি স্থবত ॥".৩৯৬ **॥** 

তত্র সন্ধিদ-ঘনে কৃষ্ণে ধর্মোহধর্মোহপি বা কুতঃ।
ইতি কৈমুত্য-ভায়েন মুনি নৃপিমবোধয়ৎ ॥ ৩৯৭॥
"ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ববভূজো যথা॥ ৩৯৮॥
"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্ণনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মোচ্যাদ্ যথারুদ্রোহনিজং বিষম্॥ ৩৯৯॥
''ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং কচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচো-যুক্তং বৃদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ॥ ৪০০॥
"কুশলাচরিতৈরেষা-মিহ চার্থোন বিহাতে।
বিপর্যায়েণ বানর্থোনিরহক্ষারিণাং প্রভা ॥ ৪০১॥
"কিমুতাখিল-সন্থানাং তির্যাঙ্মর্ত্য-দিবৌকসাম্।
ঈশিতৃশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলায়য়ঃ॥ ৪০২॥

''যৎ পাদপক্ষজ-পরাগ-নিষেব-তৃপ্তা যোগপ্রভাব-বিধৃতাখিল কর্ম্মবন্ধাঃ। স্বৈরং চরস্তি মৃনয়োহপি ন নহামানা-স্তুদ্যোচ্ছুয়াত্ত-বপুষঃ কুত এব বন্ধঃ॥" ৪০৩॥

সর্বেজ্য এব ভূতেভ্য-স্তেজসা বলবত্তমঃ। বহ্নিরেজ্ও স্থবিজ্ঞাতং ভূতলে সকলৈরপি॥ ৪০৪॥

স দগ্ধ্বা সৰ্ব্বভূতানি শুদ্ধাশুদ্ধানি তেজসা। তিষ্ঠত্যেব স্বয়ংশুদ্ধো হায়তে ন হি তেজসা॥ ৪০৫॥ জ্ঞানরপস্তথা বঁহিঃ স্বজ্যোতিষাখিলং দহন । ধর্ম্মাধর্ম্মাদিকং দ্বন্ধং স্বয়ং তিন্ঠতি নির্মালঃ॥ ৪০৬॥ তদ্বক্ষজ্ঞানমাপন্না জীবা যে সমদর্শিনঃ। তেজীয়াংসঃ সমুচ্যস্তে তে সর্কে নিরহং-মমাঃ॥ ৪০৭॥ অজ্ঞান-সম্ভবা ভাবা ধর্মাধর্মাদয়ো হি ভান । ন স্পৃশস্তি বিনশ্যন্তি প্রত্যুত স্বয়মেব হি ॥ ৭০৮॥ ব্ৰহ্মবিৎস্থ ন লেপোহস্তি কৃতানামপি কৰ্ম্মণাম। যথাপাং পৌদ্ধরে পত্রে শ্রুতিরাহেতি সুফুটম্॥ ৪০৯॥ পूनः পूनक्रवारिषः ভগवाः क त्रवाकरः। অৰ্জ্কনংপ্ৰতি তৎসৰ্বাং গীতায়ামস্তি বৰ্ণিভম্ ॥ ৪১০॥ ব্রহ্মবিংস্থ ন লেপঃ স্থাদ যত্ত্বস্থিতি-কর্ম্মণাম। স নাস্তি কিমু বক্তবং তদ্বক্ষঘন-বিগ্ৰহে ॥ ৪১১ ॥ যৎ-ক্লপালব্ধ-বিজ্ঞানা লিপান্তে নহি কর্মভিঃ। জীবা অপি স্বয়ং তিমান কৃষ্ণে কর্ম্মফলং কুড: ॥ ৪১২ ॥ ''ন মাং কর্মাণি লিম্পস্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।'' ইতি শ্রীভগবদ্বাক্যং গীতাবিদ্বিদিতং হি তৎ ॥ ৪১৩ ॥ পাপা এব ন পাপাঃ স্তাঃ পাপাস্ত পাপদর্শিনঃ। লোকেহপি স্থতরাং পাপ-তমাঃ কুষ্ণেহঘদর্শিনঃ॥ ৪১৪॥ অবিছ্যা-বশগাঃ পাপং চরস্ক্যালোচয়ন্তি চ। তং কথং সংস্পৃশেৎ পাপ-মবিছা যদ্বশে স্থিতা ॥ ৪১৫ ॥

দর্শিতং কৃষ্ণনৈর্শ্বল্যং সত্যামপি পরস্থিয়াম। পরস্ত্রী বস্তুতো নাস্তি পূর্ণস্থেতি প্রদর্শ্যতে॥ ৪১৬॥ "গোপীনাং ভৎপতীনাঞ্চ সর্কেষাঞ্চৈব দেহিনাম। যোহস্তশ্চরতি সোহধ্যক্ষ এষ ক্রীড়ন-দেহভাক্॥" ৪১৭॥ ষ্থা বহ্নি জ্যাত্যস্মিন সূক্ষাঃ সর্ব্যতঃ সদা। সর্ব্বরূপো ভবন ভাতি বহিশ্চাপি ততঃ পৃথক্ ॥ ৪১৮॥ তথৈকঃ পুরুষঃ সূক্ষাঃ সর্ববান্তঃ সর্ব্বরূপধুক্। বহিশ্চ বৰ্ত্তকে নিত্য-মিত্যুবাচ কঠশ্ৰুতিঃ ॥ ৪১৯ ॥ 'পরমাত্মা দ্য়ানন্দ-পূর্ণ: পূর্ববং স্ব-মায়য়া। স্বয়মেব জগন্ত হা প্রাবিশঙ্জীবরূপতঃ ॥ ৪২০ ॥ ব্রন্দাত্মত্তম-দেহেষু প্রবিষ্টো দেবতাভবৎ। মর্ত্ত্যান্তধমদেহেষু স্থিতো ভব্বতি দেবতাম্॥" ৪২১॥ ইতি পঞ্চদীকার-সিদ্ধাস্তোহপি চ দুখ্যতে। ভদ্গ্রন্থে বৈদিকে সর্ব্ব-স্থুধীবর্য্য-সমাদৃতে ॥ ৪২২ ॥ চিম্মাত্র-ব্রহ্মরূপেণ যঃ সদা সর্ব্যরূপধুক্। চিদানন্দ্রঘনাকার: স কুফোহয়ং বহিঃস্থিত: ॥ ৪২৩ ॥ প্রাকুতাপ্রাকুতা চেতি লীলা ভগবতো দিধা। অত্র তেঁ স্মরণীয়ে দে রাসলীলা-বুভুৎস্থভিঃ॥ ৪২৪॥ স্বাংশেন হি জগভুষা স্থ-তুঃখ-সমন্বিতম্।

ক্রীড়ভি স্বেচ্ছয়া শশ-লীলৈষা প্রাকৃতা মতা॥ ৪২৫॥

"বিষ্টভ্যাহমিদংকুৎস্ন-মেকাংশেন স্থিতো জগৎ।" ইতি শ্রীভগবদ্বাক্যং স্থম্পষ্টমর্জ্জুনং প্রতি ৪২৬॥ ভদ্বিভুতেশ্চতুর্থাংশ ইদং ভূতময়ং জগৎ। ত্রিপাদা: প্রকৃতে: পারে স্ফুটমিত্যাহ চ শ্রুতি:॥ ৪২৭ ত্রিপাদ্ ভূতের্বিলাসো হি প্রকৃতে: পরত: স্থিত:। স এবাপ্রাকৃতী লীলা নিত্যানন্দ-পরিপ্ল তা ॥ ৪২৬॥ निर्द्याग-श्रकतीः लौलाः खाः निनीयः भाषाञ्चाजन । ব্রজে দীবাতি দেবেশঃ স্থনিতা-শক্তিভিঃ সহ ॥ ৪২৭ ॥ পরস্ত্রী-সঙ্গজো দোয-স্তৎকুতঃ পরমাত্মনঃ। পরনার্য্যের নাস্ত্যস্থ সর্ব্বমার্ত্য তিষ্ঠতঃ ॥ ৪২৮॥ ব্রজে কৃষ্ণপ্রিয়া এব পরকীয়া ন কেবলম্। পরকীয়ন্ত কৃষ্ণত্য নিখিলং ব্রজমণ্ডলম্ ॥ ৪২১॥ পরকীয়ো ব্রজাবাসঃ পরকীয়া ব্রজেশরী। মাতা নন্দঃ পিতাচৈব পরকীয়ো ব্রজেশরঃ॥ ৪৩০ ॥ ত্রীবৃন্দাবন-লীলায়াং রামশ্চ রোহিণীম্বত:। পরকীয়ো হি কফস্য ভাতা ভগবতস্তথা ॥৪০:॥ স্থায়ঃ পরকীয়াশ্চ শ্রীদামালা ব্রজার্ভকাঃ। গোপজাতি স্থথা তম্ম পরকীয়ৈব গোকলে ॥৪৩২॥ গোচারণঞ্চ তৎকর্ম্ম পরকীয়ং ন সংশয়ঃ। বেশ-ভূষাদিকং সর্বাং পরকীয়ং ব্রঞ্জে বিভো: ॥ ৪৩৩ ॥

25

জগতাাং নান্তি সম্বন্ধঃ কস্তচিৎ কেনচিৎ কচিৎ। সতো নিতাল্প সম্বন্ধো জীবানাং প্রমাত্মনা ॥ ৪৩৪ ॥ মায়য়া মোহয়িত্বা স্বান জীবান প্রেয়্য পরাশ্রয়ে। যোজয়িত্বা পরে: সার্জং পরে। ভূতা স দীব্যতি ॥ ৪৩৫ ॥ এষা তম্ম জগল্লীলা বেদাম্বেহপি প্রকীর্ত্তিতা। ব্ৰহ্মণা কীৰ্ত্তিতা চাপি শ্ৰীমন্ত্ৰাগবতে তথা॥ ৪৩৬॥ "ছামাত্রানং পরং মতা প্রমাত্রান্মেব চ। আত্মা পুন বহিমূ গ্য অহোহজ্ঞজনতাজ্ঞতা ॥৪৩৭॥ জগলীলা হতেরেয়া নিরাল্ডমা প্রবর্জতে । হিত্বাত্মানং হরিং সর্বে বিক্রীড়ন্তি পরৈঃ সহ ॥৭৩৮॥ বহু ভাগ্যৈ র্যদা যে তু জ্ঞাত্বৈত দাশ্রয়ন্তি তম্। তদা তান ভগবান কৃষ্ণঃ স্বান্তিকং নয়তি স্বয়ম ॥ ৪৩৯ ॥ এত ন্মুক্তিপরং জ্ঞানং বিশুদ্ধং করুণাময়ঃ। প্রত্যক্ষং দর্শয়ামাস শ্রীকৃষ্ণে হভিনয়ন্ ব্রজে ॥ ৪৪০ ॥ অয়ং চি ব্রজনীলারাং পরকীয়ো রুসো মতঃ। প্রাপিতোহতি পবিত্রোহপি কর্দর্যাত্বমকোবিদৈঃ ॥ ৪৪১ ॥ অভিপ্রায়োহত্র কৃষণ্ড পুষ্টো রাজ্ঞা পরীক্ষিতা। মুনে র্যত্তরং তত্র তন্ময়ালোচ্যতেহধুনা॥ ৪৮২॥ ''অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিভ:। ভক্ততে তাদশীঃ ক্রীডা যাঃ শ্রুছা তৎপরো ভবেং ॥"88**ে॥**  রসমাত্রং ভাবুকা ভক্তা হুনপেক্ষ্য রতেঃ কথাম্।
রসমাত্রং সমাস্বাছ্য গচ্ছস্তি চরিতার্থতাম্ ॥ ৪৪৪ ॥
অতঃপরো ভবেৎ কো বা-মুগ্রহো ভগবং-কৃতঃ।
মতে হিবতীর্য্য যন্তকান্ স্বরসং স্বাদয়েৎ স্বয়ম্ ॥ ৪৪৫ ॥
শৃঙ্গার-রস-বৃদ্ধ্যাপি যঃ শৃঙ্গার-রসপ্রিয়ঃ।
শৃণ্মান্তগবল্লীলাং সোহপি কালে তমেয়্যতি ॥ ৪৪৬ ॥
বস্তুশক্তিঃ সদা জ্ঞান-নিরপেক্ষেতি বৃধ্যতে।
বৃধৈঃ সবৈর্ব স্তথা লোকে সকলৈরবৃধৈরপি ॥ ৪৪৭ ॥
প্রভাবে। ভগবলাদ্রঃ স্কান্দেহস্তি বর্ণিতঃ স্ফুটঃ।
হেলয়াপি বদলাম জনো মুক্তিনবাপ্রয়ৎ ॥ ৪৪৮ ॥

"মধুর-মধুরমেতনাঙ্গলং মঙ্গলানাং সকল-নিগম-বল্লী-সংফলং চিৎস্বরূপম্। সকুদপি পরিগীতং শ্রদ্ধারা হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃঞ্চনাম॥" ৪৪৯॥

হেলয়াপি বদমাম জনো মৃক্তিমিয়াদ্ যদি।
প্রেলয়াপি বদমাম-কথং মৃক্তিং লভেত ন ॥ ৪৫০॥
অভক্তিভক্তি-শাস্ত্রে চেদ্ জ্ঞানমাশ্রিত্য দর্শ্যতে।
বৈদান্তিকোহপি সিদ্ধান্তঃ কৃতঃ পঞ্চদশীকৃতা ॥ ৪৫১॥
"সংবাদি ভ্রমবদ্ ব্রশ্ব-তথ্যোপাস্ত্যাপি মৃচ্যতে।
উদ্ধরে তাপনীয়েহতঃ শ্রুত্বাপান্তি রনেকধা॥ ৪৫২॥

\*

মণিপ্রদীপ-প্রভয়ে। ম ণি-বৃদ্ধ্যাভিধাবভাঃ। মিথাা-জ্ঞানাবিশেষেহপি বিশেষোহর্থ-ক্রিয়াং প্রতি ॥৪৫৩॥ দীপো১পবরকস্যাম্ভ র্বর্ত্ততে তৎপ্রভা বহিঃ॥ দৃশ্যতে দার্য্যথান্ত তদ্বদৃষ্টা মণে: প্রভা ॥ ৪৫৪॥ **দূরে** প্রভাদয়ং দৃষ্ট্রা মণি-বুদ্ধ্যাভিধা**ব**ভোঃ। প্রভায়াং মণি-বৃদ্ধিস্ত মিখ্যাজ্ঞানং হয়োরপি ॥ ৪৫৫ ॥ ন লভাতে মণি দীপ-প্রভাং প্রভাভিধাবতা। প্রভায়াং ধাবতাশ্যং লভ্যেতৈব মণিম ণেঃ ॥ ৪৫৬ ॥ দীপ-প্রভা-মণি-ভ্রান্তিবিসংবাদি-ভ্রমঃ স্মৃত:। মণি-প্রভা-মণি-ভ্রান্তিঃ সংবাদি-ভ্রম উচাতে ॥ ৪৫৭ ॥ স্বয়ং ভ্রমোহপি সংবাদী যথা মুক্তিফলপ্রদঃ। ব্ৰহ্মতব্বোপাসনাপি তথা মুক্তি-ফলপ্ৰদা"॥ ৪৫৮॥ স্বাভাবিক্যেব জীবানা-মচ্ছিন্নানন্দলরয়ে। বাঞ্চান্তি প্রযতন্তে চ তদর্থং স্বেচ্ছয়া জনাঃ ॥ ৪৫৯ ॥ তত্র কেচিত্তদর্থঞ্চ ভগবস্তমুপাসতে। সাক্ষাদানন্দ-চিন্মুর্ত্তিং চতুরা বিরলা হি তে ॥ ৪৬০ ॥ তল্লিপ্সয়া পুনঃ কেচি-ল্লীলাং ভগবতো জনাঃ। প্রাকৃতী মভিমত্যৈব শৃথস্তি চ পঠস্তি চ ॥ ৪৬১ ॥ কেচিচ্চ ভব-বার্ত্তায়া-মিচ্ছন্তি পরমং স্থ<sup>খ</sup>ম্। কায়েন মনসা বাচা তামেবালোচয়ন্তি চ ॥ ৪৬২ ॥

পরমানন্দ লাভায় ভগবন্তং শ্রয়ন্তি যে। সমার্গবর্ত্তিনাং তেষাং তল্লাভে নহি সংশয়: ॥ ৪৬৩॥ মত্বাপি প্রাকৃতীং লীলাং শুদ্ধাং ভাগবতীং জনা:। লভেরন্নেব সংবাদি-ভ্রমগাঃ স্থখবিগ্রহম্ ॥ ৪৬৪ ॥ শক্তিশ্চ ভগবন্ধান্ধ: স্বীকৃতাহবৈতবাদিনা। তেন তচ্চাপি সংগৃহ ময়াত্র দর্শ্যতে পুন: ॥ ৪৬৫ ॥ 'স্বরেণাপ্তঃ সন্নিপাতং ভ্রান্ত্যা নারায়ণং স্মরন্। ্মৃতঃ স্বর্গমবাপ্নোতি স সংবাদি-ভ্রমো মতঃ ॥'' ৪১৬॥ সম্ভবেৎ শাস্ত্রমানং কি-মিতোহপি বলবত্তরম। অগ্রথা মননেনাপি ভগবৎ-প্রাপ্তি-সাধনে ॥ ৪৬৭॥ শৃঙ্গাররসবুদ্ধ্যাপি শৃগ্বস্তো ভগবৎ-কথাঃ। পঠস্ত\*চাপ্রবস্ক্যেব ভগবস্তমতো ধ্রুবম্॥ ৪৬৮ ॥ মামুষং দেহমিত্যস্থ ব্যাখ্যা বোধ্যা নরাকৃতিম। উপক্রমোপসংহারা-ভ্যাসদৃষ্ট্যা স্থধীজনৈ:॥ ৪৬৯॥ অমতে ্যাহ্বতরন্ মতে ্য ভূতাকুগ্রহবাঞ্চ্যা। চিত্রং যদ্দশচক্রেণ ভূতো২ভূদ্ ভ্রগবানপি॥ ৪৭০॥ স্বখেপ্সবস্তু যে কেচিদ্ ভৌমং ভোগ্যমুপাসতে। বঞ্চিতাক্তে ভবস্থ্যেব বিসংবাদিভ্রমান্ত্রগাঃ॥ ৪৭১॥ কৃষ্ণলীলামুদাহাত্য যদি কশ্চিদতত্ববিৎ। পরনার্য্যাং প্রসজ্যেত নিরয়স্তস্থ নিশ্চিত: ॥ ৪৭২ ॥

যে কেচিদ্ ভক্তভাণেন পাষগুবেশিনন্তথা। কুর্ব্বন্তি নহি সংস্পৃশ্যা তেষাং ছায়াপি সঙ্জনৈঃ॥ ৪৭০ 🛭

নিরস্থ ভগবৎকৃঞ-পরস্ত্রীসঙ্গ সংশয়ম্। ততঃ সন্দর্শিতং কৃষ্ণ-মহৈশর্য্যং মুনীশরেঃ॥ ৪৭৪॥

"নাসূয়ন্ খলু কৃঞায় মোহিতান্তভ মায়য়া। মভামানাঃ অপার্যভান্ সান্ সান্ দারান্ এজৌকসঃ ॥"৪৭৫৮

যস্তাভ্তাবর্তিনী মায়া সর্বাসম্ভবসাধিকা। তৎকার্য্যে বিম্ময়ঃ কো বা কো বাস্তি তত্র সংশয়ঃ॥ ৪ १৬॥

যশোদাপি গৃহাভান্তঃ-শযাায়াং স্থপ্তমেব হি। শ্রীকৃষ্যং নহুতে স্মেতি বোদ্ধব্যং বুদ্ধিমদ্বরৈঃ॥ ৪৭৭॥

এতেন বুধাতে গোপো বভূব্দিবিধা ইতি। তবৈকাঃ প্রাকৃতা ভৌতা শ্চিন্মযাশ্চ তথাপরাঃ ॥৪৭৮॥

গৃহেষু প্রাকৃতান্তম্ম শিচনায্যো রাসমণ্ডলে। সর্বাশক্তিময়ে কৃষ্ণে নহি কিঞ্চি দসম্ভবম্॥৪৭৯॥

ততঃ শ্রীমুনিবর্য্যেণ রাসপ্রবণ-পাঠয়োঃ। দর্শিতং যৎ ফলং ডেচ সমুদ্ধ ত্যাত্র দর্শ্যতে॥ ৪৮০॥

বিক্রীড়িতং ব্রজবধৃভিরিদঞ্চ বিফোঃ-শ্রেদান্বিতোহকু শৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হুয়োগমাশপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥" ৪৮১ ॥

স্থরপশক্তিভিঃ সার্দ্ধ-মানন্দখনর পিণঃ। কৃষ্ণতা নিত্যলীলেয়ং তত্র কামকথা কুতঃ ॥৪৮২॥ যজপদাগরে কামো তুরস্তোহপি নিমঙ্জতি। কুতঃ কামোদ্ভবস্তশ্মিন কুষ্ণে মদনমোহনে॥ ৪৮৩॥ কো নাম মদনস্তাস্থ ব্ৰজবালাম্ব মোহিতঃ। যৎপ্রেম-সাগরে মগ্রঃ স্বয়ং মদনমোহনঃ ॥ ৪৮৭ ॥ সর্বতো নিশ্মমত্বং যৎ মমহঞ্চ পরং হরো। গোপীবং তদ্ধি বিজ্ঞেয়ং নাভীরীস্বস্তু লোকিকম্॥ ৪৮৫॥ **७**९काम-प्रमनीः लीलाः भुवः म्ह वर्षय्न मूहः। আণ্ড কামং হিনোতোত-ম চিত্রং নাত্র সংশয়ঃ॥ ৪৮৬॥ ন কুষ্ণো মানুষো ভৌতো মানুয্যশ্চ ন গোপিকাঃ। তল্লীলা সুতরাং শুদ্ধা মোক্ষদা নতু মানবী॥ ৪৮৭॥ সারার্থঃ সর্ববেদানাং দর্শিতো হরিণ। স্বয়ম্। অভিনীয় মহারাসং জীবানাং মুক্তিহেতবে ॥ ৪৮৮॥ "মুক্তি হিস্বান্তথা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ। ইতি বেদাস্তনিৰ্দিষ্টং বিগুতে মুক্তিলক্ষণম্॥" ৪৮৯॥ জীবাঃ প্রকৃতয়ো নিত্যা-শ্চিন্ময়া তুঃখ-বর্জ্জিতাঃ। সেব্যঃ কৃষ্ণ: সদা তাদা-মানন্দঘনবিগ্রহ:॥ ৪৯০॥ বিশ্বত্য স্ব-স্ব-রূপং তাঃ কৃষ্ণমায়াবিমোহিতাঃ। ভৌতং দেহং সমাঞ্রিত্য মন্তব্তে স্বান্তদাত্মিকা: ॥ ৪৯১ ॥

স্ব-দেব্যং পরমানন্দং হিন্তা ছুঃখমশাশতম্। সেবস্তে ভৌতিকং বস্তু স্থাপেলয়া দিবানিশম ॥ ৪৯২ ॥ ইদমেবাশুথারূপং জীবানাং সচ্চিদাত্মনাম্। কারণং সর্ব্বত্ব:খানাং তদ্ধিত্বা মুক্তিমন্বিয়াৎ ॥ ৪৯৩ ॥ স্বকীয়াঃ প্রকৃতীরিত্থং কুত্তা কুষ্ণঃ স্বমায়য়া। পরকীয়াঃ পুনর্কেদ-বাচাহ্বয়তি তাঃ পুনঃ ॥ ৪৯৪ ॥ ইমাং ভাগবতীং লীলাং পণ্ডিতঃ কো ন বুধ্যতে। গীতোপনিষদে। যোহি পঠত্যভিনিবেশবান্ ॥ ৪৯৫॥ যদি কশ্চিন্ন বুধোত তদর্থং ভগবান স্বয়ম। কুপালু দুর্শব্যামাস তদর্থং লীলয়া ব্রজে॥ ৪৯৬॥ কৃত্বা স্বাঃ প্রকৃতী রাধা-প্রমুখাঃ পরদারবৎ। বংশীস্বনেন চাহুয় স্বান্তিকং পুনরানয়ৎ ॥ ৪২৭॥ লক্ষণানি দশোক্তানি পুরাণস্থ মহর্ষিভিঃ। লক্ষণং চরমং তত্র নির্দিষ্টমাশ্রয়াভিধম্॥ ৪৯৮॥ ''অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমৃতয়ঃ। মন্বস্তরেশাসুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ॥" ৪৯৯॥ আশ্রয়ঃ কীর্ত্তিতো যন্মা-তত্র মুক্তেরনস্তরম। তস্মাদাশ্রয় এবাসো মুক্তেরপি মহন্তরঃ॥ ৫০০॥ व्याखार्या खगवान कृष्णः मिक्रमानन्मविश्रदः। বিখেষামাশ্রয়ত্বেন ব্যাখ্যাতঃ স্বামিভিন্তথা। ৫০১ ।

"দশ্যে দশ্মং লক্ষ্য-মাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম। শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥" ৫০২॥ আশ্রিতাশ্রয়তাং স্বস্তু স্বজগদ্ধামতাং তথা। ব্রজে চাদর্শয়ৎ কুষ্ণ আত্মনঃ পরধামতাম ॥ ৫০৩ ॥ দর্শয়ন স্থোদরে বিশ্বং জনকৈ জগদীশবঃ। ব্যজ্ঞাপয়ৎ স্থবিস্পষ্টং জগদ্ধামত্বমাত্মনঃ॥ ৫০৪॥ বিপদ্<mark>তাঃ স্বাশ্রিতান রক্ষ-মস</mark>কুদব্রজবাসিনঃ। স্বস্থ চাদর্শয়ৎ কৃষ্ণ আশ্রিতাশ্রয়তাং পুনঃ ॥ ৫ • ৫ ॥ স্থানন্দং স্থাদয়ন গোপীঃ কুফো রাসমিষেণচ। অদর্শরৎ সদানন্দং প্রধামত্মাত্মনঃ ॥ ৫০৬॥ যাগো যোগস্তপো ধ্যানং ভক্তিজ্ঞানঞ্চ তান্বিকম। যদর্থং বিহিতং সোহয়ং রাসো বিশ্বফলাৎ ফলম্॥ ৫০৭॥ অতঃ শ্রীভগবদ্রাস-লীলা কামবিমর্দ্দিনী। নিবুজিদায়িনী চৈব নির্কিবাদমিতি স্থিতম ॥ ৫ ০৮ ॥ পঞ্চাধাায়ী সমাপ্তেয়ং গোপোইজ্ঞানমতীতা চ। প্রেমাপুঃ পরমানন্দং মধুরেণ সবিগ্রহম্॥ ৫০৯॥ ক্ষমতামপরাধং গ্রী-গ্রীরাধা-বল্লভো মম। যন্ত্রির্ম্মলা ময়া স্পৃষ্টা তল্লীলাভিমলীমসা॥ ৫১০॥ ক্ষমস্থামপরাধং মে শ্রীরাধাদিব্রজ্ঞাঙ্গনাঃ। वज्ञीराज्य मंत्रा रुपष्टिः एक कृष्ण्याय निर्म्यनम् ॥ ৫১১ ॥

ক্ষমতামপরাধং মে কালোহসোঁ তুর্জ্জয়ং কলিং। যদ্বসন্ বিষয়ে তস্ত তদ্বৈরিস্তুতিমাচরম্ ॥ ৫১২ ॥ সর্ব্বধর্মান্ পরিতাজ্য কৃষ্ণমেব শ্রয়স্তি যে। মূর্ত্তানন্দেন তেনৈব মোদস্তে তে ২তি স্থিতম্॥ ৫১৩॥

বিশুক্রপং মদন দমনং দীব্যদাভীরবালা-

মালামধ্যে যুগপদবলা-যুগ্মধ্যে চ থেলন্। রাধাকান্তো রতিরসময়ীং নির্ম্মলাং রাসলীলাং ব্রহ্মানন্দাদপি সুখতরাং ভাতু তম্বন্মদন্তঃ॥৫১৪॥

রাধা রাদেশ্বরী সা মধ্ররসময়ী কৃষ্ণভক্ত্যেকদাত্রী তস্তাঃ স্থাশ্চ সর্ব্বাস্তদমুগতহৃদঃ কৃষ্ণসেবৈক্সারাঃ।

শ্রীরাধাবল্পভ-শ্রীচরণ সরসিজ-প্রেম**লেশস্ত লেশং** সঞ্চার্য্যেমং স্থদীনং জনমতিপতিতং সমতং শোধয়ন্ত ॥৫১৫॥

ঈশে বংশীধরে কৃষ্ণে অবলাকুলনাশনে। ভবেদ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাশ্বতঃ সতাম্॥ ৫১৬॥

ইদং শ্রীবাস্থদেবস্থা কৃষ্ণস্থা পরমাত্মনঃ। ভবতু প্রীতয়ে নিতাং ভল্লীলাঙ্কিতপুস্তকম্॥ ৫১৭॥

ইতি জ্ঞীনীলক।ন্তদেব-গোস্বামিনা বিরচিতে

শ্রীক্বফলীলামৃতে রাসলীলামৃতম্ ॥

শ্ৰীকৃষ্ণার্পণমস্ত ।

# শ্ৰীকৃষ্ণ-লীলামৃত

---

### প্রভূপাদ-

## শ্রীনালকান্ত দেব-গোস্বামি-

ভাগবতাচার্যা-প্রণীত।

দিতায় সংস্করণ

প্রকাশ - শ্রীন্পেক্রনাথ ঘোষাল।
১৪।২।১ বাহির মিজাপুর রোড, --গডপার কলিকাতা।

প্রিন্টার — ই শশিভ্ষণ পাল।
মেট্কাফ প্রেস,

১৯ নং বলরাম দে ব্লীট, কলিকাডা
১৩০১ সাল।

#### मङ्गा हर्न ।

যম-ভয় যায় দূরে যাহার শরণে। শরণ লইনু সেই নীরদ-বরণে॥ অরে অন্ধ মন যদি চাহিদ নয়ন। কৃষ্ণ-পাদ-পদ্ম মধু কর আহরণ॥ কৃষ্ণপ্রাণ কৃষ্ণমন প্রেমে মাভোয়াল। শরণ আমার সেই শচীর তুলাল ॥ **স্বরব্রন্য-বংশীক্রে মাতায় ভুবন**। শরণ আমার সেই শ্রীবংশীবদন ॥ বেদ বিরচিলা বিধি কুপায় যাঁছার। সেই বাস্থদেব শুধু শরণ আমার॥ গোলোকপতির গুণ গাবে মর্ত্ত্য নর। অবোধ হইয়া করি তুরাশায় ভরু॥ অথবা উচ্ছিষ্টভোজী পাবেই আহার। আমি ত উচ্ছিউভোজী সুধী-সবাকার॥ নারায়ণ শরোত্তম নর ব্যাস বাণী। এ সবে নমিয়া আলোচিবে জয় বাণী।

# প্রীকুষ্ণ-লীলামূত।

#### --

## গোলোক-লীলামৃত।

#### \* নুমো ভগবতে বাস্থদেবায় I\*

সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ভগবান শ্রীক্সফের নিভাধামের নাম গোলোক। তিনি অনাদিকাল হইতে নিজ নিতাধামে নিতাই বিরাজিত আছেন। ব্রহ্মসংহিতা-নামক অতি প্রাচীন প্রামাণিক প্রত্তে লিখিত আছে—"যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা হইয়াণ্ড আপন অংশস্বরূপ চিদানন্দ-রসময় শক্তিগণকে লইয়া গোলোক-নামক নিতাধামে নিতা বিরাজিত আছেন আমি সেই গ্রীগোবিন্দের ভঙ্গনা করি"। ব্রহ্মসংহিতার উক্ত বাক্যামুসারে গোলোকধামে ভগবানের নিজাবস্থান অবগত হওয়া যায়। তন্তির গোপালতাপনী শ্রুতিতে গোলোক, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও গোপ-গোপীদিগের বিষয় সবিস্তারে বর্ণিত আছে: এই কুদ্র গ্রন্থে সে সমুদায় উদ্ধৃত করা অসম্ভব। যাঁহারা সবিস্তবে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ঐ গ্রন্থ আলোচনা করিয়া দেখিবেন। গোলোক ধাম চিন্ময় ; স্থভরাং প্রাকৃত চর্ম্মচক্ষুতে দেখিবার বিষয়

নহে। জ্ঞানাঞ্জন-শোধিত প্রেমনেত্রেই উহা দেখিতে পাওয়া যায়; ঐ প্রেমনেত্রের অপর নাম চিদিন্দ্রিয়; ঐ চিদিন্দ্রিয়ই চিদ্বস্ত দেখিবার সাধন। ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণেও বলিয়াছেন, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও নিত্যধাম বৈকুঠধাম, ভাহারও পঞ্চাশৎ কোটি যোজনের পরে গোলোক।

ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যক্রিয়ার এবং প্রাদ্ধাদি নৈমিত্তিক ও ব্রতাদি কামাক্রিয়া-কলাপের প্রারম্ভে যে বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক আচমন করিয়া থাকেন, উহাও অতীব্রিয় ভগবদ্ধামের পরিচায়ক। তাহার সংক্ষিপ্ত অর্থ এই— "জ্ঞানিগণ আকাশে প্রসারিত দৃষ্টির স্থায় অপ্রতিহত দিব্য-চকুতে বিষ্ণুর দেই পরম পদ দর্শন করিয়া থাকেন।" স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রারম্ভে আপন চিন্ময় ধামের পরিচয় দিয়া বলিয়াছিলেন,—"দেখ অৰ্জ্জ্ন! যে স্থান স্থান লোক, চন্দ্রপ্রভা ও অগ্নিজ্যোতির প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ যে স্থান নিজালোকেই আলোকিত এবং যে স্থানে গমন করিলে জীবগণকে আর জন্ম মৃত্যু অনুভব করিতে হয় না তাহাই আমার পরম ধাম।" সচ্চিদানন্দময় ঐ ভগবদ্ধামের অবধি নাই। উহা আপন অসীম স্বরূপে অনন্তবক্ষাও ব্যাপ্ত করিয়া বক্ষাণ্ডের বাহিরেও অনম্ভ-বিসারিত। শ্রুতিতে কথিত আছে—"এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড অনস্ত ভগবদ্ভূতির এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ যৎকিঞ্চিন্মাত্র এবং ব্রহ্মাণ্ডের অর্থাৎ প্রকৃতির বাহিরে তাঁহার ত্রিপাদ অর্থাৎ অনস্ত বিভূতি।" স্বয়ং ভগবান্ও অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন-"আমি মদীয় একাংশদারা সমস্ত জগৎ বাাথ করিয়া রহিয়াছি।" ব্রন্ধাণ্ডের অস্তিহ স্বাকার করিলেও ভগব-দ্বামের অনস্ততা নষ্ট হয় না. কারণ ভগবদ্বাম চৈতন্তময় এবং ব্রহ্মাণ্ড সেই চৈতন্যেরই প্রাকৃতিক পরিণাম। যেমন জলেরই বিকার ফেনাদি অপার জলরাশির বক্ষে ভাসিয়া যায় সেইরূপ চৈতত্ত্বেরই বিকার অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড অনস্ত চৈতত্ত্যসাগরে অনুক্ষণ ভাসিতেছে। অভিনিবিষ্ট-চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়,—নিখিল ব্রহ্মাণ্ডও গোলোক; গোলোক ভিন্ন স্থান নাই তবে অনাবৃত বিশুদ্ধ চৈত্রসময় ধামই গোলোক এবং গুণারত মলিন চৈতন্যময় স্থানই ব্রহ্মাণ্ড নামে অভিহিত হইয়া থাকে। চিদাকার সনাতন আনন্দময় ও অসীম ভগবদ্ধামই ভগবদিচ্ছায় একাংশে গুণযুক্ত হইয়া ঐ ত্রিগুণেরই অল্পতা ও আধিক্য-বশতঃ ত্রশালোক হইতে ক্রমে ক্রমে স্থল, স্থলতর ও স্থুলতম হইয়া আদিয়াছে। গুণাবরণ উন্মোচিত হইলেই আনন্দ-ময় বিশুদ্ধ গোলোক প্রকাশিত হইয়া পড়ে। বস্তুত ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্যান্ত আমরা সকলেই গোলোকেই অবস্থান করিতেছি। বাঁহারা সাধন-বলে গুণাবরণ উন্মোচন করিতে পারেন, তাঁহারা আপনাদিগকে গোলোকেই অবস্থিত দেখেন। ভগবান ঐক্নিফ অৰ্চ্ছনকে বলিয়াছেন, ''ব্ৰশ্বজ্ঞ ব্যক্তি ব্ৰশ্বেই অবস্থান করে। এক্ষ ও গোলোক একই বস্তু। রামানুজ প্রভৃতি ভক্ত ভাষ্যকারদিগের কথা দূরে থাকুক, জ্ঞান-পক্ষপাতী শক্ষরাচার্যাও শ্রুতি-সম্মত বৈষ্ণবধাম স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার গীতাভাষ্যেও পুনঃ পুনঃ বৈষ্ণবধামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"গো" শব্দের অর্থ কিরণ অর্থাৎ জ্যোতিঃ এবং "লোক" শব্দের অর্থ ভূবন , এই নিমিত্তই ক্ল্যোতিশ্বয় ভগবদ্ধামের নাম 'গোলোক' হইয়াছে এবং এই নিমিত্তই উহার অনা কোনও প্রকাশকের প্রয়োজন নাই। যেমন সূর্য্য আপনিই আপনার প্রকাশক,—অন্ত কোনও পার্থিব আলোক সূর্যাকে প্রকাশ করিতে পারে না, সেইরূপ জ্ঞানালোকে আলোকিত গোলোক-ধামের অন্য কোনও প্রকাশক সম্ভবে না; উহা নিজালোকেই ব্দালোকিত হইয়া সূর্য্যাদি অখিল লোক প্রকাশিত করিতেছে। মানবের মধ্যেও ভাগ্যক্রমে যাঁহার জ্ঞাননেত্র প্রস্থারিত হয়, তাঁহার আর চর্মচকু বা স্থ্যালোকের প্রয়োজন হয় না. তিনি চর্মাচকু নিমালিত করিয়া, এক স্থানেই উপবেশনপূর্বক ব্রহ্মাণ্ডের সমুদায় ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। এই निमिखरे ब्लानमूर्जि जगवान् महार्तितव क्रमधाए ब्लानरनज अतील স্বুতরাং অপর নেত্রদ্বয় নিমীলিত। আলোক-বাচক কোনও শব্দ প্রবণ করিলেই আমরা সূর্য্যাদির আলোক মনে করিয়া থাকি; কিন্তু জ্ঞানালোক তাহা বা তত্ৰপ নহে; সাধন ভিন্ন **উহার স্বরূপ ধারণা করা যায় না**।

গোলোকধাম তমং, রক্ষঃ ও সন্ধ এই প্রাকৃতিক ত্রিণ্ডণের অতীত। তথায় তমোগুণ নাই, স্থতরাং মৃত্তিকাদি স্থল পদার্থও নাই, রজোগুণ নাই; স্থতরাং অভাব-পূরণার্থ ক্রিয়াকলাপের চাঞ্চল্যও নাই এবং সন্ধণ্ডণ নাই; স্থতরাং আন্মোন্নতির নিমিন্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানের আড়ম্বরও নাই। কালের অধিকার না থাকায় সেখানে জন্ম, জন্মান্তরান্তিছ, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, হ্রাস ও ধ্বংস

নাই। উহা অনাদিকাল হইতে একই ভাবে অবস্থিত আছে এবং অনস্তকাল পর্যান্ত একই ভাবে থাকিবে। তথায় কোনও প্রকার তুঃখ বা তুঃখমিশ্রিত স্থাথের সম্ভাবনা না থাকায়, সর্ববদাই শান্তি ও নিত্যাননের নিতালীলা। সেখানে আকাশ নাই, স্থতরাং অবকাশোখ শব্দও নাই; কিন্তু অবকাশানপেক স্বভঃসিদ্ধ মধুরস্বর ও মনোহর বাক্যালাপ আছে: সেখানে বায়ু নাই, স্থভরাং বায়ুমূলক স্পর্শও নাই; কিন্তু নিত্য-স্থুখকর শৈত্যানুভব আছে: সেধানে তেজ নাই, স্থুতরাং তেজোগুণ রূপও নাই : কিন্তু অপ্রাকৃত আনন্দঘন বিগ্রহ আছে : দেখানে জল নাই, জল-সভাব রসও নাই; কিন্তু অমৃতাধিক চিদানন্দ-রদের অনপায়ী আস্বাদন আছে; তথায় ভূমি নাই; ভূমিধর্ম গন্ধও নাই; কিন্তু চিত্তোন্মাদক অবিচ্ছিন্ন অভৌম সৌরভ আছে। সেখানে কর্ম্মেন্দ্রিয় নাই, কিন্তু যদুচ্ছাকৃত লীলাময় কর্ম আছে: দেস্থানে জ্ঞানেন্দ্রিয় নাই: অংচ অপ্রতিহত অনম্ব-বিদারিত বিজ্ঞান আছে। দেখানে অভিমানাত্মক অহঙ্কার নাই, কিন্তু নিরভিমান সেব্য ও সঙ্কোচশৃত্য সেবক আছে: তথায় অনবিখিত বিকল্লাত্মক মন নাই, কিছ আনন্দনিষ্ঠ ঐকান্তিক মনন আছে: তথায় নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি নাই, অথচ অবিচলিত অসন্দিগ্ধ বিবেচনা আছে। সেখানে কদর্য্যের প্রতিযোগী স্থন্দর নাই, এবং তিক্তের প্রতিযোগী মধুর নাই, কিন্তু ভাবময় মূর্ত্তিমান্ সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য আছে। ফলতঃ উহা ভাবের রাজ্য, রসের আলয় ও নিত্যানদের আধার।

ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য-বাাদ-বির চত বেদাস্কদর্শনের শেষ সূত্র ব্যাখ্যা করিতে উন্নত হইয়া প্রদক্ষক্রমে শ্রুত্বক্ত রান্ধী পূরার পরিচয় দিয়াছেন। সর্ব্রদমক্ষে শ্রুতিবাক্য প্রকাশ করা শান্ত্র-নিষিদ্ধ; বেদাদি শান্ত্রবাক্যেও আমার অবিচলিত বিশ্বাদ; অতএব শঙ্কগেদ্ব শ্রুতিবাক্য অবিকল উদ্ধৃত করিতে সাহসী হইলাম না; এজন্ম কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া নিজ ভাষায় ব্যক্ত করিলাম—"প্রজাপতি ব্রন্ধার স্থবিস্তীর্ণ জ্যোতির্ময়র লোকে সোমবর্ষী অপথরক্ষ, সাগর-সদৃশ চিনয় সরোবর ও পরম সমৃদ্ধি-শালী ব্রন্ধান্তবন শোভা পাইতেছে।" অপৌরুষেয় অভ্রাস্ত শ্রুতিবাক্সের অভিপ্রায়ে প্রজাপতি ব্রন্ধার পুরীও জ্যোতির্ময়র; অতএব প্রজাপতিরও পতি স্বয়ং ভগবানের নিত্যধাম যে জ্যোতির্ময়র, ইহা শান্ত্রসেবী বৃদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য স্বীকার্য্য। গীতোক্ত পরম ধাম, ও শ্রুত্বক্ত পরম পদ একই অর্থের প্রকাশক, উভয় শান্ত্রই অপ্রাকৃত বৈষ্ণবধামের অনপনেয় প্রমাণ।

ঐরপ চিদানন্দময় নিতাধামে আনন্দঘনবিগ্রহ ভগবান্

শ্রীকৃষ্ণ স্বাক্ষোপাঙ্গস্বরূপ স্বজনগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সর্ব্বদাই
স্বানন্দাস্থাদনের আদান প্রদান করিয়া থাকেন;—তাহার বিরাম
নাই। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরপ্রক্ষের ঘনাবস্থা বা সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ সাধারণ জীবের ধারণার বিষয় না হইলেও, শাস্ত্রসম্মত
এবং প্রেমিক ভক্তের প্রত্যক্ত অমুভূত। স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন—'আমি প্রক্ষের, অব্যয় অমৃতের, সনাতন ধর্ম্মের ও
ঐকান্তিক আনন্দের প্রতিষ্ঠা"। সর্ব্বলোক-সমাদৃত টীকাকারচূড়ামণি প্রীধরস্বামী ভগবদ্বাক্যস্থ 'প্রতিষ্ঠা" শব্দের ব্যাখ্যায়

ঘনী ভূত ব্রহ্মই বলিয়াছেন। সর্ববেদের সারস্বরূপ গায়ত্রী-মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে — "জগৎ-প্রসবিতা দেবের সর্বশ্রেষ্ঠ তেজ ধ্যান করি।" ইহাতেও ভগবদ্বিগ্রহের স্থুম্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন সূর্য্যের তেজ বলিলে, সূর্য্য ও তেজ পৃথক্ পদার্থই বৃনিতে হয়, সেইরূপ গায়ত্রীমস্ত্রোক্ত "দেবের তেজ" এই বাক্যেও দেব ও তেজ এই তুই শব্দে পৃথক্ পদার্থই প্রতীয়মান হয়।

টীকাকার শ্রীধরস্বামী সূর্য্যের ও সূর্য্যপ্রভার দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া আরও বিশদভাবে বলিয়াছেন—''যেমন উত্তাপের ঘনীভূত পিগুই সূর্য্যমণ্ডল, সেইরূপ সৎ, চিৎ ও আনন্দ-স্বরূপ পরব্রন্দোর ঘনীভূত বিগ্রহই শ্রীকৃষ্ণ। যেমন ধনী ও ধন, গুণী ও গুণ এক পদার্থ নহে, সেইরূপ তেজস্বা ও তেজ একই পদার্থ হইতেই পারে না। যিনি তেজম্বা, তিনিই তে<del>জ –</del>এরূপ সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই অসঙ্গত ও অশাস্ত্রীয়। **ঐরূপ** সিদ্ধান্ত করিলে, শান্ত্রানুসারে অন্তোন্তাশ্রয় দোষের আপন্তি হয়। অতএব গাঁতোক্ত "প্রতিষ্ঠা" এবং গায়ত্র্যক্ত "দেবের" এই চুই পদ যে ভগবদ্বিগ্রহই প্রতিপাদন করিতেছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ব্রহ্মসংহিতাকারও গোবিন্দ-ভজনের ছলে ভগবদবাকোর ও শ্রুতিবাকোর অর্থ বিশদ করিয়। দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থিত পৃথিব্যাদি অসংখ্য বিষ্ণৃতির অস্তর্গত এবং তদতি-রিক্ত অনন্ত, অশেষভূত অখণ্ড পরব্রন্ম ঘাঁহার প্রভামাত্র, আমি সেই গোবিনের ভদনা করি।" আরও শ্রুতি বলিয়াছেন— "আচাৰ্য্য, বৃদ্ধি 😉 বিভার সাহায্যে কেহ কখনই প্রমান্ত্রার দর্শন পায় না; সেই পরমায়া যাহাকে কুপা করেন, তাহার নিকটেই তিনি নিজতমু প্রকাশ করিয়া থাকেন। এন্থলে তমু-শব্দ স্পষ্টই আছে; অতএব ভগবদ্বাক্যের এবং শ্রুতি-বাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইলে, সন্মাত্র, চিন্মাত্র ও স্মানন্দমাত্রের অতিরিক্ত সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ অবশ্রুই স্বীকার করিতে হইবে।

তরল পদার্থ অন্য পদার্থের সংমিশ্রণে ঘন হয় এবং অসংমিশ্রণেও ঘন হইয়া থাকে। জল মুদ্তিকার সহিত মিশ্রিত হইলে ঘন হয় এবং অমিশ্রিত জলও ঘন হইয়া শিলোপলে পরিণত হয়। দেইরূপ সূক্ষাদপি সূক্ষা সৎ, চিৎ, আনন্দও প্রকৃতির গুণসংযোগে স্থুলতর হইয়া ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হয় এবং ত্রিগুণের অসংযোগেও ঘনাকার ধারণ করে: ঐ ঘনীভূত বিশুদ্ধ সং, চিৎ, আনন্দই ভগবদ্-বিগ্রহের উপাদান। যেমন জলে ও জলোপলে বস্তুগত কিছুই বিশেষ ন ই, সেইরূপ ব্রন্ধে ও ভগবানে বস্তুগ্ কোনও পার্থক্য নাই: ব্রহ্মও সচ্চিদানন্দ্ ভগবানও সচ্চিদানন্দ: তবে, ব্রহ্ম নিরাকার, ভগবান সাকার এইমাত্র ভেদ। যেমন জল স্বভাবতই শীতল, আবার ঘন হইলে অধিকতর শীতল হয়, সেইরূপ আনন্দমাত্র ব্রহ্ম আনন্দকর হইলেও, আনন্দঘন-ভগবদ্-বিগ্রহ যে, অধিকতর আনন্দকর তাহাতে আর সন্দেহ নাই, এই নিমিত্তই প্রেমিক ভক্তগণ সাক্ষাৎসেবায় ভগবদানন্দের আস্বাদন পাইয়া ব্রহ্মানন্দও তৃচ্ছ-জ্ঞান করিয়া থাকেন।

চিদানন্দঘন ভগবদ্-বিগ্রহের স্থায় তাঁহার বসনভূষণাদিও

চিদানন্দখন। যেমন ভৌতিক ভূমগুলন্থ ভৌতিক মানবগণের অলকারাদিও ভৌতিক, দেইরূপ চিন্ময়ধামন্থ চিদ্বিগ্রহের অলকারাদিও অবগুই চিন্ময়। যদিও নিধিলদৌন্দর্যোর আধারস্বরূপ আনন্দময় বিগ্রহে সৌন্দর্য্যসম্পাদক অলকারাদির প্রয়োজন নাই' তথাপি মণি, মুক্তা, স্বর্গ, পত্র, পূত্প ও ময়রপুছাদি যে যে স্থন্দর পদার্থে যে যে সৌন্দর্য্য আছে, প্রেমভরে প্রীবিগ্রহের ধ্যান করিলেই, ভগবানের প্রত্যেক অঙ্গে দেই সেই সোন্দর্য্য যথাযোগ্য দেই দেই পদার্থরূপে, প্রেমিকের প্রেমনেত্রে স্থান্থ প্রীয়মান হইয়া থাকে।—ভাবুকের নিকটে ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক; স্কৃতরাং সত্য এবং সত্য বলিয়াই সত্যদর্শী মহর্ষিগণ ঐরূপেই ভগবানের ধ্যান করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন।

পরবিশের রূপের বিষয় আলোচিত হইল, একণে তাঁহার
নামের বিষয় কিঞিং আলোচনা করা উচিত। প্রীধরস্বামীর
উদ্ধৃত কৃষ্ণনামের নিরুক্তার্থ এইরূপ,—"কৃষ্ ও মুর্দ্ধগ্য শ,
এই উভয়ে মিলিত হইয়া 'কৃষ্ণ'শন্ধ উৎপন্ন হইয়াছে।" কৃষ্, 
শন্দের্ অর্থ ভূ অর্থাৎ সন্তা বা অন্তিত্ব এবং মৃদ্ধগ্য শ এর অর্থ
নির্ব্বৃতি অর্থাৎ পরমানন্দ অত এব কৃষ্ণ ও মৃদ্ধগ্য শ এর মিদনের
অর্থ অন্তিত্ব ও পরমানন্দের মিলন। মৃদ্ধগ্য শ এর মিদনের
অর্থ অন্তিত্ব ও পরমানন্দের মিলনে। মৃদ্ধগ্য শ এর ভ্রানার্থ বা
চৈতক্তার্থও অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায়; স্ক্তরাং অন্তিত্ব,
চৈতক্তা ও পরমানন্দের মিলনের নামই, 'কৃষ্ণ', অর্থাৎ বে
বস্তুতে চৈতন্য ও পরমানন্দের অন্তিত্ব ভিন্ন আর কিছুই
নাই, সেই বস্তুই কৃষ্ণ। প্রতিতে সৎ, চিৎ ও আনন্দই
পরস্তুক্রের স্বন্ধপ-লক্ষণ বলিয়া নিদ্ধিষ্ট হইয়াছে; কৃষ্ণনামক

বস্তুও সং, চিং ও আনন্দস্বরপ; অতএব শ্রুত্ত পরবক্ষ ও শ্রীকৃষ্ণ একই বস্তু: স্থতরাং ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারণ করা এবং কুষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করা একই কথা : অধিকন্তু কুষ্ণনামে পরমানন্দস্বরূপ পরম রসের অধিকতর আস্বাদন পাওয়া যায়। পরমাত্মস্বরূপ পরমেশ্বর রূপবান্ হইলেও, প্রাকৃত দর্শনেব্রিয়ের বিষয় নহেন: তিনি ষাহাকে কুপা করেন, তাহার সম্মুখে আপন অপ্রাকৃত তমু প্রকাশ করিয়া থাকেন, ইহাই 🚁তির অভিপ্রায় এ কথা পূর্বেব বলা হইয়াছে। যদিও শ্রুতির অনেক স্থলে তাঁহাকে অরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন. তথাপি তাঁহার কোনও প্রকার রূপ নাই, শ্রুতির এরূপ অভিপ্রায় নহে; প্রাকৃত ভৌতিক রূপ নিষেধ করাই শ্রুতি-ৰাক্যের অভিপ্রেত। দর্শনেব্রিয়ের ভোগ্যবিষয়ের নাম রূপ; ভগবানের রূপ দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্ম নহে, এই নিমিত্ত তাঁহাকে অরূপ বলিয়া নিদেশি করা হইয়াছে; নতুবা একই শাস্তে একই বস্তুকে একবার অরূপ আবার স্থানান্তরে তমুমান ৰলিলে, বিরুদ্ধবাদের সামঞ্জস্ত তুর্ঘট হইয়া উঠে। অতএব স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, পরব্রন্ধের তন্ম আছে কিন্তু রূপ নাই, অথাৎ অপ্রাকৃত আনন্দঘনবিগ্রহ আছে, কিন্তু তাহা চর্দ্ম-চক্দুর গোচর নহে। যাজ্ঞবন্ধ মৈত্রেয়ীকে বলিলেন-"অরে অন্মিই জীবের জন্টব্য।" ইহাতে আরও বুঝিতে পারা যায় যে, যেমন প্রাকৃত রূপাতিরিক্ত ভগবানের অপ্রাকৃত বিগ্রহ আছে, দেইরূপ অপ্রাকৃত বিগ্রহ দর্শনের উপযুক্ত অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ও আছে। নতুবা যাহার রূপ নাই, তাহা এইবা হইবে

কিরূপে ? এবং যাহা অতীন্দ্রিয়, তাহা দর্শন করিবার সাধনই বা কি ? এরপ সিদ্ধান্ত না করিলে, শিরোহীনের শিরঃপীড়ার স্থায়, অরপের দর্শন নিতান্ত হাস্তজনক ও নির্থক হইয়া দাঁডায়। আরও, অপ্রাকৃত বিগ্রহ স্বীকার না করিলে, "চরণ নাই, কিন্তু চলেন; হস্ত নাই, কিন্তু গ্রহণ করেন:" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের গতি কিরূপ হইবে ৭ ঐ সকল এবং ঐরূপ বিকল্পার্থক অস্তাস্থ শ্রুতিবাক্যের সামঞ্জুস্ত করিতে হইলে. বুঝিতেই হইবে যে. ভগবানের অঙ্গপ্রভাঙ্গাদিবিশিষ্ট শ্রীবিগ্রন্থ আছে — অথচ নাই: অর্থাৎ অপ্রাকৃত আনন্দঘন বিগ্রহ আছে,—মনুষ্যাদির ন্যায় অস্থি-মাংদাদিময় প্রাকৃত শরীর নাই। লক্ষণার্ত্তির আশ্রয়ে কায়ক্লেশে সমস্ত বিরুদ্ধবাদেরই এক প্রকার মীমাংসা করিতে भाता याय ; किन्नु यथारन मुक्तार्थित वाक्षा मिहेशार्से लक्ष्मा ; মুখ্যার্থের বাধা না থাকিলে লক্ষ্যার্থ করিবার ব্যবস্থা নাই। "দেবদত্ত গদ্ধায় বাস করিতেছে" বলিলে অগত্যা লক্ষণার আশ্রয়ে গঙ্গা শব্দের অর্থ গঙ্গাতীরই করিতে হয়, কেননা গঙ্গা শব্দের মুখ্যার্থ ভগীরথ-খাতস্থ জল: জলে মমুয্যের বাস সম্ভ-বেনা: কিন্তু সর্ববসম্ভব প্রমেশ্বরে অসম্ভাবনা কি আছে ? বরং ঘাঁচার ইচ্ছামাত্রেই অসংখ্য আকারবিশিষ্ট বিশ্বসংসার উৎপন্ন হইতে পারে তাঁহার নিজের আকার নাই. ইহাই অসম্ভব : অপৌরুষেয় অভান্ত শান্তের এরূপ সিদ্ধান্ত সুধীগণের অনুমোদিত হইতে পারে না। দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা অভান্ম নিরাকারবাদী' তাঁহারাও প্রার্থনার সময়ে পরব্রক্ষের কর-করণাদি উল্লেখ করিয়া থাকেন: তাঁহাদের বিনা চেষ্টায় পরম

্সত্য আপনিই বাহির হইয়া পড়ে : ইহাও ভগবদ্বিগ্রহের অম্যতম প্রমাণ। যেমন জলমগ্র মনুষ্য স্থলস্থ বস্তু দেখিতে পায় না. সেই-রূপ মায়ামগ্র মনুষ্য মায়াতীত শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। আবার যেমন ঐ জলমগ্ন মনুষ্য জল হইতে উত্থিত হইলেই স্থলের বস্তু দেখিতে পায়, সেইরূপ মায়ামুগ্ধ মনুষ্য মায়া অতি-ক্রম করিলেই মায়াতীত বস্তু দর্শন করিতে সমর্থ হয়। জলচর জলের বস্তু দেখে, স্থলচর স্থালের বস্তু দেখে, ইহাই সাধারণ পার্থিব নিয়ম: তন্তির এক প্রকার উভচর স্কীব আছে: তাহারা যেমন স্থলে সেইরূপ জলেও দেখিতে পায়। মায়ামুগ্ধ মনুষ্য মায়াতীত ধাম দর্শন করিতে পারে না. কিন্তু মায়াতীত গোলোক-বাসিগণ মায়াতীত বস্তু ও মায়িক পদার্থ উভয়ই দেখিতে পায়। বাহারা সূক্ষ্ম দেখিতে পায়, তাহারা স্থল দেখিবেই, ইহা সকলেই বুঝিতে পারে। সচ্চিদানন্দঘন সাক্ষাৎ ভাগবতী তমুর কথা দুরে থাকুক, ঐশর রূপ দর্শন করিবার জন্মও অর্চ্ছনের দিব্য চক্ষুর প্রয়োজন হইয়াছিল।

রূপ তুই প্রকার; সুল ভৌতিক রূপ ও সূক্ষ্ম ভাবরূপ। ঐ উভয় রূপ পরস্পর সংশ্লিষ্ট; স্থূল বিনা ভাব ও ভাব বিনা স্থুল থাকিতেই পারে না। ভাবরূপও তুই প্রকার; নিত্য ও নশ্বর। কি চেতন, কি অচেতন, কি উদ্ভিদ, সমুদায় পদার্থেরই গভীরতম অস্তম্ভলেশ্রক অনির্বাচনীয় চিদানন্দের ভাব সমভাবে বিছমান আছে—উহা নিত্যভাব। ঐ নিত্যভাবই প্রকৃতির গুণকার্য্য আগ্রয় করিলে, গুণকার্য্যের বহুতা বশতঃ বহুভাবে প্রভীয়মান হয়। ঐ প্রাকৃতিক বহুভাবের নাম নশ্বর ভাব। ভিন্ন ভিন্ন কারণবশতঃ

मानवक्षारा भृत्रात्रापि नथत नवतरमत ভाব, भर्गावकारम मर्खणारे সমুদিত হইয়া থাকে; কিন্তু অনশ্বর আনন্দময় ভাব অফুটভাবে সমস্ত নশ্বর ভাবের আধাররূপে আছেই আছে। কথা দূরে থাকুক, বিরক্তি-জনক বীভৎসরদের, বুদ্ধি-বিনাশক রৌজরসের ও হৃদয়-বিদারক করুণরসেরও মূলে সেই আনন্দময় নিত্যভাব অফুটভাবে বিল্লমান থাকে; ইহা ভাবনা-নিপুণ স্থ্রসিক চিন্তাশীল ব্যক্তি অনায়াদেই অনুভব করিতে পারেন। জাগ্রদবস্থার কথা দূরে থাকুক, প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থাতেও জীব নিরা-লম্বন নির্মাল অস্ফুট আনন্দ আস্বাদন করিয়া থাকে, ইহা শান্ত্র-সম্মত, যুক্তিসঙ্গত ও স্থ<sup>ন</sup> গাণের অমুমোদিত। ঐ অম্ফুট **আনন্দই** আনন্দময় কোষ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ও বেদাস্ত দর্শনে. মানব-শরীর পঞ্চ ভাগে বিভক্ত করিয়া যে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়কোষ নামে অভিহিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে ঐ শেষোক্ত আনন্দময় কোষই সমস্ত অস্থায়ী আনন্দময় ভাবের আধারস্বরূপ নিত্যভাব। উপনিষদে বলিয়াছেন. – ''অনস্ত অপরি-চ্ছিন্ন ব্রহ্মই ঐ আনন্দময় কোষের বা নিত্য আনন্দময় ভাবের প্রতিষ্ঠা" অর্থাৎ আধার এবং গীতোপনিষদে স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন,—''আমি-ব্রন্মের প্রতিষ্ঠা।" এক্ষণে শাস্ত্রোক্ত বিচার-সিদ্ধান্তে (হিসাব নিকাসে) স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, যেমন সমস্ত পার্থিব পদার্থের অন্তর্গত অনতিক্ষুট উত্তাপের প্রতিষ্ঠা আকাশব্যাপী সূর্য্যকিরণ এবং সূর্য্যকিরণের প্রতিষ্ঠা মূর্ত্তিমান্ সূর্যামণ্ডল; সেইরূপ জগদন্তর্গত অকুট আনন্দময় ভাবের প্রতিষ্ঠা ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বিগ্রহবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

সাধারণ মনুষ্য স্থূলরূপ অবলম্বন না করিয়া, আনন্দময় ভাব-রূপ গ্রহণ করিছে সমর্থ হয় না; সেই নিমিত্ত স্বচ্ছুর সাধক প্রথমাবস্থায় গুরুরূপে সত্ত্বভাব সিদ্ধভক্ত ও উপাস্থরূপে পাষাণাদি-নির্দ্মিত আনন্দ-জনক ভগবদ্-বিগ্রহ অবলম্বন করিয়া সাধনার স্ট্রনা করিয়া থাকেন। যিনি ঐরূপ উপাসনা করিছে করিতে স্থূলের অন্তর্গত আনন্দময় ভাবের আকার গ্রহণ করিতে পারেন, তিনি বেদোক্ত 'দর্ব্বং ব্রহ্ম' বা গীতোক্ত "বাস্থদেবঃ সর্ব্বমিতি" প্রত্যক্ষ অনুভব করেন এবং তিনিই আনন্দঘন কৃষ্ণরূপ দর্শন করিবার অধিকারী হইতে পারেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অনধিকারে স্কুল পরিত্যাগ করিয়া মৌঝিক ভাবোপাসনার ভাণ করে, তাহার 'ইভোত্রপ্ততাে নষ্টঃ' হইয়া যায়। ঐরূপ ব্যক্তি অভিমানভরে আপনাকে উন্নত দেখাইতে গিয়া আপনিই চিরদিনের নিমিত্ত পরমানন্দ আস্বাদনে বঞ্চিত হয়।

ভোতিক পদার্থ একই সময়ে তুইরূপ হয় না, বা হইতে পারে না; কিন্তু ভগবান্ প্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় একই সময়ে স্থুল, স্ক্রম, অণু, রহৎ প্রভৃতি বিরুদ্ধভাব ধারণ করিতে সমর্থ। প্রুভিতে স্পষ্টই আছে— 'পরব্রহ্ম স্থুলও নহেন, অণুও নহেন; অথচ স্থুল ও অণু, তাঁহার কোনও নির্দিষ্ট বর্ণ নাই, অথচ তিনি নিতাই শ্যামস্কর্ম ও অরুণ-নয়ন।'' প্রীকৃষ্ণ সেই পরব্রক্ষের প্রতিষ্ঠা; স্থুওরাং তাঁহাতে অনুস্ভাবনা কিছুই নাই। প্রুভিতে ভগবান্কে শ্যামবর্ণ বিন্মাছেন; বাস্তবিকই তিনি শ্যামবর্ণ। অধিকক্ষণ নিরীক্ষণ করিলে সকল বর্ণই নেত্র-নিপীড়ক হয়; কিন্তু শ্যামবর্ণ দীর্ঘকাল দর্শনেও সেরুপ নেত্রের পীড়াদায়ক হয় না। জলকারশান্তে শৃদার

রসকে শামবর্ণ ও বিষ্ণুদৈবত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং রসতদ্বস্ত ভাবুক ভক্তগণ ভগবান্ প্রীকৃষ্ণকে মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার-রস
বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব শৃঙ্গার-রসের বর্ণ শ্যাম
হইলে, ভগবান্ স্কতরাং শ্যামবর্ণ। শ্যামবর্ণ নেত্রের পীড়াদায়ক
হয় না, আনন্দের আস্বাদনেও কাহারও পরিতৃপ্তি জন্ম না;
স্কতরাং আনন্দের শ্যামবর্ণ ই স্কুসঙ্গত; ভগবানের প্রীবিগ্রহ
আনন্দ্বন, স্কতরাং নব-নীরদ-শ্যাম। রাসলীলা-প্রসঙ্গে শৃঙ্গাররসের বিষয় আলোচিত হইবে; অল্লীল বোধে সহসা স্থণা করিবার
প্রয়োজন নাই।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে পবস্থান করেন, এ কথা শুনিলে তাঁহার প্রীমৃর্ত্তি পরিচিছন্ন বলিয়াই আপাততঃ মনে হয়; কেননা নিবাস অপেক্ষা নিবাসী ক্ষুদ্রভর হইবে, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম ও লৌকিক সিদ্ধান্ত; কুত্রাপি ইহার ব্যতিক্রম নাই। প্রাকৃত জগতের নিয়ম এইরূপই বটে; কিন্তু প্ররণ রাখিতে হইবে. চিন্ময় ভগবদ্ধানে গুণময়ী প্রকৃতির নিয়ম প্রচলিত নাই। অপ্রাকৃত ধানের হ্যায় তাঁহার বিগ্রহও অনস্ত—পরিচ্ছিন্নের হ্যায় প্রতীয়মান হইয়াও অনস্ত, অর্থাৎ জ্ঞানীর বিচারে অনস্ত, ভক্তের প্রেমে পরিচ্ছিন্ন। যাহা মানবী শক্তির অসাধ্য, মন্মুষ্য ভাহাই অসম্ভব বলিয়া মনে করে; কিন্তু অনস্তশক্তি জগদীশ্বরের অনস্ত স্পত্তীর তুলনায় পৃথিবী একটু পরমাণ্-পরিমিত স্থানমাত্র; তাহারই মধ্যে মন্মুষ্য-নামক জীব কীটাণুর হ্যায় বিচরণ করে; আমরা কীটাণু হইয়া অনস্ত মহিম-ময়ের মহিমা কিরূপে বৃঝিব ? তবে, এই মাত্র প্রবণ রাখা উচিত যে, সমস্ত অসম্ভব বাঁহাতে সম্ভবে, তিনিই ভগবান।

সাধকের ভাব বা অধিকার-ভেদে একই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরম তত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হন। জ্ঞানিগণ তন্ন তন্ধ कतिया विठातशृद्धक मिष्ठि स्वतं भारत भारत स्वतं स অমুভব করেন: পক্ষান্তরে প্রেমিক ভক্তগণ সেই চিদানন্দস্বরূপ অসীম অনস্ততন্ত্রকেই নিজ হাদয়-পরিমিত প্রেমামুরূপ ভূবনমোহন রূপে দর্শন করিয়া থাকেন। ভগবদ্ধামে কালের অধিকার নাই; স্থুতরাং ভগবান্ এক্রিফ নিত্যকিশোর ; ভাঁহার স্থুকুমার এীবিগ্রহ नवीन नौतरातत छाग्र भामवर्ग, अनकमल मधुत-अन मिनमग्र नुभूरत পরিশোভিত এবং কটীতট স্থবর্ণবর্ণ ধটীপটে পরম রমণীয়। তাঁহার গলদেশে বিমল বনফুলের মালা; অধরে অমৃতবর্ষিণী মোহন মুরলী এবং ফুল্মর নাদায় সিত্চন্দনের স্থুল্মর তিলক শোভা পাইতেছে। তাঁহার মস্তক স্থনীল স্থকোমল স্থচিকণ কেশকলাপে, ততুপরি বিচিত্রবর্ণ ময়ুরপুচ্ছে স্থশোভিত এবং সর্ববাঙ্গ কেয়ুরবলয়াদি ভূষণোত্তমে বিভূষিত। তিনি আপন অঙ্গপ্রভায় অধিল ভূবন উদ্তাসিত করিয়া পত্রপুষ্প-পরিশোভিত চিন্ময় কদম্বমূলে ত্রিভঙ্গভঙ্গিতে দণ্ডায়মান। তিনি স্বয়ং আনন্দময় হইয়াও বামাঙ্গ-সঙ্গিনী শ্রীরাধার সংস্পর্শে অধিকতর আনন্দ আস্বাদন করিতে-ছেন; শত শত চিজ্রপিণী নর্ম্মস্থী নির্নিমেষনয়নে ঐ অমুপম যুগলমিলন নিরীক্ষণ করিতেছে। নিখিল সৌন্দর্য্যের, অলোক-नायागुत 🕏 ननाजन भास्त्रित वाधातत्रक्र कृष्णक्रम पर्मन कतितन, কোটি কন্দর্পের দর্পও দূরীভূত হয়। এইরূপে পরমানন্দমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শত শত প্রেমরূপ শক্তিগণ কর্তৃক সেবিত হইয়া, আনন্দময় গোলোকধামে নিজাই বিরাজমান রহিয়াছেন।

ভগবানের শত শত শক্তিগণের মধ্যে মহাভাবরূপিণী শ্রীরাধাই সর্বশ্রেষ্ঠা: এক্রিফ্ট শ্রীরাধার জীবন। মহাভাবরূপিণী রাধিকা প্রতিনিয়তই রসরাজ শ্রীকুষ্ণের রাধনা অর্থাৎ আরাধনা করেন, এই নিমিত্তই তাঁহার সার্থক নাম 'রাধিকা" : তাঁহার এ নাম নিত্য, কাহারও কল্লিত নহে। "রাধিকা" নামের বুাৎ-পত্তিগত অর্থ বুঝিলে বুঝা যায় যে, যিনিই অনুক্ষণ অন্যচিত্তে ভগবানের আরাধনা করেন, তিনিই "রাধিকা" নামের অধিকারী কিন্তু রাধার ভায় গাঢ়তম কৃষ্ণাতুরাগ অন্থ কাহারও হয় নাই.— হইবেও না : সেইজ্বল্য তাঁহাতেই "রাধিকা" নাম নিত্য নিরুচ। পুরুষ ভোক্তা. প্রকৃতি ভোগ্যা, ইহাই বেদান্তের দিদ্ধান্ত; **জ**গতেও উহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় ; স্থতরাংপুরুষ সেব্য, প্রকৃতি সেবিকা, পুরুষ রাধ্য, প্রকৃতি রাধিকা। অতএব প্রেম-রূপিণী পরমাপ্রকৃতি রাধিকা প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়া থাকেন। যেমন মূর্ত্তিমতী হলাদিনী শক্তি শ্রীরাধা নিতাই ভগবানের আরাধনা করেন, সেইরূপ ঐ হলাদিনী শক্তির শতসহস্র বৃত্তিও মূর্ত্তিমতী হইয়া অমুক্ষণ শ্রীরাধার ও শ্রীক্রফের সেবা করিয়া থাকেন। ইহাঁরা শ্রীরাধা-কুফের সহিত একত্র অবস্থান করেন, শ্রীরাধাকুফের প্রীতি সাধনই ইহাঁদের একমাত্র অভিপ্রেত এবং ইহাঁরা সর্ব্বদাই শ্রীরাধাক্তফের সেবাকার্য্যেই নিরত ; এই নিমিত্ত ইহাঁরা শ্রীরাধা-কুষ্ণের সখী বা সহচরী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। শ্রীরাধার ও দখীদিগের সেবায় ভগবানের যেরূপ প্রীতি হয়, ভগবানের দেবা করিয়া তাঁহাদের তভোধিক আনন্দ হইয়া থাকে।

নিজানন্দেই নিত্যপ্রীত প্রমেশ্বরের আবার সেবাজস্থ প্রীতি কিরূপ, তাহা প্রেমিক রসিক ও ভাবুক ভক্তগণই বুঝিবেন, ব্যস্তে বুঝিবেন না।

আনন্দ ভিন্ন কেহ ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকিতে পারে না; আনন্দময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজানন্দের যৎকিঞ্চিৎ আভাস দ্বারা অখিল জগতের গোপ্তা অর্থাৎ রক্ষক! এই নিমিত্ত তিনি নিডাই গোপ এবং তাঁহার শ্রীরাধা প্রভৃতি সহচরীগণ নিতাই গোপী। শ্রীরাধাকৃষ্ণের স্বরূপাংশ বলিয়া তাঁহাদের নিত্যলীলার সহকারি-মাত্রই গোপ বা গোপী, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। শ্রুভিতে স্পষ্টই আছে—''নিখিল জীবগণ সেই একমাত্র অদ্বিতীয় প্রমানন্দের আভাসমাত্র আশ্রয় করিয়া জীবিত আছে।'' অতএব যখন ভগবদানন্দের আভাস ভিন্ন জীবের জীবন-রক্ষার উপায় নাই, তখন ডিনিই যে রক্ষক, গোপ্তা বা নিত্যগোপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। চিন্ময়ধামে আনন্দময় ভগবান্ প্রেমরূপ গোপীগণে মিলিত হইয়া, নিত্যই যে পরম রদাস্বাদের আদান প্রদান করেন, তাহারই নাম 'রাসলীলা' বা প্রেমানন্দের আনন্দময় সন্মিলন। কারণ, ঐ পরমরস বা পরমানন্দই সকল রসের বা সর্কবিধ আনন্দের আধার।

যেখানে আনন্দ সেইখানেই প্রেম এবং যেখানে প্রেম, সেই খানেই আনন্দ; আনন্দ ভিন্ন প্রেম হয় না এবং প্রেম ভিন্নও আনন্দ নাই; আনন্দের ঘনীভূত বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ এবং প্রেমের ঘনীভূত মূর্ত্তি শ্রীরাধা; স্কৃতরাং যেখানে কৃষ্ণ, সেইখানেই রাধা এবং যেখানে রাধা, সেইখানেই কৃষ্ণ; কৃষ্ণ ভিন্ন রাধা বা রাধা

ভিন্ন কৃষ্ণ থাকিতেই পারে না, ইহা বেদান্ত-সিদ্ধ। যাহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যমিলিত প্রেমানন্দের মূর্ত্তি প্রাকৃত নরনারীর স্থায় অত্যন্ত পৃথক্ বলিয়া মনে করে, তাহারাই আন্তি-প্রযুক্ত স্থাবিত্র প্রেমানন্দের স্থাবিত্র সম্মিলনে অথবিত্র অল্লীলতার কালিমা অর্পণ করিয়া, আত্মনাশই করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে প্রেম ভিন্ন আনন্দ নাই, আনন্দ ভিন্ন প্রেমও নাই, এই শান্ত্রসম্মত নিতাসিদ্ধ নিগৃঢ় প্রেমানন্দের তত্ত্ব যাহারা ব্বিতে পারেন, সেই ভাগ্যবান ভাবুকগণই প্রেমানন্দের মূর্ত্তি শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত পবিত্র সম্মিলন হাদয়ক্তম করিতে সমর্থ।

রাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলন বড়ই মধুর — মধুরাদপি মধুর—
ভাহার উপমা নাই; পক্ষাস্তরে এরূপ তুর্ব্বোধ্য বিষয়ও আর
দিতীয় নাই; ইহা কর্মীর কর্মের, জ্ঞানীর জ্ঞানের এবং যোগীর
যোগেরও তুঃস্পৃশ্য। ইহা একমাত্র প্রেমিক সাধকের আস্বাদনের
সামগ্রী; মাদৃশ প্রেমগন্ধহীন অসাধক ব্যক্তির আলোচনার
বিষয় নয়; তথাপি চপলতা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ
আস্বাদন করিবার চেষ্টা করিতেছি।

সেই অবিভীয় সৎ, চিং, আনন্দস্বরূপ বস্তুই প্রম তন্ত্ব।
জ্ঞানিগণ ঐ পরম তন্তকেই সত্তা-প্রধান ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করেন,
যোগিগণ চৈতন্ত-প্রধান প্রমাত্মা বলিয়া ধ্যান করেন এবং
প্রেমিকগণ আনন্দ-প্রধান বিগ্রহবান্ ভগবান্ বলিয়া সেবা
করেন। আবার কর্মিগণ ঐতিক ধনপুত্রাদি ও পারত্রিক স্বর্গাদির
কামনায় নানা দেবতারূপে উপাসনা করিয়া থাকেন। সকলেই
নিজ নিজ প্রবৃত্তি ও অধিকার অনুসারে যাহা করেন, তাহাই

ভাঁহাদের পক্ষে উপযুক্ত; কিন্তু আনন্দঘন ভগবানের উপাসনা জীবমাত্রেরই জহজ। এন্থলে "সহজ্ব" শব্দের লোক-প্রিসিদ্ধ অর্থ "অনায়াস-সাধা" নহে—তাহা সহ-জ অর্থাৎ স্বাভাবিক। জীব মাত্রেই জন্মাবধি মরণ পর্যাস্ত অমুক্ষণ কেবল কৃষ্ণামুসন্ধানই করিতেছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে,—মূর্ত্তিমান আনন্দই জীকৃষ্ণ, জীবও আনন্দব্যতাত অপর কিছুই চাহে না; আনন্দ ভিন্ন বাচেও না; অথচ আনন্দ কাহাকে বলে. আনন্দ কোণায় আছে এবং আনন্দ কিরূপে পাওয়া যায়, তাহা তাহারা জানে না; সেই জন্ম স্ত্রী, পূত্র, ধন সম্পত্তি প্রভৃতি সমস্ত পার্থিব পদার্থের মধ্যে আনন্দ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির আশা করে। যদি কেহ মূর্ত্তিমান আনন্দ-স্বরূপকে ধরিতে পারিত্র, তবে সে ব্যক্তি প্রীপুত্রাদি চাহিত না, ইহা দ্বির। জীবের এরূপ বলবতী আনন্দ-লিন্সা কেন? তাহা বুঝিবার জন্ম জীবের স্বন্ধপ আলোচনা করিবার চেষ্টা করি; তাহাতে রাধা-স্বরূপও পরিক্ষ্ট হইবে।

যেমন একই সৎ, চিৎ ও আনন্দ-স্বরূপ পরমতন্ত্ব সন্তাপ্রধান হইলে ব্রহ্ম, চৈতন্ত-প্রধান হইলে পরমাত্মা এবং
আনন্দ-প্রধান হইলেই ভগবান, সেইরূপ ঐ সৎ, চিৎ ও
আনন্দস্বরূপ বস্তু প্রেম-প্রধান হইলেই শুদ্ধ জীব। সন্তাস্বরূপ বস্তু নির্বিশেষ-ভাবে থাকিতে পারে, এবং আছেও—
চৈতন্ত-স্বরূপ বস্তু আপনাভেই আপনি পরিফুট; পরস্তু
অপর কেহ আস্বাদন না করিলে, "আনন্দ" শন্দই সিদ্ধ হয়
না; স্তরাং আনন্দের থাকা না থাকা সমান হইয়া পড়ে। এই
নিমিন্ত শ্রুতি বলিতেছেন—: পরব্রহ্ম আপনাকে অসৎ বলিয়া

भरन कांत्रलन" এवः "वह श्हेर्ड अखिनावी श्हेरलन।" भरन করা বা অভিলাষী হওয়া বাহুল্যমাত্র; কেননা, লীলাই যে. আনন্দের স্বভাব এবং আনন্দই যে লালার আস্বাছা, এ কথা চিন্তঃ শীল মাত্রেই বুঝিতে পারেন। মনুষ্য আনন্দ-প্রণোদিত হইয়াই ক্রীডা করে এবং ক্রীডা করিয়া স্থানন্দই আস্বাদন করিয়া থাকে— ইহা সর্ব্বলোক-বিদিত। কোনও প্রকার অভাব বোধ হইলে. তাহার পূরণ জন্ম স্বতই ইচ্ছা হইয়া থাকে; পূর্ণানন্দ-স্বন্ধপ ভগবানের কোনও প্রকার অভাব নাই : স্বতরাং ইচ্ছাও নাই। তিনি নিজেই প্রতিনিয়ত নিজানন্দ আস্বাদন করিতেছেন এবং তাহাতেই পরিতৃপ্ত আছেন, কিন্তু সে আনন্দ অপরিফুট; লীলা-ব্যতীত তাহা পরিফুট হয় না; সেই জম্ম তিনি যে অহৈতৃক আত্ম-প্রেমে আত্মানন্দ আস্বাদন করিয়া থাকেন, সেই স্থনিষ্ঠ প্রেমাংশ শত শত ভাগে বিভক্ত করিয়া, নিজাংশ দারা নিজানন্দ আম্বাদন করেন: ইহাই তাঁহার অপ্রাকৃত নিতালীলা এবং ঐ সমস্ত অপ্রাকৃত প্রেম-প্রধান ভগবদংশই শুদ্ধ জীব বা ভগবানের निजा-लीला-পরিকর। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ যেমন সচ্চিদানন্দ-ঘন, উহাদের রূপও সেইরূপ সচ্চিদানন্দঘন : কিন্তু প্রেম-প্রধান বলিয়া প্রেমময় এবং ভগবানের আনন্দাম্বাদনী শক্তি বলিয়া প্রেমময়ী দান্ত, দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য প্রভৃতি যত প্রকার প্রেমে বিমলানন্দ আস্বাদন করা যায়, ভগবান ঞ্রীকৃষ্ণ ুনিজানন্দ পরিফুট করিবার জন্য বা বিচিত্রভাবে আস্বাদন করিবার জন্য, ঐ সর্ববপ্রকার প্রেম ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ করিয়া, আবার একাধারে সমুদয় প্রেমও প্রকাশ করিয়াছেন; ঐ শমুদায় প্রেমের একাধারের নামই শ্রীরাধা। মর্ত্যালোকে প্রচলিত ভাষায় "প্রেম" শব্দের অর্থ করিতে হইলে বলিতে হয় "ভাল বাসা"। ভালবাসায় ঈশ্বরাংশ জীব ইশ্বরাংশ জীবকে যেমন বশীভূত করিতে পারে, তেমন আর কিছুতেই পারে না, ইহা সর্ব্বাদিসমত। অংশের স্বভাব দেখিয়া রাশির স্বভাব বুঝিতে পারা যায়। ভগবদংশ জীব প্রেমেই বশীভূত হইয়া থাকে। মতএব সর্ব্বজীবাধার আনন্দ-বিগ্রহ জ্বগদীশ্ব শ্রীকৃষ্ণও প্রেমকরিশিনী শ্রীরাধার নিতান্ত বশীভূত ও একান্ত অনুগত;—তিনি রাধা ছাড়িয়া থাকিতেই পারেন না;—মধুর, মধুর, মধুরাদপি মধুর!!

যখন অচিষ্যালীলাময় গোলোকপতির অহৈতুকী ইচ্ছায় বা অনাদি অমোঘ নিয়মে অনন্তচিন্ময় গোলোকধামের একাংশ দ্রিগুণ-সংযোগে মলিন ও সুল হইয়া, ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হইল, তখন গোলোকস্থ চিদানন্দময় অসংখ্য কৃষ্ণাংশ শুদ্ধজীবেরও কিয়দংশ ঐ অমোঘ নিয়মেই শরীর নামক মলিন স্থুল ভূতের আবরণে আরত হইয়া কারাগৃহস্থ বন্দীর ন্যায় তাছাতে আবদ্ধ হইয়া পড়িল; এবং তথায় দীর্ঘাবস্থানে ও কারাধ্যক্ষ বিগুণময় মনের পুনঃ পুনঃ প্রবাচনায় ঐ আবরণকেই 'আমি' ও 'আমার' বলিয়া ভালবাসিতে লাগিল; কিন্তু চিরপরিচিত ও চিরাস্বাদিতু আনন্দের প্রতি প্রেম অস্তব্রে অন্তব্রে সংস্থাররূপে রহিয়া গেল। এই জন্য মলিন জীব বাস্তবিক যাহা চাহে, তাহা নিজেই বুঝিতে পারে না;—চাহে আনন্দ, কিন্তু মনের উপরোধে পড়িয়া ভৌতিক পদার্থের জন্য লালায়িত। ঐ স্বাভাবিক

जानम-निकारे कुछ-८श्राप्त मःस्रात এवः छेभरताधिक भार्ष-প্রিয়তাই কাম অর্থাৎ মনের উপরোধে বা প্রবণমধুর-মন্ত্রণায় মুগ্ধ হইয়া অনিতা পদার্থের যে কামনা করে, ঐ কামনাই কাম। যথন এই কারাবদ্ধ জীবই বহু জন্মের ভঙ্গন সাধনে ও অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যোদয়ে কুফানন্দের যংকিঞিৎ আসাদন পাইবে. তখন আর কামের কুমন্ত্রণা শুনিবে না: তাহার সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় সেই নিরুপম রূপ সাগরে ডুবিয়া যাইবে; তখন জীব 'গোপী' হইবে — তথন জীব 'রাধা' হইবে ;— ইহলোকেই— এই শরীরেই— অন্তরে অনুরে 'রাধা' হইবে। আমি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত নহি: স্ত্রাং আলো জালিলে অন্ধকার সরিয়া যায়, কি উহা নিজেই আলো-স্বরূপ হইয়া যায়, তাহা জানিনা এবং আমি প্রেমিক ভক্ত নতি; স্থতরাং প্রেমের আবির্ভাবে কাম পলাইয়া যায়. কিংবা নিজেই প্রেনস্করণ হইয়া যায়, তাহাও জানি না : কিন্তু ঠিক জানি, যেধানে আলো সেখানে অন্ধকার নাইই এবং যেখানে প্রেম বা প্রেমময়ী এীরাধা দেখানে কাম-গন্ধও নাই, কাম্যবস্ত নাই-থাকিয়াও নাই,-অগ্নিদাহে ভস্মীভূত বিষধরের তার থাকিয়াও নাই।—দেখানে আছে—স্থবিমল প্রেমরূপিণী শ্রীরাধা এবং নিরবচ্ছিন্ন বিমলানন্দ,—নিধিলানন্দের আধার আনন্দ-विश्वह बीकुकः। देशहे (अभाननपन तांधाकुरकः त्र यूगनभिनन। মধুর মধুর মধুরাদিপি মধুর !!

গোলোকে এই মধুরাদপি মধুর যুগলমিলন অনাদিকাল হইতে প্রতিনিয়তই বিরাজমান। প্রেমক্সপিণী শ্রীরাধা কখনও আনন্দময় কৃষ্ণসাগরে নিমগ্ন হইয়া আজহারা হন, কখনও বা

উন্মগ্ন হইয়। সেবানন্দ আস্বাদন করেন। যেমন শ্রীরাধা কুষ্ণের জীবিগ্রহ পরস্পর ভিন্ন ও অভিন্ন, সেইরূপ 'রোধা-কৃষ্ণ নামও পরস্পর ভিন্ন ও অভিন্ন। মধুর ভাবের মূর্ত্তি শ্রীরাধাদি গোপী-দিগের স্থায়, মুর্ত্তিমান্ বাৎসল্য ভাবও নন্দযশোদাদি নাম ধারণ পূর্ব্বিক স্বকীয় ভাবে আনন্দ-বিগ্রহের সেবা করিয়া, পরমানন্দ লাভ করেন এবং সবিগ্রহ স্থাভাবও শ্রীদাম-স্থবলাদি-নামক 🗚 🖥 শত ভাগে বিভক্ত হইয়া, সখ্যোচিত হাস্ত-পরিহাসাদি দারা সালাং প্রমানন্দেরও আনন্দোৎপাদন করিয়া থাকেন : তত্ত্য তরু লতাদিও চিনায়; তাহারা নিরস্তর ফল-পুষ্পের ভার মস্তকে লইয়া দাসবৎ নীরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বেদমন্তের প্রণেতা শান্ত-সভাব ঋষিগণ চিনায় বিহুগাকারে ঐ সকল চিৎ-পাদপের শাখায় উপবেশন-পূর্ব্বক শ্রুতি মনোহর স্থুমধুর স্বরে সামগানের ন্থায় ভগবানের স্ততিগান করিতেছেন। ধর্মময়ী গোরূপিণী স্থুরভি স্বকীয় সার স্বরূপ প্রেমতুগ্ধে পরম গোপালকে পরিতুষ্ট করিয়া শত শত সন্তান-সন্ততির সহিত নিয়তই আনন্দ ধামে বিচরণ করিতেছেন। মধুরাদি যে যে ভাব জগতে কেবল অশ্রীর ভাব মাত্র, গোলোকে ঐ সকল ভাব মূর্ত্তিমান্ এবং প্রমানন্দ-দেবায় নিত্য নিরত। সকল ভাবই আনন্দের অনুগামী; আনন্দ ভিন্ন কোনও ভাবের উদয়ই হয় না. ইহা চিম্ভাশীল ব্যক্তি মাত্রেই প্লবগত আছেন; স্থতরাং ভাবময় আনন্দের রাজ্যে সমুদায় ভাবই সশরীরে সবিগ্রহ পরমানন্দের অমুবত্তী হইয়া রহিয়াছে। যখন ভগবান্ একৃষ্ণ স্বেচ্ছায় মথুরা-মণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া, ঐারুনাবনে নিজ লীলা প্রকট করেন, তখন গোলোকস্থ

শমস্ত লীলা-সহকারিগণকেও তথায় প্রকাশ করিয়া থাকেন।
ঐ সময়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া রাধিকা কায়মনোবাক্যে ভগবানের
শ্রীভিসাধন করিযা জীবগণকে প্রকৃত কৃষ্ণ-সেবা শিক্ষা দিয়া
থাকেন। তিনি আত তুচ্ছ বিষয়ানন্দের প্রতি তাচ্ছিল্য করিয়া,
ধনজনাদির সম্বন্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবানে আত্মদর্মর্পণ করেন
এবং সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই প্রীতি সাধন করিয়া থাকেন;
তাহাতেই তিনি আপনাকে পরম প্রীত ও চরিতার্থ মনে করেন।
তিনি শিক্ষা বা দীক্ষার অপেক্ষা না করিয়া, স্বাভাবিক অনুরাগ
ভরেই ভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন। তাঁহার স্বীগণও
তাঁহারই অনুবর্ত্তিনী হইয়া, অনুক্ষণ অন্সভিত্তে উভয়েরই
সন্তোষ সাধন করেন। প্রেমতব্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ ঐরপ ভগবৎপ্রেমকেই 'গোপীভাব' বলিয়া বর্ণনা করেন; ঐ গোপীভাবই
ভক্তগণের নিকট 'রাগাত্মিক! ভক্তি' বলিয়া পরিচিত।

প্রেমরূপিণী শ্রীরাধার আনুগত্য ভিন্ন কেহ কথনই কুফলাভে সমর্থ হয় না; কারণ শ্রীরাধাই প্রেমের আধার এবং প্রেম ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ পাওয়াও অসম্ভব। এই জন্মই প্রেমতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ অগ্রে শ্রীরাধার নাম উচ্চারণ করিয়া পরে শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিয়া পরে শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিয়ার ব্যবস্থা দিয়াছেন। মনুয়ের মধ্যেও ঘাঁহারা গোপীভাবে ভগবানের ভজনা করিতে পারেন, তাঁহারা ঐ ভাবের প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণলাভে সমর্থ হন এবং দেহান্তে নিজ ভাবের অনুরূপ চিনায় রূপ প্রাপ্ত হইয়া, আনন্দময় ভগবদ্বিগ্রহ আলিঙ্কন পূর্বক পরম শান্তি লাভ করিতে পারেন।

এইরপে পরমানন্দমূর্ত্তি ভগবান্ হরি চিদানন্দময় নিজ নিত্য

ধামে আপনারই স্বরূপরূপিণী গোপীদিগের সহিত নিতাই নিজানন্দ আস্বাদন করিতেছেন! দেখানকার সকল দেহই চিদ্ঘন: যেমন তরল জলে জলঘন জলোপল সকল ভাসিয়া থাকে, সেইরূপ চিন্ময়ধামে চিদ্ঘন বিগ্রহ সকল বিচরণ করে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে যে উত্তরোত্তর শতগুণিত আনন্দের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, আনন্দবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সমুদায় আনন্দের আধার-স্বরূপ। মহর্ষি বেদব্যাস বেদাস্ভসূত্রে নির্দেশ করিয়াছেন— 'বিখন শ্রুতি পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মকে আনন্দময় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তখন ব্রহ্ম নিশ্চয়ই আনন্দময়'' এবং শ্রুভিতে আছে—' আনন্দই ব্রক্ষের রূপ।" আনন্দমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীরুঞ্চ ঐ বেদাস্থসূত্রের ও শ্রুতিবাক্যের মূর্ত্তিমান্ অর্থস্বরূপে বিরাজমান; ঐ মূর্ত্তিমান্ পরমানন্দের আভাসই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের উপদ্ধীব্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আনন্দস্তরূপ রূপ ভাবুকেরই ভাব্য, প্রেমিকেরই প্রাপ্য এবং রদিকেরই আস্বান্থ ; অভাবুক,অপ্রেমিক ও অরসিক দেবতারাও উহা অনুভব করিতে পারেন না। আমার ন্যায় অল্প বৃদ্ধি অভাবৃক, অপ্রেমিক ও অর্দিক মনুষ্টের উহাতে হস্তার্পণ করাই ধৃষ্টতা মাত্র। আমি কাহাকেও রাধাকৃঞ-তত্ত্ব বঝাইবার জন্ম চেষ্টা করিতেছি না; কোনও প্রকারে ভগবন্ধাম আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য। হেলায় শ্রদ্ধায় কৃষ্ণনাম করিলেও সদগতি হয়; ইহা শাস্ত্রবাক্য এবং আমার ইহাতে দৃঢ বিশাস।

> ভাব রে হৃদয়ে সদা রাধিকা-রমণ। গোলোকে বিরাজে নব-বারিদ-বরণ।

অপার্থিব পীতধটী উজলে সুন্দর কটী ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে অঙ্গ অতি স্বশোভন। অপার্থিব বিভূষায় শ্যাম তনু শোভা পায় মুধর নূপুরে শোভে যুগল চরণ। শিরে পিচ্ছচ্ড়া ভায় স্বধরে মূরলী গায় অপরপ রুগে-গানে ভুলায় ভুবন। ভাব রে হৃদয়ে সদা রাধিকা রমণ। গোলোকে বিরাজে নব-বারিদ-বরণ॥ গোলোক বিহারী হরি ব্রহ্ম মৃত্তিমান্। তাঁহাতে বিশ্বাস যার সেই ভাগ্যবান্॥ ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গ্রেমানি-বির্বিচ্ছ-

बीकृष नौनागुर शालाकनौनागु ।

## অবতার-লীলামূত।



স্ব-রূপে যে ধেনু পালে, হয়ে অবতার নানারূপে পালে ধরা নমি পদে তার॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে স্বয়ং বলিয়াছেন—"হে ভারত! যে যে সময়ে ধর্ম্মের অবনতিও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, সেই সেই সময়ে আমি অবনীতে অবতীর্ণ হই ; সাধুদিগের পরিত্রাণ, অসাধু-দিগের বিনাশ ও ধর্ম-সংস্থাপনের জন্ম যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করি।" ভগবানের বাক্যই অবতার-বাদের অকাট্যপ্রমাণ: অতএব কাৰ্য্যবশতঃ নময়ে সময়ে ভগবদবতার হইয়া থাকেন ইহা স্থির। সকল সময়ে ভগবান্ ঐকৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েন না ; কখনও অংশে কখনও বা অংশাংশে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। কার্য্যের গুরুষ ও লঘুত বিবেচনা করিয়া, তিনি তদমুরূপ রূপে অবতারের অবতারণা করেন; এই নিমিত্তই অবতারদিগের মধ্যে অংশ ও অংশাংশরূপ তারতমা হয়। যথন ভগবানের কিঞ্চিৎ অংশ ভগবদিচ্ছায় প্রকৃতির রক্তঃ, সন্ত ও তমোগুণ আশ্রয় করে, তখন সেই, সেই অংশই যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রনামে অভিচিত হন। ইঁহারা গুণাবতার; ইঁহাদের শরীর সূক্ষা এবং ইঁহারাই যথাক্রমে স্বন্তি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন। অলৌকিক বলশালী মংস্থ-কূর্ম্মাদি অবতারগণ অংশাবতার মধ্যে পরিগণিত। ইঁহারা সময়ে সময়ে আবিভূতি হইরা, অলোকিক কার্য্যসাধন করিয়া থাকেন। যখন অনস্তশক্তি ভগবানের একতম শক্তির কিয়দংশ ভগবদিচ্ছায় কোনও ভাগ্যবান্ মনুষ্যে আবিষ্ট হয়, তখন তিনিও অবতার বলিয়া পরিগণিত হন। কপিল প্রভৃতি মুনিগণ ও পৃথু প্রভৃতি রাজগণ এই শ্রেণীর অবতার।

শাস্ত্রের অভিপ্রায় আলোচনা করিলে, বুঝিতে পারা যায়, ভগবান্ হইতে উদ্ভূত জীবমাত্রই ভগবদবভার। এই নিমিত্তই শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—অবতার অসংখ্য। শ্রুতিতে আছে—"পরমে-শ্ব ইচ্ছা করিলেন, — 'আমি বহু হইব'; অতএব যখন তিনিই বহু হইয়া জগংরূপে পরিণত হইয়াছেন, তথন সকলেই তাঁহার অবতার ; স্থতরাং অবতার অসংখ্য। একটি রক্তমুদ্রাও ধন বটে, কিন্তু যাহার একটিমাত্র মুদ্রা আছে, তাহাকে কেহই 'ধনী' বলে না; যাহার প্রভূত মুদ্রা থাকে, সেইব্যক্তিই ধনী বলিয়া অভিহিত জীবমাত্রই ঈশরাবতার হইলেও, যাহাতে অত্যল্প এশী শক্তি প্রকাশ পায়, তাহাকে অবতার বলা হয় না; পরস্তু যাঁহাতে প্রচর পরিমাণে ঐশী শক্তির বিকাশ হয়, তিনিই অবতার বলিয়া গণনীয়। বস্তুতঃ একমাত্র পরমেশ্বরই বহু হইয়া আপনার উপর আপনার দারা, আপনার সহিত, আপনিই ক্রীড়া করিতেছেন— ইহাই জগতের রহস্ত। কুপাময় প্রমেশ্বর নিজ মায়াদারা নিজ অংশ স্বরূপ জীবগণকে মৃগ্ধ কুরিয়া, নিজাংশ গুরুদারা ঐ সকল জীবকে অজ্ঞান হইতে উদ্ধার করিতেছেন। তিনি আপন অংশ-স্বরূপ, স্বতৃপ্ত জীবকে ক্ষুধা তৃষ্ণায় উৎপীড়িত করিয়া, আবার নিজাংশ অন্ন পানাদিদ্বারা, ক্লেশের শান্তি বিধান করিতেছেন। তিনি একাংশে রোগীর ন্যায় হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করেন, অপরাংশে চিকিৎসক হইয়া আরোগাদান করিয়া থাকেন। শ্রীরাধার কলমভঞ্জন লীলায়, শ্রীরন্দাবনে তিনি ইহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। এইরূপে নিজাংশস্বরূপ স্থ্যময় জীবগণকে শতশত তুংখে নিপীড়িত করিয়া, আবার নিজাংশ জীবদারা তুঃখের প্রতি বিধান করাই তাঁহার কার্য্য বা স্ক্রিলীলা।

জগতে যত প্রকার যন্ত্রণা আছে, সে সকলেরই মূল অবিছা: ভগবান তাহারও প্রতিকারের উপায় বিধান করিয়াছেন। তিনি নিজাংশ বিধাতার মুখবারা নিজ নিশাসাত্মক বেদ বহিন্ধত করিয়া, নিজাংশ গুরুষারা নিজাংশ জীবকে ঐ বেদ উপদেশ দেন। জীব অবিভাবন্ধনে দৃঢ়বন্ধ হইলেও, ঐ বেদার্থ অবগত হইয়া, নিজস্বরূপ স্মর্ণপূর্বক মুক্তিলাভ করে। জীবের বুদ্ধি আপাততঃ তিন প্রকার: কর্ম-প্রবণ, জ্ঞান-প্রবণ ও প্রেম-প্রবণ। জীবের বৃদ্ধির প্রকার-ভেদে বেদ-পাঠও স্থুতরাং তিন প্রকার। যদিও অনেক শিষ্য একই আচার্য্যের নিকট বেদাধ্যয়ন করে, তথাপি শিষ্যদিগের বৃদ্ধিভেদে বেদার্থ ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়। যাঁহাদের वृष्ति कर्ष-व्यवग डाँशात्रा कर्ष्यकल-युक्तभ युर्गानिहे मात विरवहना করিয়া, তদর্থে যাগযজ্ঞদারা ইন্দ্রাদি দেবতার অর্চ্চনা করেন এবং কুজ সর্গমুখ লাভ করিয়া, ভোগান্তে আবার মর্ত্তালোকে জন্মগ্রহণ করেন। যাঁহাদের বুদ্ধি জ্ঞান-প্রবণ, তাঁহারা জ্ঞানফল নির্বাণ মুক্তিকেই পরমার্থক্সপে বুঝিয়া, তাহার নিমিত্তই যত্ন করেন, ইঁহাদের আনন্দের কথা দূরে থাকুক, ইহারা স্থখের আশায়

অনস্ত ব্রহ্মসাগরে আপন অন্তিত্বও হারাইয়া ফেলেন। আর 
যাঁহাদের বৃদ্ধি প্রেম-প্রবণ, তাঁহারা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান
পূর্ববিক বেদের নিগৃত তত্ত্ব পরমানন্দমূর্ত্তি অনুভব করেন এবং
'সারাদিপি সার' জানিয়া তাহারই জন্ম ভজন সাধন করেন;
পরে ভৌতিকদেহ পরিত্যাগ পূর্ববিক চিন্ময়দেহ লাভ করিয়া
চিন্ময় গোলোকধামে অনস্তকালের জন্ম আনন্দমূর্ত্তি ভগবান্
শ্রীক্ষেত্বর সহিত নিত্যলীলায় নিরত হয়েন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন.—''সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কোনও একজন আত্মজ্ঞান লাভার্থ যত্ন করে এবং সহস্র সহস্র আত্মজানীর মধ্যে, হয় ত. একজন আমার যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারে।" ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রেম-সাধক ভগবন্তক্ত অতি বিরল ; প্রেম-সাধন অতি কঠিন বলিয়াই বিরল। ভগবান নিজ ভক্তির কাঠিন্য সম্বন্ধে অর্জ্জনকৈ যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতেই ভগবৎপ্রেমের চুল্লভিতা বুঝিতে পারা যায়। ভগবান্ বলিলেন,—''অর্জুন! যিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি সর্ব্বদাই প্রসন্নচিত্ত, যিনি প্রণষ্ট বিষয়ের জন্ম শোক করেন না, যিনি অপ্রাপ্ত বিষয়ের জন্য আকাঞ্জন রাথেন না এবং দর্বভূতে যাহার দমভাব, তিনিই আমার প্রতি পরাভক্তি অর্থাৎ বিশুদ্ধ প্রেম লাভ করিতে পারেন।" ঐরূপ ভগবং-প্রেম যে বেদের নিগৃত্তত্ব ও সমস্ত পুরুষার্থের চরমপুক্ষার্থ, তাহাও ভগবান নিজেই বলিয়াছেন। তিনি প্রিয় স্থা অর্জ্ভ্নকে সমস্ত গীতা উপদেশ দিয়া উপসংহার-কালে বলিলেন,--অৰ্জ্জুন! তুমি আমার প্রাণের বন্ধু; অতএব এখন তোমার পরম মঙ্গলের

নিমিত্ত তোমাকে দর্ব্বশাস্ত্রের গুছাদপি গুছ অভিপ্রায় বলিতেছি, শুন—আমাতেই মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমাকেই অর্চনা কর এবং আমাকেই প্রণাম কর; আমি প্রভিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, এইরূপ করিলে নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হইবে। দমস্ত ধর্মাধর্ম পরিত্যাগ করিয়া আমারই শরণাগত হও; আমি তোমাকে দমস্ত পান চইতে পরিত্রাণ করিব। দাবধান হইও; যাহার তপদ্যা নাই, যাহার ভক্তি নাই এবং যাহার গুরুদেবা নাই, তাহাকে এই গুহুতম কথা বলিওনা; তপন্বী. ভক্ত ও গুরুদেবী হইয়াও যে ব্যক্তি মনুষাজ্ঞানে আমার উপর দোষারোপ করে, তাহাকে কদাচ এ কথা বলিও না।'

সুগৃঢ় ও সুত্রন্ত বস্তু সকলে সহজে পার না; ভগবৎপ্রেমের তুলা সুগৃঢ় ও ভগবৎসেবার তুলা সুত্র্ল্ভ আর কিছুই নাই; তাহা ভগবদ্বাক্যেই প্রতিপাদিত হইল; এই নিমিত্তই ভগবান্ প্রীকৃষ্ণ প্রতি যুগেই স্বয়ং হ্রবতীর্ণ হয়েন না এবং প্রতিযুগেই সুগৃঢ় প্রেমতত্ব প্রকাশও করেন না। বৈবস্বত মনুর অপ্তাবিংশ চতুর্যুগে, বাপরের শেষে কলির প্রারম্ভে কৃপাময় কৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যাঁহাকে প্রীত করিতে হইবে, তিনি স্বয়ং নিজ প্রীতির সাধন বলিয়া না দিলে, অহ্ন কেহই তাহা বলিতে পারেনা এবং বলিলেও সর্ব্রাঙ্গ স্থানর হয় না। নিজপ্রীতির সাধন নিজে বলিয়া দিলেই উপযুক্ত হয়। এই নিমিত্ত ভগবান্ প্রীকৃষ্ণ অভিন্নস্বরূপা নিজ জ্লাদিনী শক্তিকে নিজাঙ্গ হইতে পৃথক্ করিয়া, প্রপক্ষে প্রকটিত করেন এবং তদ্বারাই আপন গ্রীতিসাধনের সম্বপায় শিক্ষা দিয়া থাকেন।

সং. চিং ও আনন্দমাত্র বস্তুর নাম ব্রহ্ম;—ইহা ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ এবং যাহা হইতে ব্রহ্মাণ্ডের স্থি, স্থিতি ও প্রলয়, হইয়া থাকে, তিনিই ব্রহ্ম;—ইহা ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ অর্থাৎ সং, চিং ও আনন্দ এবং ব্রহ্ম একই বস্তু; কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি ও প্রলয় ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ হইয়াও ব্রহ্মস্বরূপ অধিষ্ঠানেই প্রকাশিত হইয়া থাকে; ইহাই শ্রুতি-সম্মত বেদান্ত-দর্শনের সিদ্ধান্ত। মহামতি প্রাচীন ভাষ্যকারগণ ঐ একই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া, আপন আপন অভিপ্রায়ের অনুকূল নানাপ্রকার অর্থে পর্যাবসিত করিয়াছেন। ফলতঃ সং, চিং ও আনন্দস্বরূপ এক অদিতীয় ব্রহ্মই যে জণংকারণ, এ বিষয়ে সকলেরই ঐকমত্য আছে। ঐ নির্ব্রিশেষ সং, চিং ও আনন্দস্বরূপ জগংকারণ ব্রহ্মের ঘনীভূত ভাব অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ ঘন বিগ্রহই ভগ্রান্। ইহা পূর্বের আলোচিত হইয়াছে।

বক্ষ তুই প্রকার,— শব্দবন্ধ ও পরব্রন্ধ। প্রণবধ্বনি বা নাদমাত্রই শব্দবন্ধ; উহাই বেদরূপ শব্দময় মহার্ক্ষের বীজ এবং ভগবান্ শ্রীহরির সুমধুর নামই উহার ফল। আর সং, চিৎ ও আনন্দ্ররূপ পরব্রন্ধই ব্রন্ধাণ্ডরূপ রূপময় মহার্ক্ষের বীজ বা কারণ এবং অপ্রাকৃত আনন্দ্রন কৃষ্ণরূপই উহার ফল অর্থাৎ নামের সার কৃষ্ণনাম এবং রূপের সার কৃষ্ণরূপ। বীজে ফল নাই; কিন্তু ফলে বীজ আছেই। অতএব প্রণবে কৃষ্ণনাম নাই; কিন্তু কৃষ্ণনামে প্রণব আছে এবং পরব্রক্ষে কৃষ্ণরূপ নাই, কিন্তু কৃষ্ণরূপে পরব্রন্ধ আছেই। বীজ জ্বেয়,—ফল আস্বাদ্য। স্কুতরাং প্রণব ও পরব্রন্ধ জ্বেয়, এবং কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণরূপ আস্বাদ্য। অতএব কেবল ব্রহ্মজ্ঞানে রসময় কৃষ্ণনামের ও আনন্দ-ঘন-কৃষ্ণ-রূপের আস্বাদন হয় না; কিন্তু কৃষ্ণনামের ও কৃষ্ণরূপের উপাসনায় ব্রহ্মজ্ঞান হয়;—বরং নীরস প্রণব-সাধন অপেক। অনায়াসে হয়। সেই নিমিত্তই অল্লায়ু ও অল্লবুদ্ধি কলিজীবের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া, আনন্দ-বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একাধারে ব্রহ্মত্ব ও ভগবদ্ধ, জ্ঞেয় ও আস্বাদ্য এবং ঐশ্বর্যা ও মাধ্র্য্য প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে বহুকালের পর মথুরামগুলে স্বয়ং আবিভূতি হইয়া থাকেন; এবং এই নিমিত্তই তিনি অস্থান্য অবতারদিগের মধ্যে পরিগণিত নহেন—তিনি সর্কাবতারের মূলস্বরূপ অবতারী।

তারে লইনু শরণ
যাহার শরণে হতে নিখিল ভুবন।
বিধাতা করে স্ফান, পালে বিশ্ব নারায়ণ;
সংহারে পুরারি যার পেয়ে কুপা-কণ।
মৎস্থ কূর্ম্ম আদি সবে, বলী যার বল-লবে
কপিলাদি যার জ্ঞানে, জ্ঞানী স্থণীগণ।
তারে লইনু শরণ
যাহার শরণে রহে নিখিল ভুবন।
সকলের সেব্য কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্।
ইহাতে বিশ্বাস যার সেই ভাগ্যবান্॥
ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব গোস্বামি-বিরচিতশ্রীকৃষ্ণনীলামূতে অবতারলীলামূত।

## জন্ম-লীলামূত।

কংসের শমন, সাধু জনের সহায়। কে বা সে বিচিত্র শিশু, ননামি তাহায়॥

এক্ষণে আমি সেই নিত্যলালাময়ের ঐশ্বর্থ্য-মাধুর্ব্য-সমন্বিভ মর্ত্রালীলার আলোচনা করিতে উদাত হইলাম। যিনি নিতাই সমস্ত জীবের অন্তর্গামী চিত্তাধিষ্ঠাতা চৈত্তাময় বাস্থদেব এবং যিনি গোলোকে স্বয়ং ভগবান্ এক্রিম্স, তিনিই মথুরায় লীলা-বিগ্রহধারা চিদানন্দমূর্ত্তি বস্তুদেব-নন্দন বাস্কুদেব। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ আনন্দঘন; কিন্তু কেহ কেহ উহা অস্থিমাংসময় মানবদেহ বলিয়া মনে করে; কেহ কেহ ভগবল্লীলার গুঢ়রহস্ত অনুশীলন না কয়িয়া, তাঁহাকে চোর, লম্পট ও ধূর্ত্ত প্রভৃতি অসদ্বিশেষণে বিশেষিত করে; কেহ কেহ কুপা-পরবল হইয়া তাঁহাকে আর্ম্-মনুষ্য বলিয়া কথঞ্চিৎ সন্মান প্রদান করেন; কেহ কেহ লীলার বাস্তবতা অস্বীকার করিয়া নিজ পাণ্ডিত্যবলে বাস্তবলীলার উপর কল্লিত আধাত্মিক বা রূপকার্থের আরোপ করেন: আবার কেহ কেহ ঐকুষ্ণকে ঈথর বলিয়া স্বীকার করিয়াও তাঁহার ঐশ্বরিক কার্য্য স্বীকার করিতে চাহেন না; ইঁহাদের সিদ্ধান্ত সর্ব্বাপেক্ষা হাস্যোদীপক। উত্তাপহীন অনলের স্থায় ঐশ্বরিক-কার্য্,হীন ঈশ্বর কিরূপ এবং তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া মানিবার হেতু কি, তাহা তাঁহারাই বুঝিতে পারেন।

আধুনিক স্থুসভ্য স্থুধীগণ অলৌকিক, পবিত্র লীলার অসম্ভাবনা, কদ্যাতা ও অশ্লীলতা আশহা করিয়া ঐ ঐ অংশ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিতে যত্ন করেন; কিন্তু স্থনির্মাল অভ্রান্ত আর্য্যশাস্ত্রের উপর লেখনীসঞ্চালনের পূর্বের, ভগবল্লীলা যে ভাবে বর্ণিত আছে. ঠিক সেই ভাবে রাখিয়া লীলার সম্ভাবনা. সাধুতা ও পবিত্রতার সমর্থন করা যায় কিনা, তাহাই চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। অবশ্য স্থানে স্থানে আধ্যাত্মিক বা রূপক বণিত হইয়াছে; কিন্তু যেখানে এরূপ বর্ণনা আছে, সেখানে স্পষ্টই আছে। ঈশর সর্বাশক্তিমান, এ বিশাস যাঁহাদের আছে, তাঁহারা জীবহিতার্থ অবতীর্ণ ঈশবের ঐশবিক কার্য্যে অবিশাস করিতে পারেন না। চির-ত্রন্মচারী সত্তগোবলম্বী প্রম্যিগণ যোগবলে ভগবন্ধীলা প্রতাক্ষ দেখিয়া, শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন: আপ্র বাক্টই অতীত বিষয়ের প্রমাণ। অতএব মুনিবাক্টে অনাদর করিয়া শান্ত্রের স্বকল্লিত অর্থ করিলে সত্যার্থ স্থান্থির হইতে পারেনা: কারণ প্রকৃতির গুণভেদে মনুয্যের মনোভাব ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে স্বভরাং প্রমেশ্বর শ্রীক্রফড় ভিন্ন ভিন্ন মানবের দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রতীত হইয়া থাকেন। অতএব আমি মুনিবাক্যের মুখ্যার্থ ই বিস্তৃতরূপে বিবৃত করিব। তত্ত্বদর্শী মহর্ষি বেদবাদ প্রথমেই এক্লিঞ্কে পূর্ণত্রহ্ম বা স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া শ্রুতিজ্ঞা করিয়াছেন এবং তদমুসারে তাঁহার ঈশর-চরিতই প্রদর্শন করিয়াছেন; অতএব শ্রীকৃষ্ণ-চরিত শাস্ত্রোক্ত ঈশ্বর-চরিতের অনুদ্রপ কিনা, তাহাই অনুসন্ধান করা উচিত। ভাহা না করিলেই অলৌকিক কৃষ্ণ-চরিতের উপর অবিশ্বাস

ও মনাস্থা হয়। যে ভাবেই হউক, যিনি কৃষ্ণ-কথার আলোচনা করেন, তিনিই আমার প্রণম্য; অতএব আমি ঐ সকল কৃষ্ণ-বিচারকদিগকে প্রণম করিয়া, যথামতি শ্রীকৃষ্ণ লীলার আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমিও রজোগুণে উন্মত্ত ও তমোগুণে বিমোহিত; আমারও ব্রহ্মচর্য্য বা যোগবল নাই; তথাপি স্থমধুর কৃষ্ণ-লীলা যথাশক্তি আস্বাদন করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য।

শাস্ত্রানুদারে ভগবল্লালা তিন প্রকার। তিন প্রকার ধামে ঐ তিন প্রকার লীল। হইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রথম গোলোকলীলা; আমি ক্ষমতাত্মদারে শাস্ত্রযুক্তি প্রদর্শন পূর্বেক প্রথমেই উহার বিষয় আলোচনা করিয়াছি। বিতীয় ভক্তজনয়ন্ত লীলা; ঐ লালা শ্রীমন্তাগবতোক্ত শিববাক্যে সূচিত হইয়াছে। মহাদেব ঋষিয়ভে নিজশশুর দক্ষকে প্রণাম করেন নাই: তাহা শুনিয়া গোরী অভিমান করেন, দেই অভিমান-ভঞ্জনের নিমিত্ত মহাদেব বলেন—"দেখ গৌরি! হাদয় রজঃ ও তমোগুণ-শুক্ত হইয়া, বিশুদ্ধদয় হইলে, ঐ বিশুদ্ধদয় হৃদয়কে বস্তুদেব वर्ता. এ वञ्चरात्र वर्षाः विश्वन्नमञ्ज ভগবানের विकाम श्य: এই নিমিত্তই তাঁহার নিত্যনাম "বাস্থদেব"। আমি প্রতিনিয়তই সেই হৃদয় বিহারী বাস্তুদেবের নিকট প্রণত আছি। অতএব আমার আর কাহাকেও বাহু প্রণাম করিবার প্রয়োজন নাই।" ভক্তামুভত এইরূপ হৃদয়স্থ লীলাকেই 'আধ্যাত্মিক লীলা' বলে। ভগবান কখন কখনও সচ্চিদানন্দ্বিগ্রহে লোক-লোচনের বিষয়ী-ভূত হইয়া মৰ্ত্তালোকেও লীলা করিয়া থাকেন; তাহাই তৃতীয় লীলা। আমি ভক্তগণের পরিতৃপ্তির জন্ম এখন ঐ লীলার আলোচনা করিব। যদিও ভগবানের পার্থিব লীলাই আমার আলোচনার বিষয় তথাপি ব্রজলীলার অলোকিক রসাস্বাদনই স্থামার বিশেষ লক্ষ্য। যদিও ব্রজলীলায় রজোরোগাক্রাস্ত ব্যক্তিদিগের রুচি নাই, তথাপি শুদ্ধসম্ব ভক্তগণের উহাতে আনন্দ হইবে বলিয়াই আমার বিশাস।

মহর্ষি বেদবাস শ্রীমন্তাগবতে অসন্থ্য অবতাবের মধ্যে সংক্ষেপে কতকগুলির পরিচয় দিয়া পরিশেষে বলিলেন,— "ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অংশ, কেহ বা অংশাংশ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। ইহারা সকলেই যুগে যুগে দৈত্য-দলিত লোকসকলের রক্ষা বিধান করিয়া থাকেন। শ্রীমন্তাগবতোক্ত ব্যাসবাক্যে ইহাই বুনিতে পারা যায় য়ে, কেবল একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণ বক্ষা বা স্বয়ং ভগান্। মাধান্দিন শ্রুতিতে সমস্ত পুরাণও বেদমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে; অতএব পুরাণের কথা প্রমাণ নহে—একথা বলিবার উপায় নাই। মহামুনি বেদবাাস শ্রীকৃষ্ণকৈই পূর্ণব্রন্ধ বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণব্রক্ষাতিত আচরণ প্রদর্শনপুর্বক নিজ প্রতিজ্ঞাত বিষয় সমর্থন করিয়াছেন। আমি সাধারণ লোকের স্থ্ববোধের জন্ম সেই ব্যাসবাক্যেরই কেবল বিশ্ব অনুবাদ করিব। এই ত্বয়হ কার্য্যে গুরুকুপাই আমার একমাত্র ভরসা।

মহর্ষি বেদব্যাস কৃষ্ণাবির্ভাবের স্ত্রপাতেই বলিলেন,—
"পৃথিবী শত শত বলদৃপ্ত রাজদৈতাদিগের শত শত সৈম্ভারে
আক্রান্ত হইয়া গোরূপ ধারণপূর্বক করুণস্বরে রোদন করিতে

করিতে ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন এবং আপনার দারুণ प्रायंत्र कथा निर्वापन कतिरामन । जन्मा धत्राभेत्र प्रायंत्र कथा শুনিয়া মহাদেব ও ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত পৃথিবীকে লইয়া ক্ষীরসাগরের তীরে গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া সমাহিতচিত্তে বেলোক্ত পুরুষসূক্ত মন্ত্রদারা দেবদেব কামপুরক পরমপুরুষ নারায়ণের উপাদনা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে বিধাতা নারায়ণোক্ত আকাশবাণী এবণ করিয়া, দেবতাদিগকে বলিলেন,—''হে দেবগণ! নারায়ণ যাহা বলিলেন, ভাহা বলিভেছি, শ্রবণ কর। তিনি বলিলেন,—পরমপুরুষ ভগবান্ শ্রীহরি ইভঃ-পূর্বেই পৃথিবীর ক্লেশের বিষয় অবগত হইয়াছেন। সর্বেশ্বর ভগবান্ নিজ কালশব্রুির দারা ভূভার হরণ করিবার নিমিত্ত যতদিন মর্ত্তালোকে বিচরণ করিবেন, তোমরাও নিজ নিজ অংশে অবনীতে জন্মগ্রহণ করিয়া, ততদিন অবস্থান কর। স্বয়ং ভগবান্ও বস্থাদেবের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিবেন: অতএব দেব-কামিনীগণও তাঁহার প্রিয়ামুষ্ঠানের নিমিত্ত পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করুন।" এ সকল কথা পাঠ বা শ্রবণ করিলে, আপাততঃ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়: কিন্তু শাস্ত্রোক্ত কথা পাঠ বা ভাবণ করিয়া কিছুকাল মনন করিতে হয়; মনন করিলে, আর অসম্ভাবনার অবকাশ থাকে না।

শ্রুতি বলিয়াছেন,—"ঈশ্বর ত্রশ্বাণ্ড স্থান্ট করিয়া চৈত্যুস্বরূপে ত্রশ্বাণ্ডের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া থাকিলেন"। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, পৃথিবীস্থ মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি চেতন পদার্থের কথা দূরে ধাকুক, বৃক্ষাদি উদ্ভিজ্জ এবং মৃত্তিকা,

कार्छ ७ जनामि अफ्रमार्थिव अस्तर अस्तर रेठिन विशाह ; ঐ চৈত্ত্য, সকল পদার্থে সমভাবে থাকিয়াও বাহিরে কোথাও অল্ল কোথাও বা অধিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পদার্থান্তর্গত ঐ চৈতন্তই অধিষ্ঠাতা দেব বা অধিষ্ঠাত্রী দেবী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মৃত্তিকা, জল, কাষ্ঠ, পাষাণ প্রভৃতি জড়পদার্থে আপাততঃ চৈত্র লঞ্চিত না হইলেও শাস্ত্রসম্মত এবং বৈজ্ঞানিক বুধগণের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। ঐ চৈতন্য বৃহৎ ও ক্ষুদ্র পদার্থে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র রূপে অবস্থিত আছে: পৃথিবীস্থ ও অস্থান্য সমস্ত গ্রহনক্ষত্রস্থ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে যেমন ভিন্ন ভিন্ন বিভক্ত চৈত্য আছে, সেইরূপ পৃথিবীর ও অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রের অন্তর্গত এক এক অবিভক্ত সমষ্টিচৈতগাও আছে, ঐ সকল সমষ্টিচৈতগাই ঐ সকল গ্রহনক্ষত্রাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ঐ সকল অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দর্বাদাই দকলের পাপপুণ্য প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন। যাঁহারা এই পরম সত্য অনুভব বা বিশ্বাদ করিতে পারেন, অসংকার্য্যে তাঁহাদের বিন্দুমাত্রও প্রবৃত্তি জন্মে না। ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ আর্য্যসন্তানগণ ঐ সর্ব্বানুসূত ব্রহ্মচৈতন্তের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই, স্থ্যাদিগ্রহ, অগ্ন্যাদিভূত, গঙ্গাদি নদী ও অশ্বথাদি রুক্ষকেও পূ গ ও প্রণাম করিতেন এবং এখনও অনেকে করিয়া থাকেন। স্থূল দৃষ্টিতে আপাততঃ পৃথিবী মুনায়ী, বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও উহার অন্তরে এক চৈতন্য-ময়ী পৃথিবী আছেই আছে; তিনিই মৃময়ী পৃথিবীর চিনয়ী অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

মমুষ্যাদি জীবগণ পৃথিবীরই এক একটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বরূপ;

অতএব যেমন মানবের একাঙ্গে বেদনা হইলে সর্বেশরীরই অমুস্থ হয়, সেইরূপ মানবের ক্লেশে পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী যে, ক্লেশামুভব করিবেন, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। অথবা যেমন পুত্রের অস্থরে পিতামাতাও অস্থ্রী হইয়া থাকেন, সেইরূপ নিজাঙ্গজাত পুত্রস্থানীয় মানবের অস্তব্যে চৈত্রস্তরপিণী ভূতধাত্রী ধরিত্রা অধীরা হইতেই পারেন। সেই জন্য যখন কংসাদি छूमान्छ देन अपितात प्रेरी एत मुख्य-म्यान प्रेरी फिन इरेन, ধর্মভাব লুপ্তপ্রায় হইয়া আদিল এবং মধর্মের প্রবল প্রাত্মভাব হইতে লাগিল, তথন মানবনেত্রের অদৃশ্য প্রকৃত 'গো অর্থাৎ ধরাধিষ্ঠাত্রী দেবী গোরূপে সূক্ষ্মদেহধারী বিধাতার নিকট গমন করিয়া, পাপ বিষাক স্বকায় কুৎসিত অঙ্গের চিকিৎসাদারা সর্ব্বাজে স্বাস্থ্যবিধানের নিমিত্ত আবেদন করিলেন ৷ মানবগণ বিপন্ন হইয়া, ধন-জনাদিবারা নানা প্রকার প্রতিকারের চেষ্টা ক্রিয়াও যখন কুতকার্য্য না হয়, তখন অগত্যা বিধাতার শ্রণাগত হয়, ইহা স্থূল পৃথিবীতেও দেখিতে পাওয়া যায়। রুথা তর্ক না করিয়া, আন্তিক্য বুদ্ধির সহিত অন্তন্ধ ষ্টিতে অর্থাৎ অভিনিবিষ্ট-চিত্তে চিন্তা করিলে, এ সকল বিষয় অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। অতএব তৈতন্যরূপিণী ধরাধিষ্ঠাত্রী ইচ্ছাপূর্ব্বক সময়োচিত রূপ ধারণ করিয়া, সূক্ষালোকে গমন-পূর্বক সূক্ষা জীবের সহিত সূক্ষভাবে কথোপকথন করিবেন, ইহা কোনও রূপেই অসম্ভব নহে। আর্য্যসন্তানদিগের সাংসারিক সমস্ত ধর্মাকর্মাই গোমূলক, অতএব গো-রক্ষায় ধর্মরক্ষা হয় এবং ধর্মরক্ষায় শান্তিরক্ষা হইয়া পাকে। এই নিমিত্তই পৃথিবী গোরূপ ধারণ করিয়া, বক্ষার

নিকট আত্মরক্ষা অর্থাৎ ইঙ্গিতে ধর্মরক্ষাই প্রার্থনা করিয়া-ছিলেন।

বন্ধা রজোগুণের অধিষ্ঠাতা: মুতরাং স্প্রিকার্য্যেই তাঁহার অধিকার; রক্ষাকার্য্যে তাঁহার অধিকার নাই। সন্ধাধিষ্ঠাতা বিষ্ণুই রক্ষাকার্য্যের অধিকারী; এই নিমিত্ত ব্রহ্মা পুথিবীকে লইয়া, অসীম সম্বরূপ ক্ষীরসাগরে শ্যান নারায়ণের নিকট গমন করিতে वांधा इटेलन। जगमी यदात जग९-ताका भित्रमर्गत बकाटे ताज-প্রতিনিধির ন্যায় প্রধান কর্ম্মচারী ; স্থুতরাং তাঁহার আদেশামু-সারে বা ইচ্ছানুসারে ইন্দ্রাদি দেবতারাও গমন করিয়াছিলেন। এক একটা মানবদেহের আভান্তরিক কার্যাকলাপ আলোচনা করিলে, এ বিষয় বিশদরূপে বুঝিতে পারা যায়। মনঃসংবলিত জীব যে বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হয়, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতারা তাহার অমুবন্তী হইয়া থাকেন। নিখিল জীবের সমষ্টিই ব্রহ্মা; স্থুতরাং ব্রহ্মাকে ক্ষীরসাগরে গমনোম্ভত দেখিয়া, মূর্ত্তিমান্ দেবগণ তাঁহার অমুগমন করিলেন। তাহার পর ভগবান নারায়ণ ব্রহ্মার মুখে পৃথিবীর আবেদন শ্রবণ করিয়া, আকাশবাণীতে, সম্বরেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইবে, ইহা জানাইয়া সকলকে আখাস প্রদান করিলেন। এ কথাও এই ঘোর নিরীশ্বর যুগের পক্ষে উপকথাই বটে; কিন্তু এখনও মনোরথ-সিদ্ধির নিমিত্ত একাগ্রচিত্তে অনশনে কোনও দেবমন্দিরে পড়িয়া থাকিলে, আকাশে প্রত্যাদেশ শুনিতে পাওয়া যায়; তবে বন্ধা যে, বিষ্ণুর প্রত্যাদেশ শুনিবেন, ইহা বিচিত্র কি?

মানবদেহের আভ্যস্তরিক ব্যাপার আলোচনা করিলেও এ

সকল বিষয় বুঝিতে পারা যায়। তুমোগুণ হইতে র**লোগুণ** উৎপন্ন হয়, রজঃ হইতে দন্ধ, সত্ত হইতে ব্রহ্মানুভব এবং ব্রহ্মদর্শন হইলেই শান্তি হইয়া থাকে। গ্রীমন্তাগবতে বলিয়াছেন.— "যেমন পার্থিব দারুর ঘর্ষণে প্রথমে ধুম, তাহার পর অগ্নি উৎপন্ন হয় এবং ঐ অগ্নি হইতেই বেদোক্ত যজ্ঞাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে: সেইরূপ তমঃ হইতে রঞ্জ:, রঞ্জ: হইতে সম্ব এবং সম্ব হইতেই ব্রহ্মদর্শন হয়।" এখানেও পাপরূপ ত্যোগুণে সমাচ্চন্ন ধর্ণী রছ:স্বভাব ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন: ব্রহ্মা ধরণীর সহিত সম্বস্থভাব বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং বিষ্ণু গুণাভীত স্বয়ং ভগবানের আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপ আধাাত্মিক কার্যা-প্রণালী যেমন দেহের মধ্যে হইয়া থাকে. সেইক্লপ দেবলোকে দেহবান্ দেবতাদিগেরও সৃক্ষ্মভাবে কার্য্য-কলাপ চলিয়া থাকে। এ বিষয় স্থানাস্তরে আরও বিশদভাবে আলোচিত হইবে। দেবতারা মনুষ্যদেহে অধিষ্ঠান করিয়া, যাহা যাহা করিয়া থাকেন, তাহাকেই আধ্যাত্মিক বলে। অতএব সূক্ষা শরীরে দেবতাদের কার্য্যকলাপ, প্রত্যক্ষভাবে দেবতাদের সহিত ভগবানের আবির্ভাব এক্ নরদেহে আধ্যান্মিকভাবে ঐ সকলের ক্ষুর্ত্তি ; ইহার একটিও মিথ্যা নহে।

অতঃপর বস্থদেবের বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে; তাথাতে কোনও অসম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না। কংসের প্রতি দৈববাণী আপাততঃ অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু কখনও কখনও কাহারও মনে অচিরভাবি অমঙ্গল স্বতই স্টিত হইয়া থাকে, এরূপ ঘটনা প্রায়ই দেখিতে ও ওনিতে পাওয়া যায়।

বিশেষতঃ নিতাভীত দুষ্টলোকদিগের এরূপ হইয়াই থাকে;
সর্বলোক-শক্র কংসের তাহাই হইয়াছিল—তাহাই দৈববাণী।
বামনেত্র-ফুরণাদিও লোক-প্রসিদ্ধ অশুভ-সূচক। দৈবতত্ত্বের
আলোচনা করিলে, ঐ সকলও দৈব ইক্সিত বলিয়া বুঝিতে পারা
যায়। অথবা লীলাময় ভগবানই ফ্লীলা-সিদ্ধির নিমিত্ত কংসকে
সত্যসতাই ঐরূপ আকাশবাণী শুনাইয়াছিলেন—সর্বশক্তিমান্
ভগবানে কিছুই অসম্ভব নহে। ফলতঃ আস্তিক্য-বৃদ্ধিতে
আলোচনা করিলে, কংসের প্রতি দৈববাণী অসম্ভব বলিয়া মনে
হইতে পারে না।

ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ ব্রহ্মাকে আকাশবাণীতে বলিয়া-ছিলেন—"বস্থদেব-গৃহে পরমপুরুষ স্বয়ং ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিবেন; অতএব তাঁহার প্রীতিসাধনের জন্য দেবনারীগণ নিজনিজ অংশে অবনীতে অবতীর্ণ হউন।" নারায়ণের বাক্যেও বুঝিতে পারা যায় যে, স্বয়ং পূর্ণব্রহ্মই বহুদেব-নন্দন হইয়াছিলেন। ভগবদ্গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়স্থ অষ্টাদশ শ্লোকের ভাষ্যে ভাষ্যকার-চূড়ামণি শঙ্করাচার্য্য বাস্থদেবের নিরতিশার সম্পর্বত্ব স্থান করিয়াছেন এবং আনন্দগিরিও ঐ ভাষ্যের অর্থ আরও বিশদ করিয়া দিয়াছেন। অতএব শাস্ত্রান্ম্পারে শ্রীকৃঞ্বের পূর্ণতা স্থিরাকৃত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃঞ্বের রূপ আনন্দস্বরূপ এবং তাঁহার নামও আনন্দস্বরূপেরই পরিচায়ক, গোলোক-প্রসঙ্গে এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ভগবানের জন্মও যে, তাঁহার আনন্দস্বরূপের পরিচায়ক, এক্ষণে তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে।

ভগবানের আবিভাব छूटे প্রকার, নৃদিংহাদির ন্যায় সহসা অদ্ভুত আবির্ভাব এবং ভক্তদারা লৌকিকের ন্যায় প্রতীয়মান আবির্ভাব। মহাত্মা বম্বদেব বিশুদ্ধ সম্বের অবতার এবং দেবী দেবকী দম্বরত্তির বা ভক্তির আধার; স্থতরাং উপযুক্ত পতির উপযুক্ত পত্নী। ভক্তি-ভাবিত বিশুদ্ধ সত্ত্বেই যে, ভগবানের বিকা**শ** হয় ইহা পূর্বেব বলা হইয়াছে এবং সাধকমাত্রেই ইহা বুঝিতে পারেন। তাহাই লীলা করিয়া দেখাইবার জনা ভক্তাধীন ভগবান্ সম্বাবতার বস্থদেবের ও ভক্তিরপিণী দেবকীর পুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েন। বস্থদেব ও দেবকী সভয়চিত্তে ভগবচ্চিন্তায় নিময় হইয়া কংস-কারাগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। যথন কংস-হস্তে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের ষ্ট্পুত্র বিনষ্ট হইয়া গেল. তথন স্বয়ং ভগবান আবিভূতি হইলেন, ইহাই মহর্ষি বেদব্যাস লিখিয়াছেন এম ইহাই ভক্তযোগী সর্ববিজ্ঞ শুকদেব প্রচার করিয়াছেন। ভাগবতে আছে--- 'ভক্তের সভ্যদাতা ভগবান্ও পরিপূর্ণ স্বরূপে বস্তুদেবের হৃদয়ে প্রকাশমান হইলেন। বিলাসা-সক্ত স্বত্রাশয় কংস মূর্ত্তিমান্ সংসার বা সংসারাসক্তির অবতার; স্থুতরাং দর্বনাই ভগবদ্বিরোধী। যে ব্যক্তি সংসারকে কারাগৃহ ভাবিয়া ভীতচিত্তে ভগবানের শরণাগত হন, তিনি ষ্টপুত্র-বিনাশে অমুতপ্ত হইয়া, পরিশেষে শ্রীহরির দর্শনলাভ করেন: ইহাই এই লীলার অন্তর্গত স্বগুঢ় শিক্ষা। এই বিষয় বুঝাইবার জন্ম আমি একটি তত্তবোধক পৌরাণিক প্রদক্ষের অবতারণা করিতেছি।

স্ষ্টির সময়ে ব্রহ্মার মন হইতে মরীচি-নামক ঋষি উৎপন্ন

হয়েন। মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, স্বভরাং ভিনি মনের অবতার। ঐ মনোবতার মরীচির ছয় পুত্র হয়। মনেতেই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রুস, গন্ধ ও মনোভোগ্য বিষয়-সমষ্টি, এই ষড়বিধ ভোগবাসনা হইয়া থাকে: স্বতরাং মনোবতারের ছয়পুত্র, ছয় বিষয়ামুরাগের অবতার। উহার। পিতামহ ব্রহ্মাকে কন্যাসক্ত দেখিয়া হাস্থ করিয়াছিল; ভাহাতে ব্রহ্মা কুপিত হইয়া 'মর্ত্তা লোকে জন্মগ্রহণ কর' বলিয়া অভিসম্পাত করেন। পরে তাঁহার। রোদন করিতে করিতে অনেক অনুনয় বিনয় করিলে, ব্রহ্মা কুপা-পরবশ হইয়া বলিলেন — "আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা অস্থা হইবার নহে: তবে যে কোনও স্থানে জন্মগ্রহণ না করিয়া ভগবন্মাতা দেবকীর গর্ভে জন্মলাভ করিবে: পরে কংসহস্তে বিনষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার এইস্থানে থাকিতে পারিবে। ভোগাবতার ঐ ছর মরীচিপুত্রই শাপভ্রষ্ট হইয়া দেবকীজঠরে জন্মগ্রহণ করে। এই পৌরাণিকতত্ত্ব আলোচনা করিলেট কৃষ্ণাবির্ভাবের হেতু বুঝিতে পারা যায়। যিনি সংসারকে কারাগারের স্থায়, ক্লেশাগার মনে করিয়া, দর্ব্বদা সভয়ে কাল্যাপন করেন, ভাঁহারই ষড়্বিধ ভোগানুরাগ নষ্ট হয় এবং তিনিই ভগবান্কে উৎপাদন করিতে পারেন। কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্যলোকে এই অমূল্য গুহুতম উপদেশার্থ প্রত্যক্ষ দেখাইবার নিমিত্তই সংসারাবভার কংসের কারাস্থিত সম্ভপ্ত বস্তুদেব ও দেবকীর ভোগাবতার ষট্পুত্র বিনাশ কঁরাইয়া, স্বয়ং তাঁহাদের পুত্ররূপে আবিভূতি হয়েন।

ভগবৎ-শক্তি যোগমায়া দেবকীর সপ্তমগর্ভ আকর্ষণ করিয়া, গোকুলম্ভ রোহিণীর উদরে স্থাপন করিলে, নগরবাসিগণ মনে করিল, দেবকীর গর্ভস্রাব হইয়াছে। এ কথা শুনিলে আপাততঃ অসম্ভব ও অশ্রাদ্ধেয় বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু এরপ ঘটনা জগতে নিতাই ঘটিতেছে। যাঁহারা জন্মান্তর মানেন, তাঁহাদের ইহা অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই। কোনও গর্ভবতী নারার গর্জস্রাব হইলে, ঐ গর্ভ যে, তৎক্ষণাৎ অস্ত শরীরে গর্ভরপে পরিণত হয়, ইহা ত শাস্ত্রসন্মত সম্পূর্ণ সত্য! নিবিষ্ট-চিন্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে, বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ সন্তান এক জন্মেই তুই উদরে উৎপন্ন হইল। পৃথিবীতে যে এরপ ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও সেই অসাধ্য-সাধিনী যোগমায়ারই কার্যা। যে মায়া ঈশ্বরের ইচ্ছামুসারে জীবকে সর্ব্বদাই যোনি হইতে যোগ্যন্তরে লইয়া যাইতেছেন, সেই মায়াই ভগবদাদেশে দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ করিয়া, রোহিণীর উদরে লইয়া গেলেন; ইহা আবার বিচিত্র কি ?

জীবের জন্ম সম্বন্ধে বেদান্তের যেরূপ দিদ্ধান্ত. ভগবান্ লীলা করিয়া তাহাই প্রত্যক্ষ দেখাইলেন; অন্যে ইহা শুনিয়া উপহাস করিতে পারে; কিন্তু ঘাঁহারা বেদান্ত-নিরূপিত মায়াতত্ত্ব আলোচনা করিয়া জগদ্ব্যাপার অবধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রমানন্দের সহিত ইহা স্বীকার করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীমন্তাগবতে আছে—"দেবকীর ষট্পুত্র বিনষ্ট হইলে এবং দপ্তমগর্ভ রোহিণীতে নীত হইলে, ভক্তবংদল ভগবান্ পরিপূর্ণ স্বরূপে প্রথমে বস্থদেবের হৃদয়ে প্রকাশমান হইলেন। পরম ভাগ্যবান্ বস্থদেব আপন হৃৎপদ্মে যেরূপ রূপ-দর্শন করিতে-ছিলেন, সেই অপরূপ রূপ দেবকীকে শ্রবণ করাইলেন অর্থাৎ

গুরু যেমন শিষ্যকর্ণে রূপাভিব্যঞ্জক ইষ্টমন্ত্র প্রদান করেন, সেইরপ বস্থদেব আপন মনোদৃষ্ট কৃষ্ণরূপ মন্ত্ররূপে দেবকীর কর্ণে অর্পণ করিলেন। শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রদকল বীজনামে অভিহিত; কারণ সদ্গুরুকর্ত্তৃক সৎক্ষেত্রে সমৃপ্ত ঐ বীজমন্ত্র-সাধনেই দেবতাস্বরূপ প্রকাশিত হয়। বস্তুদেব-দত্ত ভগবদ্ভাবই দেবকীর অলোকিক গর্ভবীজ হইল। অতএব স্ত্রাপুরুষের সহবাসে ও শোণিত-শুক্রসংযোগে দেবকার গর্ভ হয় নাই; স্কুতরাং স্পাষ্টই বুঝিতে হইবে যে, দেবকীর গর্ভ হৃদয়েই হইয়াছিল, —উদরে হয় নাই। মহর্ষি বেদবাাস শ্রীমন্তাগবতে তাহা স্পষ্টই বলিয়াছেন। মহিষ বলিয়াছেন,—"যিনি পরমাত্ম-স্বরূপে নিথিল জীবের হৃদয়াভ্যস্তরে নিতা-বিরাজিত, শূরনন্দন বস্কুদেগ সেই পরমাত্মার মূলসরূপ কৃষ্ণরূপ, দীক্ষা-প্রণালীতে দেবকীকে অর্পণ করিলেন; দেবী দেবকীও পূর্ব্বদিক্-সমুদিত পূর্ণচন্দ্রের ভায়, নিজ হৃদয়স্থিত পরমাত্মার পরমানন্দময় পরমরূপ আপন হৃদয়ে ধারণ করিলেন।" শ্রুতিও বলিয়াছেন—"মনোদ্বারাই প্রমা-ত্মাকে দর্শন করিতে হইবে।" ভগবান্ 🗐 কৃষ্ণ দেবকী হাদয়ে আবিভূতি হইয়া, ঐ শ্ৰুতির অর্থ ই প্রত্যক্ষ দেখাইলেন।

দেবকীর গর্ভ যে, অন্ত্রোকিক, অথচ শান্ত্র যুক্তিসম্মত, তাহা
প্রদর্শিত হইল। অন্তর্বিকাশের স্থায় ভগবানের বহিবিকাশও যে,
অলৌকিক ও শাস্ত্রসম্মত, এক্ষণে তাহাই আলোচনা করা
যাইতেছে। শ্রীমন্তাগবতে বলিয়াছেন—"যেমন পূর্ব্বদিকে পূর্ণচন্দ্র উদিত হয়, দেইরূপ প্রমাত্ম-স্বরূপে নিখিল-ভূতস্থিত ভগবান্
দেবরূপিণী দেবকীর সমীপে আবির্ভূত হইলেন।" যোগিবর

শুকদেব বলিলেন—"ভগবান্ আবিভূতি হইলেন " ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, ভগবানের প্রাকৃত জন্ম হয় নাই, উহা তাঁহার আবির্ভাব। কারণ হইতে কার্য্যোৎপত্তির নাম জন্ম, আর নিত্যদিদ্ধ বস্তুর সহসা বহিঃপ্রকাশের নাম আবির্ভাব। ভগবান্ এীকৃষ্ণ সকল স্থানে সকল শরীরেই নিতাসিদ্ধ: মুতরা তাঁহার এইরূপ প্রকাশকে জন্ম বলা যায় না,—ভাহা আবির্ভাব মাত্র। কুরুক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনিই আপনার **অপ্রা**কৃত জন্মের পরি<sub>২</sub>য় দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"অৰ্জ্বন! যে ব্যক্তি আমার দিব্য জন্ম ও দিবা কর্ম্ম যথার্থ অবগত হইতে পারে, তাহার পুনর্জন্ম হয় না ; সে ব্যক্তি আমাকেই প্রাপ্ত হয়।" টাকাকাব-শিরোমণি শ্রীবরস্বামী ভগবহুক্ত দিবাশব্দের 'অলে কিক' অর্থ করিয়াছেন এবং ভাষাকার-কুঞ্জুর শঙ্করাচার্য্যও দিব্য শব্দের অর্থ 'অপ্রাকুত' করিয়াছেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত মনুষ্যের স্থায় মাতৃকুক্ষিতে জন্মগ্রহণ করেন নাই,—আবিভূতিই হইয়াছিলেন, ইহা সর্ব্বশাস্ত্র ও সর্ব্যহাজন-সম্মত।

ক্রিকৃষ্ণই যাঁহার প্রাণস্বরূপ সেই পরম ভাগবত গৌরাঙ্গপ্রিয় রূপ-গোস্বামী লযুভাগবতামূত নানক নিজগ্রন্থে শ্রিকৃষ্ণের
আবির্ভাব সম্বন্ধে যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহারও অমুবাদ
করিয়া দেখাইতেছি।—'মহাবিঞ্ যাঁহার বিলাসরূপ, সেই লীলাপুরুষোত্তম বৈবস্বতমন্বন্তরের অস্টাবিংশ দ্বাপরের শেষে স্বয়ং
আবির্ভূত হইবার অভিপ্রায়ে অগ্রে সন্ধর্ণকে প্রকটিত করেন;
পরে প্রত্যান্ন ও অনিক্রদ্ধকে প্রকটিত করিতে অভিলাষী হইয়া,

প্রথমে বস্থদেবের হৃদয়ে স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন। অনিরক্তানামক ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ ঐ সময়ে বস্থদেবের হৃদয়ছিত লীলা-পুরুষোত্তমে মিলিত হইয়া থাকেন। তৎপরে ভগবান্ পরিপূর্ণ স্বরূপে বস্থদেবের হৃদয় হইতে দেবকীর হৃদয়ে আজ্যপ্রকাশ করেন। ঐ চিদানন্দময় ভগবদ্বিগ্রহ দেবকীর হৃদয়ছিত বাৎসল্য-রসম্বরূপ প্রেমানন্দায়তে লালিত হইয়া শুরুপফীয় শশধরের ত্যায় দিন দিন পরিপুষ্ট হইতে থাকেন। অনস্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভাত্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীয় মহানিশায় দেবকীর হৃদয় হইতে তিরোভূত হইয়া কারাগায়ররূপ সৃতিকাগৃহত্ব দেবকীশয়্যায় আবিভূতি হইয়া থাকেন। ঐ সময়ে জননী দেবকী প্রভৃতি সকলেই মনে করেন, এই শিশু অনায়াসেই উদর হইতে নি:স্ত হইল।"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে, পূর্ণব্রহ্ম, তাঁহার শ্রীবিগ্রহ ষে, আনন্দঘন, এবং তাঁহার আবির্ভাব যে, অপ্রাকৃত তদ্বিষয়ে আর অধিক শাস্ত্রীয় প্রমাণের অপেক্ষা কি আছে ? শ্রীকৃষ্ণের চিদানন্দঘন বিগ্রহে চর্দ্যমাংসাদি সপ্তধাতুর সম্বন্ধ মাত্র ছিল না, শাস্ত্রামু-সারে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। বেদব্যাস বলিয়াছেন যে, শহা-চক্র-গদাপদ্মধারী, চতুর্ভুজ ও বসনভূষণে বিভূষিত হইয়াই ভগবান্ আবির্ভুত হইয়াছিলেন। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন ভগবানুর বিশ্বরূপ দর্শনে ভীত হইয়া এইরূপ রূপই দেখিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমি তোমার শহাচক্র গদাপদ্মধারী কিরীটালক্কত শাস্তরূপ দেখিতে ইচ্ছা করি; অতএব হে বিশ্বরূপ! সেই চতুর্ভুক্সরেপ আমাকে দর্শন দাও।"

ভাষ্যকারকুঞ্জর শঙ্করাচার্য্যও নিজকৃত 'গীতাভাব্যে বস্থাদেবগৃহোদ্ধৃত ভগবানের ঐরপ রূপ স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন।
যদি কাহারও ইচছা হয়, তবে গীতার একাদশ অধ্যায়ন্থ পঞ্চাশন্তম
পত্যের শাক্ষরভাষ্য দেখিতে পারেন। প্রাকৃত শিশু সর্ব্বালকারে
ভূষিত হইয়া গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইল, ইহা নিতান্তই অসম্ভব।
অতএব ভগবান্ যে, চিছুষণে ভূষিত হইয়া চিদাকারে আবিভূতি
হইয়াছিলেন, ইহা স্থির।

ভগবদাবির্ভাবের পূর্বে দেবকীর যে সকল পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া কংস হস্তে নিহত হয়, তাহারা প্রাকৃত সন্থান; কর্মদোষে গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিয়া, প্রাকৃতিক নিয়মেই প্রস্তুত হইয়াছিল। জগতে এরূপ লোকও কদাচিৎ দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায়, যাহারা পুনঃ পুনঃ বহুপুত্র বিনষ্ট হওয়ায় ভাগাক্রমে সংসারের অসারতা বুঝিয়া ভগবানেই মনোনিবেশ করেন, ভক্তবৎসল ভগবান্ও ঐরূপ শরণাগত মুমুক্ষু ভক্তদিগের স্বৃদ্চ সংসার-বন্ধন ছেদন করিয়া থাকেন। কংসদারা বস্থদেব ও দেবকীর পুত্রগণকে বিনাশ করাইয়া, ঐ অমূল্য তব্বোপদেশ প্রদান করাই ভগবানের এই লীলার অভিপ্রায়।

অনন্তর ভগবান, পিতামাতার প্রার্থনায় আপনার তত্ত্বপরিচয় প্রদান করিয়া, চতুর্জ ঐশবররপ আচ্ছাদন-পূর্ব্বক বিভুজ প্রাকৃত শিশুর স্থায় হইলেন এবং আপনাকে গোকুলে রাখিবার জন্ম বস্থদেবকে আদেশ করিলেন, শ্রীমন্তাগবতে এইরপ লিখিত আছে। পিতামাতার প্রার্থনা উপলক্ষ্যমাত্র; ভগবানের নিজেরই বিভুক্ত হইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। তাঁহাকে ব্রজে যাইতে হইবে; ব্রজধাম বিশুদ্ধ প্রেমের ভূমি; প্রেমের রাজ্যে ভগবান্ 'ভগবান্' নহেন; প্রেমের রাজ্যে ভগবান্ স্থা, পুত্র ও পতি; স্থতরাং প্রেমময় ব্রজমগুলে যাইতে হইলে, তাঁহাকে দিভুজ হইতেই হইবে; সেই জঞ তিনিই অন্তর্য্যামিরূপে বস্থদেব ও দেবকীকে ঐরূপ প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন।

যদিও বস্থদেব কারারুদ্ধ ও শৃত্যলবদ্ধ ছিলেন, তথাপি মুক্তিদাতার ইচ্ছায় তৎক্ষণাৎ কারাগারের দার স্বতই মুক্ত এবং শৃষ্টাল অানীত হইল; বস্থদেব শিশুরূপী পরমেশ্বরকে ক্রোড়ে লইয়া অনায়াদে নির্গত হইলেন। ঐ সময়ে ঘন ঘন বারি বর্ঘণ **গ্রহ**তেছিল ; যমুনাও ক্ষীত গ্রহীয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু অনন্ত**শক্তি** ভগবানের অনন্তশক্তির প্রভাবে রৃষ্টির জল কুফবাহক বস্তু-দেবকে স্পর্ণ করিতে পারিল না। যাঁহার অনন্তশক্তির একাংশ পৃথিবী প্লাবিত করিতেছিল, তাঁচারই অনন্তশক্তির অপর একাংশ বস্তুদেরের ছত্র হইয়া দাঁড়াইল। প্রবল-প্রবাহবতা স্থবিস্কৃতা যমুনাও স্থপ্রশন্ত রাজপথের ক্যায় হইয়া গেল। পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন, অনস্ত ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নরবাহনে আরোহণ করিয়া, রাজধানী হইতে বৃন্দাবিপিনে ক্রীড়া করিতে যাইতেছেন। যমুনা ও বর্ধার বারি তাঁহারই প্রজা; তাঁহারই বলে বলীয়ান্ হইয়া, তাঁহারই আজ্ঞায় তাঁহারই কার্য্যে নিযুক্ত আছে ; অতএব তাহারা যে তাঁহার প্রতিকূল না হইয়া অমুকূল হইবে, ইহা বিশ্ময়ের বিষয় নহে।

কেনোপনিষদে ইন্দ্রের ব্রহ্মপরীক্ষার কথা স্মরণ করুন ;— স্বয়ং অগ্নি ব্রহ্মদত্ত একটি সামাশ্য তৃণও দগ্ধ করিতে এবং স্বয়ং বায়্ও উহা পরিচালিত করিতে সমর্থ হন নাই। গিরিধারণ লীলার প্রসঙ্গে আমি এ বিষয় বিস্তার পূর্বক বলিব। এখন জানিয়া রাখুন, যাঁহার সমক্ষে অগ্নি তুণ দগ্ধ করিতে পারেন নাই এবং পবনও উহা পরিচালিত করিতে পারেন নাই, সেই মূর্ত্তিমান্ পরবৃদ্ধই জীবের প্রতি কুপা পরবৃশ হইয়া, ঐ বিষয়টি অভিনয় করিয়া প্রতাক্ষ দেখাইলেন। শ্রুতিতে আছে,—তাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাঁহার ভয়ে সূগ্য উদিত হয়, তাঁহার ভয়ে আগ্নি প্রথলিত হয়, তাঁহার ভয়ে ইন্দ্র বারি বর্ষণ করে এবং তাঁহারই ভয়ে মৃত্যু জীবের প্রাণ হরণ করিয়া থাকে।

কুরুদেতে স্বয়ং ভগবান্ও বলিয়াছেন—"হে অর্জুন।"
যে স্থাতেজ জগৎ প্রভাসিত করে, এবং চল্রে ও অগ্নিতে যে
তেজ দেখিতে পাও, সে সমুদার আমারই তেজ জানিও"।
যাঁহারা ব্রহ্মের অস্তিম্ব স্বীকার করেন, যাঁহারা শান্ত্র যুক্তি
মানেন এবং অবতারবাদে যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহারা
নিশ্চয়ই বুঝিবেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত কোনও শক্তিই
কৃষ্ণবাহক বস্থদেবকে বাধা দিতে পারে না। অতএব মুদ্
বিকার শৃখলাদির রোধিনীশক্তি এবং যমুনা-জীবনের ক্লেদিনীশক্তি বস্থদেবকে বাধা দিতে পারিল না, ইহাতে বিশ্বয়ের
লেশনাত্রও নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই লীলাঘারা মনুষাকে
দেখাইলেন ষে, যে বাক্তি আমাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে,
তাহার কুত্রাপি বাধাবিদ্ব হয় না।

অষ্টাদশ পুরাণ ও মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে এক এক স্থানে এক এক বিষয়ে পরস্পর অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

সেই সেই অনৈক্যের মীমাংসা করিবার জন্ম অনেক টীকাকার যুগভেদের সাহায্য লইয়া থাকেন, কিন্তু আমার ভাহাতে তৃপ্তি হয় না। এই বস্তুদেবের ষমুনাপার সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে ও ভবিশ্বপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে যে, বস্থদেব ভগবান্কে ক্রোড়ে লইয়া যমুনাতীরে আসিবামাত্র যমুনার জল জামুপরিমিত হইয়া গেল এবং বস্তুদেব অনায়াদে পার হইয়া গেলেন। শ্রীমন্তাগবতে আছে, সমুদ্র যেমন রামচন্দ্রকে মার্গ প্রদান कतिशाष्ट्रित रमरेता यमूना वस्राप्तवरक मार्ग श्रापान कतिला। আমি এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে "মার্গ" শব্দের মুখ্যার্থ ধরিয়া লিধিয়াছিলাম, "প্রবল প্রবাহ'বতী স্থবিস্তৃত যমুনাও স্থপ্রশন্ত রাজপথের স্থায় হইয়া গেল।" বর্ত্তমান সংস্করণে ভাহাও রাখিয়াছি, কিন্তু অস্থান্য পুরাণের সহিত পার্থকা দেখিয়া মনের তুপ্তি না হওয়ায় ঐকা রাখিবার চেষ্টা করিলাম।—শ্রীমন্তাগবতে আছে, "সমুত্র যেমন রামচজ্রকে মার্গ দিয়াছিল সেইরূপ যমুনা বস্থদেবকে মার্গ দিল।" এখানে 'মার্গ,'' শব্দের অর্থ ঠিক ''রাস্তা'' না করিয়া ''গমনোপায়'' করিলেই সামঞ্জস্য হয়। সমুদ্র শুষ্ক হইয়া রামচন্দ্রকে রাস্তা দেয় নাই, সেতৃবন্ধন দারা গমনোপায় বলিয়া দিয়াছিল। বস্থদেব গুপ্তভাবে যাইতেছেন, সেতু বন্ধন করিতে তাঁহার সময় নাই, সহকারীও নাই স্তরাংু যম্না বস্থদেবের গমন-পথে জামুপরিমিত জল ধারণ করিয়া পারের উপায় করিয়া দিল। এইরূপ অর্থ করিলে রামচন্দ্রের দহিত দুষ্টাস্তও স্থাসত হয় এবং অফান্য শাস্ত্রের সহিত সামঞ্চতাও থাকে। ফলতঃ যমুনার ইহাতে

কর্তৃত্ব নাই; বসুদেবের বক্ষঃস্থিত বাস্থাদেবের ইচ্ছাতেই ঐক্পপ হইয়াছিল। যদি সেই সময়ে অন্য কেহ স্থাযাগ পাইয়া গুপ্তভাবে বসুদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যমুনা পার হইতে যাইত, তবে সে নিশ্চয়ই নিমগ্ন হইয়া মরিত। আমি তুই অর্থ ই সন্ধিবেশিত করিলাম; পাঠক ও সাধকবর্গের মধ্যে যাঁহার বাহাতে তৃপ্তি হয় তিনি তাহাই গ্রহণ করিবেন। বোধ হয় দিতীয় অর্থ ই গ্রন্থকারের অভিপ্রেত।

অনস্তর বস্থানের গোকুলে উপস্থিত হইয়া, যশোদার গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন, তিনিও একটা কক্ষা প্রসব করিয়া নিদ্রায় অভিভূত আছেন। স্থাযোগ বুঝিয়া, বস্থানে আপন ব্রহ্মা-পুত্রকে যশোদার শয্যায় শয়ান রাখিয়া এবং যশোদার মায়া-কতাকে বক্ষে লইয়া মথুরায় গমন করিলেন এবং আপনিই কারাগৃহে প্রবেশ পূর্বক আপনিই আপন পদে শৃন্ধল নিবন্ধ করিয়া দিলেন,—দিবেন বৈ কি; তিনি যে, ব্রহ্ম পরিত্যাগ করিয়া মায়াকে বক্ষে ধারণ করিয়াছেন! স্থতরাং আপনিই আপন হস্তে আপনাকে বন্ধ করিয়াছেন।

ভগবানের জন্ম সম্বন্ধে আর একটি কথা এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে বিরুত করা হয় নাই, তাহা এইবার বলিতেছি।—
নব্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে একটা অশান্ত্রীয় অসংলগ্নকথা
অভ্যন্ত প্রসার প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেকধারী
নিরক্ষর বাবাজীদিগের ত কথাই নাই, অনেক সাক্ষর সজ্জাতীয়
বৈষ্ণবগণও বলিয়া থাকেন, যখন কংসকারাগারে দেবকীর স্থাদয়
হইতে ভগবানু আবির্ভূত হইয়াছিলেন সেই সময়ে ব্রজ্গামে

যশোদার গর্ভ হইতে আর এক পুর্ণ ভগবান্ প্রকটিভ হইয়া-ছিলেন; বস্থদেবের আনীত ভগবান্ প্রকৃত পূর্ণ ভগবানে বিলীন হইয়া গিয়াছিলেন"। এীমন্তাগবতে ত একথা নাইই; বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ত্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ত্রহ্মাণ্ডপুরাণ, স্বন্দপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ ও হরিবংশ প্রভৃতি যে যে গ্রন্থে ভগবানের জন্মকথা আছে, কোথাও ঐ কথার আভাস মাত্রও নাই। দ্বিকুফাবাদিগণ নিজমত সমর্থনের জন্ম অসার উদাহরণ দিয়া বলেন যে, শ্রীমন্তাগবতের অনেক স্থলে শ্রীকৃঞ্কে নন্দের আত্মন্ধ এবং নন্দের পুত্র বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। হইয়াছে বটে, কিন্তু প:লিত পুত্রকেও পুত্র ও আত্মজ প্রভৃতি শক্ষে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়, সূতজাতীয় অধিরথের ও তৎপত্নী রাধার পালিত পুত্র কর্ণকে সূতপূত্র, সূতাত্মজ এবং রাধেয় ও রাধাপুত্র বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে এবং রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়, সাতাকে জনকাত্মজা, জনকতুহিতা, জনকনন্দিনী ইত্যাদি নামেই অভিহিত করা হইয়াছে। অতএব ব্রজেশরী যশোদাকে শ্রীকৃষ্ণের জনয়িত্রা বলিবার জন্ম ঐরূপ উদাহরণ দেওয়ায় দ্বিকৃষ্ণবাদীদিগের অভিলাষ সিদ্ধ হয় না। শ্রীকৃষ্ণের জন্মনীলাঞ্চিত কোনও শাস্ত্রেই ঐরপ কথা নাই এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম প্রিয়পাত্র কৃষ্ণতব্জ্ঞদিগের শীর্ষস্থানীয় প্রভূপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার প্রণীত লঘুভাগবতামৃত নামক বৈষ্ণব-সিদ্দীস্ত-গ্রন্থে দিকুঞ্চবাদীদিগের বাক্য-মাত্র-প্রচারিত ঐব্লপ সিদ্ধান্ত অশাস্ত্রীয় বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন। অতএব যশোদার গর্ভজাত আবার এক অতিরিক্ত কৃষ্ণ স্বীকার করিলে

কেবল শান্ত অগ্রাহ্ম হয় এমন নহে, পরস্ত জ্রীরূপ গোস্বামীর পবিত্র লেখনীতে সঞ্চারিত জ্রীমন্মহাপ্রভূর শক্তিকেও অবমাননা করা হয়। আরও, তুই কৃষ্ণ স্বাকার করিলে জ্রীমন্তাগবতাদি পুরাণ হইতে অনেক শ্লোক উঠাইয়া দিতে হয়। ইহাও একবার ভাবিয়া দেখা উচিত।

শ্রীরন্দাবন, মথুরা ও দারকা এই ত্রিধামের মধ্যে শ্রীরন্দাবনেরই মহিমা অধিক, স্থতরাং শ্রীকৃষ্ণ পরিকরদিগের মধ্যে বুন্দাবনীয় পরিকরদিগেরও গৌরব সর্ক্রোচ্চ। যদি যশোদাকে কৃষ্ণজননী না বলা হয় তবে যশোদার অপেকা দেবকীর গৌরব অধিক হইয়া পড়ে. এই আশক্ষা করিয়াই দ্বিকুফবাদিগণ এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া আবার এক নূতন কুষ্ণের স্থাষ্টি করিতে চাহেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেশরীর পালিত পুত্র হইলেই দেবকী অপেক্ষা তাঁহার গৌরব অধিকতর হয়: বাৎসল্য রসের তত্ত্ব বৃঝিলে তাহা স্থম্পাষ্ট অমুভূত হইতে পারে। কিন্ধপে তাহা বুঝিতে পারা যায়, সে বিষয় আমার প্রণীত 'শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলা" প্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের পঞ্চমাধ্যায়ে পরকীয় রুসের আলোচনা পাঠ করিলেই পাঠক ও সাধকগণ অনায়াদেই বুঝিতে পারিবেন। এন্থলে ইহাও জানিয়া রাখিতে হইবে যে, তত্ত্বদর্শন করিলে, বস্থদেব ও দেবকী যেমন ভগবানের নিত্যপিতা ও নিত্যমাতা: নন্দ ও যশোদাও সেইরূপ তাঁহার নিত্যপিতাও নিভামাভা। তবে বহুদেব ভগবানের নিভাজনক ও দেবকী নিত্যজননী: আর নন্দ ভগবানের নিত্যপালক ও যশোদা তাঁহার নিভাপালিকা। জ্ঞানমিঞিত ভক্তিতে ভগবানের বিকাশ এবং বিশুদ্ধ প্রেমে তাঁহার পোষণ ও আস্বাদন, এই অপ্রকট নিত্যলীলার তত্ত্ব বৃকিলেই আর বৃন্দাবনীয় প্রকটলীলায় ভগবান্কে
যশোদারও গর্ভজাত বলিয়া একটা নৃতন দলাদলির স্থি করিয়া
গৃহবিচেছদ ঘটাইবার প্রবৃত্তিই হইবে না। তত্ত্বে, মথুরাবাসিনী
দেবকী জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তি এবং ব্রজবাসিনী যশোদা বিশুদ্ধ
বাংসলা প্রেমের মূর্ত্তি।

ইতি পূর্বে যখন কংস আকাশবাণী শুনিয়া দেবকীর মস্তক ছেদন করিতে উত্তত হইল, তথন ধার্মিকবর বস্থদেব, "ভোমাকে দেবকীর গর্ভজাত সমস্ত সন্তান অর্পণ করিব" এই বলিয়া ভাহাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন বস্থুদেবের সে প্রতিজ্ঞা কোথায় রহিল ? তিনি পরম ধার্ম্মিক হইয়াও এরূপ মিথাচরণ করিলেন কেন ? এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার কথাই বটে। কিন্তু একজন নিরপরাধ ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিবার নিমিন্ত মিথাা কথা বলিলে, তাহাতে পাপ নাই বরং ধর্মই আছে; ইছা লৌকিক ধর্মশাস্ত্রের নৈতিক ব্যবস্থা। তব্ব দর্শন করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বস্থদেব মিথ্যা শব্দমাত্র উচ্চারণ করিয়া, পরম সত্য বস্তুই রক্ষা করিলেন। শ্রুতি বলিয়াছেন.—"ব্রন্ধ সতা-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপ: বস্তুদেব-তন্ম সেই ব্রক্ষেরই কর-চরণাদি-বিশিষ্ট চিন্ময় বিগ্রহ। স্থভরাং বস্থদেব পরম সত্যই রক্ষা করিয়াছিলেন। মহাভারতের উদ্যোগ-পর্কে আছে—"সত্যেট কৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত এবং কৃষ্ণেই সত্য প্রতিষ্ঠিত, অতএব কৃষ্ণই পরম সভ্য এবং এই জম্মই কুষ্ণের অপর একটি নাম, সত্য ৷" এক্ষণে বুঝিতে পারা যায় যে, যাহাকে জানিতে

পারিলে দশদিক্ সভাময় হইয়া যায়, বস্থদেব মিখ্যা শব্দের উচ্চারণে পাপ কংসকে বঞ্চনা করিয়া, সেই সভ্যাদিপি সভাই রক্ষা করিয়াছিলেন। যিনি সংসার-রূপ কংস-কারায় আবদ্ধ থাকিয়াও সংসারকে বঞ্চনা করিয়া হৃদয়-গোকুলে গোপনে সভ্য স্বরূপ ভগবান্কে রাখিতে পারেন, ভাঁহার অধর্ম্মের কথা দূরে থাকুক্, ভিনিই মুক্তির অধিকারী।

ইহার পর আর একটা বিশ্ময়-কর ব্যাপার ঘঠিল—যখন কংস দেবকী-কন্সা-বোধে যশোদার কন্সাকে শিলোপরি নিক্ষেপ করে, তখন ঐ কন্সা আকাশে উথিত হইয়া, কংসের ভাবী মৃত্যুর স্টুনা করিয়া অদৃশ্য হইল। এ বিষয় আপাততঃ বিশ্ময়জনক মনে হয় বটে, কিন্তু শ্রীমন্তাগবতে লিখিত আছে—"ঐ কন্সা শ্বয়ং যোগমায়া।" তাহা হইলে আর বিশ্ময়ের কথাই নাই; কারণ অসাধ্য-সাধিনী শক্তির নাম মায়া; স্থতরাং তৎসম্বন্ধীয় কোনও কার্য্যই বিশ্ময়কর নহে। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরব্রশা যখন মৃর্ত্তিমান, তখন শক্তিরূপিণী তৎকিন্ধরী মায়াও মৃর্ত্তিমতা। জ্ঞান দ্বারাই মায়ার ধ্বংস হয়; অনধিকারে বলপূর্ব্বক মায়াকে বিনাশ করিতে উন্তত হইলে, নিজেরই মৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া উঠে; ইহাও এই লীলার গুঢ় রহস্ম।

ভগবংশয়ম্বে সকলই অলৌকিক। নিতাসিদ্ধের জন্ম,
সচ্চিদানন্দের আকার, অনাদির শৈশব, গোলোকবিহারীর মর্ত্যলীলা এবং ষড়ৈশর্য্যশালীর গো-চারণ প্রভৃতি সমস্তই অলৌকিক।
আলৌকিক হইলেও ঋষিবাক্যামুসারে শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্
বলিয়া স্বীকার করিলে, তাঁহাতে সমস্ত অসম্ভবই সম্ভব।

শতএব, অতঃপর আমি এক্সিফের অদ্বৃত কার্য্যসম্বন্ধে কেবল শান্ত্র দেখাইয়াই নিরস্ত হইব,—সম্ভবাসস্তবের বিচারার্থ অত্যধিক চেষ্টা করিয়া কালক্ষেপ করিব না। ইচ্ছা করিয়া না বুঝিলে, কেহ কাহাকেও বুঝাইতে পারে না; বিশেষতঃ ভগবৎসম্বন্ধীয় বিষয় বুঝাইবার বা বুঝিবার নহে; উহা কেবল বিশ্বাসের বিষয়।

তারে ভাব্রে আমার মন।

( তারে ) চিন্তে গেলে চিরকালেও চিন্বি না কেমন। অপরপ শিশুসাজে আপন ইচ্ছায় সাজে

বিধাতার বড় কিন্তু বয়সে সে জন।

আসি মথুরা মণ্ডলে বস্থাদেবে পিতা বলে

জগতের পিতা কিন্তু বেদের বচন।

ভক্তিতে ভঞ্জিলে পরে

জীবের জনম হ'রে

আপনি জনমে কিন্তু কি জানি কেমন।

**विमानम शास्त्र** दश

দেবের দেবতা হয়

নরাকারে নরলোকে করে বিচরণ। তারে ভাব্রে আমার মন।

চিন্তে গেলে চিরকালেও চিন্বি না কেমন।

ব্রহ্মমূর্ত্তি কৃষ্ণ, তাঁর বিচিত্র বিকাশ।

ষাহার সোভাগ্য সেই সাধ্র বিশ্বাস। ইতি শ্রীনকান্তদেব-গোস্বামি-বির্চিত-

শ্রীকৃষ্ণ নীলামূতে জন্ম-লীলামূত।

## অস্থর-সংহার-লীলামৃত।

## ->;\*\*

বিশ্বপিতা নন্দস্কত শিশু-দৈত্য দলে। শরণ লহরে তার পদ-শতদলে॥

জ্ঞানিগণ জ্ঞানদারা সন্তামাত্র পরব্রহ্ম অনুভব করিতে পারেন কিন্তু ঐ জ্ঞান যদি প্রেম-মিশ্রিত হয়, তবে সবিগ্রহ ব্রহ্মও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রেম-মিশ্রেত জ্ঞানে সবিগ্রহ পরব্রহ্ম পরিদৃষ্ট ইইলেও ঐমর্য্য-বোধজন্য ভয় ও সঙ্কোচের অন্তরায় থাকায়, সাধকের অবাধ আনন্দ হয় না। প্রেম প্রগাঢ় হইলে, জ্ঞান তাহাতেই আচ্ছন হইয়া যায়; তথন ঈশ্বরকে ঈশ্বর বলিয়া মনে হয় না; তথন মনে হয়,—তিনি আমার স্থা, তিনি আমার পুত্র বা তিনি আমার পতি। ঐরপ ভাব হইলে ভর বা সঙ্কোচের সম্ভাবনা থাকে না; স্কৃতবাং তথন সাধকের অবাধ পর্মানন্দ।

বস্থদেব ও দেবকীর প্রেম জ্ঞান-মিশ্রিত, এই নিমিত্ত তাঁহার।
আনন্দময় ভগবানকে উৎপাদন করিয়াও বাৎসলা ভাবের সেবাজন্ম বিমলানন্দ আস্বাদনে সমর্থ হইলেন না। অমিশ্র প্রেমের
আধার-স্বরূপ ব্রজবাসিগণই ভগবৎ-সেবা-স্থাধর অধিকারী হইলেন।
একই সাধকের, প্রথমে জ্ঞানমিশ্র প্রেম উৎপন্ন হইয়া, পরিণামে

উহাই অমিশ্র প্রেমে পরিণত হয় ; কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একই শাধকের ঐ তুই প্রকার ভাব অভিনয় করিয়া সুস্পষ্ট দেখাইবার নিমিত্ত তুই ভাবের চুই সম্প্রদায় ভক্তের অবতারণা করিলেন। ক্রম-সাধন দারা একই ভক্তের ক্রমে ক্রমে শান্ত, দাস্ত, সধ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের উদয় হয়। শাস্ত অপেকা দাস্ত, দাস্ত অপেকা স্থ্য, স্থ্য অপেকা বাৎস্ল্য এবং বাৎস্ল্য অপেকা মধুর ভাব শ্রেষ্ঠ। শ্রীমদ ব্রজমণ্ডল প্রধানতঃ স্থা, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য ভাবেরই লীলা-ক্ষেত্র; অভএব ভগবানের ব্রজ-লীলাই অগ্রান্ত লীলা অপেক্ষা অধিকতর আনন্দ-দায়িনী। বন্ধাদি-দেবতারাও যাঁহার অর্চনা করিয়া থাকেন, সেই অখিল পুজ্য পরমেশ্বরে স্থা, বাৎদল্য ও মাধুর্য্য ভাব যে, পরমানন্দ-প্রদ, ইচা বলাই বাহুলা। ব্রজের ভাব দেবতাদিগেরও ছুর্ব্বোধ্য; আমি মন্দমতি মনুষ্য হইয়াও কেবল আত্মতোষের নিমিত্তই তাহাতে হস্তার্পণ করিলাম.—অপর কাহাকেও বুঝাইবার নিমিত্ত নছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে ব্রজধাম সধ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্যের লীলাক্ষেত্র। সেখানে ঈশর 'ঈশর' নহেন; নিখিল ভূবনের ঈশর সেখানে সথা, পুত্র ও পতি। যেমন রাজমিত্র, রাজমাতা ও রাজমহিষী রাজাকে 'রাজা' বলিয়া ভয় করে না, সেইরূপ শ্রীদামাদি গোপবালক, যশোদাদি প্রাচীনা গোপী এবং শ্রীরাধাদিনবীনা গোপী, জগদীশ্বরকেও পূজা বা ভয় না করিয়া, তাঁহাকে স্থা, পুত্র ও পতি বলিয়াই দেখিতেন। যেমন অগ্নিকণার স্বভাব দেখিয়া অগ্নিরাশির স্বভাব বৃথিতে পারা যায়, সেইরূপ

চিদংশ জীবের প্রকৃতি দর্শনে চিদ্ঘন ভগবানের প্রকৃতিও জানা ষাইতে পারে। আমরা জগতে দেখিতে পাই, প্রেমে যেমন জীব জীবের বণীভূত হয় এমন আর কিছুতেই হয় না; অতএব নিশ্চয়ই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রেমই ভগবদ্-বশীকরণের একমাত্র মহামন্ত্র বা মহোষধ। সেই জন্মই ব্রহ্মাণ্ডের অধীশর ব্রজবাসীর প্রেমে মুঝা প্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীদিগের প্রগাঢ় প্রেমের বণীভূত হইয়া, তাঁহাদের আননদ উৎপাদনের নিমিত্ত বাল্যকালে যে যে লীলা করিয়াছেন, তন্মধ্যে কংসপ্রেরিত দস্থাদিগের বিনাশ একটা অন্যতম বিশ্বয়কর কার্যা। আমি প্রথমে তাহারই আলোচনা করিতেছি।

অনাদিকাল হইতে সত্ত, রঞ্জঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের কার্যা চলিয়া আদিতেছে। উহাদের পরস্পর বাধাবাধকসম্বন্ধ; অর্থাৎ উহারা পরস্পার পরস্পারকে পরাভূত করিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়। সম্বন্ধণ বর্দ্ধিত হইলে, ভগবদ্ভক্তি জন্মায়; রজোগুণ বর্দ্ধিত হইলে ভোগবাসনা বলবতী হয় এবং তমোগুণের প্রভাবে জীবের হিংসাদি অতিনীচ প্রবৃত্তি বলবতী হইয়া উঠে। দেবতারা সাত্বিক-স্বভাব, অস্থরেরা রাজস স্বভাব এবং রাক্ষসেরা তামসস্থলার; এই নিমিত্ত তাহাদের পরস্পর বিরোধের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। সান্বিকাদি স্বভাবের তারতম্যানুসারে মনুয়ের মধ্যেও দৈব-প্রকৃতি, আসুর-প্রকৃতি ও রাক্ষস-প্রকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। রাজস ও তামস প্রকৃতির মনুয়েরাই পার্থিব অস্কর ও পার্থিব রাক্ষস; ভগবানের প্রতি ও ভগবদ্ভক্তের প্রতি বিষেষ উহাদের প্রকৃতিগত।

পুরাণাদি শান্তে দেখিতে পাওয়া যায়, ভগবান্ যখন যখন ষে যে রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; তৎসঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি তাঁহার একান্ত ভক্ত এবং কতকগুলি তাঁহার ঘোর বিরোধী মনুয়াও জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সংসারে সর্ব্বদাই যে সকল वाक्रमी ও তামদী চিম্ভা ভগবচ্চিম্ভার বিদ্ন উৎপাদন করে, উহারাই সংসাররূপ আধ্যাত্মিক কংসের আধ্যাত্মিক চর এবং যে সকল আত্মীয় বা অনাত্মীয় মনুষ্যাদি হইতে ভগবতুপাদন।র ব্যাঘাত হয়, তাহারার আধিভৌতিক কংসের আধিভৌতিক চর। ঐ সকল মনুয়োর মধ্যে যাহারা রজ:-স্বভাব, তাহারা নররূপী অস্তর এবং যাহারা তামদ-স্বভাব তাহারাই নরাকার রাক্ষা। ভগবান্ স্বয়ং, দৃশ্য বা অদৃশ্যরূপে স্বভক্তের ঐ সকল অন্তরায় অপনীত করিয়া থাকেন। তিনি এীরুন্দাবনে অবতার্ণ হইয়া অভিনয় পূৰ্বক তাহাই প্ৰতাক্ষ দেখাইলেন। ভোজরাজ কংস মৃত্তিমান সংসার বা সংসারের অবভার: সংসারনাশন । ভগবানের আবির্ভাব ও ভক্ত কর্ত্তক ভগবহুপাদনা ভাহার অসহ ; স্বতরাং ভগবানুকে বিনাশ করিয়া পুথিবী হইতে ভগবহু-পাসনা উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত গোকুলে ছিংসা-স্বভাব দৈত্য-দিগকে পাঠাইতে আরম্ভ করিল। স্থাগণ ভাবিয়া দেখিবেন, এখনও পৃথিবীতে কংসের স্থায় কংসের **স্রভাব** নাই।

ঐ সকল কংসচর মায়াবলে পশুপক্ষ্যাদির রূপ ধারণ করিয়া, ব্রজমগুলে উপদ্রব আরম্ভ করে। অস্ত্রেরা স্বভাবতই কামএপী; অত এব উহাদের নানারূপ ধারণ করা বিচিত্র নয়। পতঞ্জালর যোগশান্ত্র আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধির মধ্যে কামরূপ ধারণ করাও একটা সিদ্ধি; অতএব ধারণাবলে মনুষ্যুও ইচ্ছাসুরূপ রূপ ধারণ করিতে পারে, স্থতরাং কংস-চরদিগের নানারূপ ধারণ করা অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। আরও, কূটনীভি-বিশারদ ছলনা-চতুর রাজগণ স্থকে শলে পশুপক্ষীদিগকেও চর-কার্য্যে স্থশিক্ষিত করিয়া তাহাদের সাহায্যে শত্রুসংহার করিয়া থাকে,—এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, কখনও বা দেখিতেও পাওয়া যায়। যাহারা স্থভাবতই অবিশ্বাস-রোগে আক্রাস্থ তাহাদিগকে বুঝাইবার উপায় নাই। কিন্তু ঋষিবাক্য অবিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে এ সকল চিন্তা করা উচিত।

তুরাত্মা কংস কৃষ্ণ-বিনাশের নিমিত্ত যাহাদিগকে ব্রদ্ধামে পাঠাইয়াছিল, রাক্ষসী পুতনাই তাহাদের অগ্রবর্ত্তিনী। রাজ্য-লোলুপ অনেক রাজাসুর কোশলে চরদ্বারা স্থকুমার শক্রস্থতের প্রতি বিষ প্রয়োগ করিয়া থাকে, এরূপ দৃষ্টাস্ত পৃথিবীতে নিতাস্ত বিরল নহে। অতএব ভোগগর্বস্ব কংস পূতনা দারা যশোদাননন্দনের প্রতি বিষপ্রয়োগ করিয়াছিল, ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব; আর ষড়েশ্বর্যশালী পরমেশ্বর স্তনদংশনে একটা সামাশ্য রাক্ষসীকে বিনাশ করিলে, এ বিষয়েও অসম্ভাবনার অবকাশই নাই। মৃশুকোপনিষদে বলিয়াছেন—''চন্দ্র স্থ্যাদি-সংবলিত-নিশিল জগৎ তাঁহারই প্রভায় প্রভাসিত এবং তাঁহারই শক্তিতে শক্তিমান্।' অতএব যিনি পূতনাকে প্রাণশক্তি দিয়াছেন, তিনিই আবার ভাহা হরণ করিলেন, ইহাতে অসম্ভাবনার সম্ভাবনা কোথায়? অতএব শ্রুতিসন্মত ও যুক্তিসন্থত শ্বিবিক্যে অর্থান্তরের

প্রয়েজন নাই। যদি অসম্ভাবনা না থাকে তবে শান্তে বেরূপ আছে, সেই রূপই থাকায় দোষ কি ? মহর্ষি বেদব্যাস পূতনার মৃতদেহ বর্ণনায় অত্যন্ত বাহুল্য কয়িয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। হইতে পারে উহা অতিরঞ্জিত; কিস্তু চিস্তাশীল ব্যক্তির বিবেচনা করা উচিত যে, অল্লবিস্তর অতিরঞ্জিত না করিলে, বর্ণনীয় বিষয়ের রসপুষ্টি হয় না। অতএব রস-পুষ্টির নিমিত্ত স্থলবিশেবে অতিরিক্ত বর্ণনার প্রয়োজন হয়। রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ এরূপ বাহুল্য বর্ণনায় দোষের পরিবর্ত্তে সৌন্দর্যাই দর্শন করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, পৃথিবীতে এরূপ গ্রন্থ নাই, যাহাতে কিছু না কিছু অতি রঞ্জন দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব পুতনার মৃতদেহ সন্ধন্ধে যদি বাহুল্য বর্ণিত হইয়া থাকে, ভাহা অমুমোদন করাই উচিত।

পূতনা সম্বন্ধে আমার নিজের যেরূপ সিদ্ধান্ত, তাহাও একবার আলোচনা করি। শাল্রে পূতনা নামে এক প্রকার বালগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। অলোক-শক্তিশালিনী পূতনা উৎকট রোগরূপে শিশু-শরীরে আবিষ্ট হইয়া, তাহাদের জীবন বিনাশ করে। পৃথিবীস্থ কোনও কোনও মানবী ঐ পূতনার মন্ত্রে সিদ্ধ হইয়া, তাহার গায় শিশু-ঘাতিনী শক্তিলাভ করে। অভিচার মন্ত্রভারা, কিম্বা বিষাক্ত দ্রব্য ঘারা অথবা বিষময় দৃষ্টিঘারা শিশুসন্তান বিনাশ করাই ইহাদের স্বভাব। আর একপ্রকার বালগ্রহ আছে, তাহার নাম ডাকিনী; অনেক ইতর-জাভিয়া নারী ডাকিনী-মন্ত্রে সিদ্ধ হইয়া এরূপ অভিচার করিয়া থাকে; ভাহাদিগকে প্রচলিত ভাষায় ডাইনী

বলে। "ডাকিনী" নামের অপশ্রংশে "ডাইনী" নাম চলিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ঐ তুই প্রকার নারীর ব্যবসায় একই প্রকার: স্বতরাং ঐ তুই শ্রেণীই ডাইনী। তৎকালে মথুরা নগরীতে কংসপালিত পূতনারই শিশু-সংহার-কার্ষ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রতিপত্তি ছিল। সেই জন্ম রাজনীতি-विभावन ভाकवाक करम अनाग्राटम लौला-भिर्छ यट्यामानन्मत्नव সংহার-বাসনায় প্রথমেই ডাইনী পুতনাকে প্রেরণ করে। পুতনার প্রকৃত নাম বকী; কিন্তু পুতনা-সিদ্ধ বলিয়া এবং অভিচার কার্য্যে অদিতীয় বলিয়া সকলে তাহাকে ক্রুর দেবতা সাক্ষাৎ পৃতনার ভায় মনে করিত এবং পৃতনা নামেই আহ্বান করিত। এখনও পৃথিবীর স্থানে স্থানে ডাইনী বা পৃতনা অনেক আছে, এখনও কুল-কামিনীগণ নিজ নিজ শিশু সম্ভানদিগকে **डिनोत्र पृष्टि इटेट** मावधारन त्रका कतिया थारक। **প্রাচী**न-কালের ডাইনীগণ পুতনা ও ডাকিনীর স্থায় শূন্যে বিচরণ ও কামরপ ধারণ প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্য করিতে পারিত; এক্ষণে ব্রাক্ষণগণের সান্তিকী শক্তির স্থায় তাহাদের তামসী শক্তিও লুগুপ্রায় হইয়াছে ; স্থতরাং সে কালের স্বাভাবিক বিষয় এক্ষণে অস্বাভাবিক বা অসম্ভব হইয়াছে।

আমি সত্যদর্শী মহর্থির বাক্য অণুমাত্রও মিখ্যা মনে করি
না; অতি প্রাচীন কালে আর্য্য মহর্ষিদিগের সমসময়ে মকুষ্যের
বল, বৃদ্ধি, পরমায়ু, এক্ষণকার মনুষ্যদিগের অপেক্ষা অধিকতর
ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; বিশেষতঃ তখন সাধিক প্রকৃতির
লোকেরা সদভিপ্রায়ে এবং তামসিক প্রকৃতির লোকেরা

অসদভিপ্রায়ে আধ্যাত্মিক আলোচনা করিয়া দৈবশক্তি সঞ্চয় করিত। এখন আর সে চর্চচাই নাই; স্বতরাং অলোকিকী দৈবশক্তির কথা উপহাদ-জনক অলীক উপকথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ষিনি অনস্ত ব্রহ্মাণ্ডের আদি, সেই সর্বেশ্বর ভগবান্ প্রীকৃষ্ণ ভক্তবাঞ্চা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত "প্রেমময় প্রীরন্দাবনে গোপনারী যশোদার শিশু হইয়া মধুর বাল্যলীলা প্রকাশ করেন। ভবিষ্যতে সাধকগণ তাঁহার বাল্যলালা ও কৈশোর লীলা প্রবণ বা কীর্ত্তন করিতে করিতে তাহাতেই অভিনিবিষ্ট হইয়া পাছে তাঁহাকে সামান্য নরশিশু মনে করে, সেই জনা তিনি বাল্য ও কৈশোরলীলার মধ্যে মধ্যে আপন অলোকিক ঐশ্বরিক শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। দিবাদৃষ্টি মহর্ষি ভগবানের সেই সেই ঐশ্বরিক কার্যা অবিকল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ভগবানের অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনই মহর্ষির প্রধান
উদ্দেশ্য; পূতনার দেহ বর্ণনা করা তাহার পরিপোষক অঙ্গমাত্র।
পূতনার আকার যদিও অতিরঞ্জিত বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে,
বর্ণনীয় মূল বিষয় অতিরঞ্জিত হয় নাই। ভগবান্ যথন পূতনা
বধ করেন, তখন তাঁহার লীলাবয়দ একমাদ মাত্র। অজাতদস্ত একমাদের শিশু স্তনদংশনে একটা দামান্ত নারীকে বিনাশ করিলেও তাহা অদুত; কিন্তু স্বয়ং ভগবানে অদুত কিছুই নাই,
তিনি বিজেই অদুত। পূতনা ষতই প্রবলা হউক, তাহাকে বিনাশ করা ভগবানের পক্ষে কিছুই নহে, তথাপি লালার অফ্রোধে শশু হইয়াদেন বলিয়াই অদুত রদের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।
অদুত রদের স্থায়ীভাব বিশ্বয় এবং এশ্বলে একমাদ বয়স্ক অদীম পরাক্রমশালা যশোদানন্দন ঐ রসের আলম্বন। বিরোধী কংসচরগণ যতই বৃহৎ ও পরাক্রমশালী হইবে, শিশুরূপী ভগবানের অন্তর্নিহিত বিশ্বয়কর ঐশ্বয় ততই অভিব্যক্ত হইবে, মানবগণ মায়া।শশু ভগবানকে সাক্ষাং ভগবান্ বলিয়া বৃঝিতে পারিবে। রসতব্বজ্ঞ মহর্ষি এই অভিপ্রায়েই যদি পৃতনার দেহ অতিরঞ্জিত করিয়া থাকেন, ভালই করিয়াছেন। অভাবৃক অরসিক ভিন্ন আর সকলেরই উহাতে আনন্দই হইবে। অভএব উহা ভূষণ,—দৃষণ নহে। যে সকল কংসচর ভগবানকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, স্থাগণ উহাদের সকলেরই বৃত্তান্ত এইর্পপেই বৃঝিয়া লইবেন। আমি গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে প্রত্যেকের বিষয় পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা করিলাম না।

আনন্দের অন্তরায় তিন প্রকার, আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক। আনন্দময়ের অনিষ্ট সাধনের নিমিত্ত ব্রজধামে ঐ তিন প্রকাব উপদ্রবই হইয়াছিল। ইহাতে ''শ্রেয়াংসি বহুবিদ্মানি,'' এই স্থপ্রসিদ্ধ মহাজন বাক্যের অর্থ স্পষ্টই বৃঝিতে পারা যায়। ব্রুক্ত শে সকল উপদ্রব হইয়াছিল তন্মধ্যে পূতনা, বক, বৎস, শকট ও ঘাস্থর প্রভৃতির উপদ্রব আধিভৌতিক; ইন্দ্রকৃত শিলাবর্ষণাদি আদিদৈবিক এবং ঐ তুই প্রকার উপদ্রবজ্ঞ ব্রজবাসীদিগের অশান্তিই আধ্যাত্মিক উপদ্রব। ভগবান্ শ্রেক্ত ব্রজমণ্ডলের ঐ তিবিধ উপদ্রব অপ্রত্যাত্মিক উপদ্রব। ভগবান্ শ্রেক্ত ব্রজমণ্ডলের ঐ তিবিধ উপদ্রব অপ্রত্যাত্ম কিন্তাইলেন যে, যাহারা অসংশয়ে আমার উপর ক্রিন্তাই ক্রিয়া থাকি। আরও দেখাইলেন, জলে, স্থলে ও অন্তর্যাক্ষে, সর্ববৃত্তই আমার

প্রভাব অব্যাহত। তুর্জ্জয় কালিয়কে দমন করিয়া জলে, পৃতনাদিকে বিনাশ করিয়া স্থলে এবং তৃণাবর্ত্তকে বিনাশ করিয়া
আকাশে আপন অবাধ ঐশর্য্যের পরিচয় দিলেন। যাঁহারা
শাস্ত্রালোচনা করেন তাঁহারা বেদপুরাণোক্ত ব্রহ্মশক্তির সহিত
কৃষ্ণশক্তির ঐক্য বৃঝিয়া লইবেন।

অচিন্তা শক্তি ঈশ্বরের অনস্ত স্প্তির অন্তর্গত এই ক্ষুদ্রাদিপি ক্ষুদ্র ধরা মণ্ডলের উপর দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অত্রতা সমস্ত পদার্থই আকার প্রকারে পরস্পর বিভিন্ন। এক জাতীয় বস্তর মধ্যেও সকলে সর্বাংশে সমান নহে। একটি বৃক্ষের সহিত সর্বাংশে সমান আর একটি বৃক্ষ নাই এবং একটি মন্থুয়ের সহিতও সর্বাংশে সমান ছিতীয় মন্থুয় দেখা যায় না। যেমন বাহ্যাকারে একটির স্থায় আর একটি মন্থুয়া নাই, সেইরূপ আভ্যন্তরিক প্রকৃতিও সকলের সমান নহে। ঋষিবাক্যের সমালোচনা করিয়া দোষ গুণ বিচার করা অনেকের স্বভাব, কিন্তু আমার প্রকৃতি ঋষিবাক্যের একটিও অমূলক মনে করিতে চাহে না। দোষই হউক, গুণই হউক, সেই জন্যই পৃতনাকে লইয়া এত অধিকক্ষণ অভিবাহিত করিলাম।

সময়ের গতি অবিচ্ছিন্ন; কেহ কিছু করিলেও সময় যাইবে,
না কুরিলেও যাইবে। তবে, অকারণে সময় অতিবাহিত করাই
দোষের হয়; সহুদেশে সময় অতিবাহিত করিলে দোষের হয়
না। পৃতনার বিষয় আলোচনা করিতে যে সময় অতিবাহিত
ছইল, বোধ হয় তাহা সহুদেশেই হইয়াছে,—সকারণেই হইয়াছে।

অত্এব দোষাবহ হয় নাই। গুণগ্রাহী পাঠকের নিকটে অবশ্রই ইহার স্থবিচার হইবে।

তুমি ত দয়াল অতি,
তবু হ'লোনা তোমাতে রতি।
শিশু বেশ ধরি মারি স্থর-অরি
রাখিলে ব্রজ-বসতি।
তোমার বিনাশ করি অভিলাষ
মরিল যত কুমতি:
অরাতি নিধন হেরি স্থরগণ
বর্ষে কুস্থম ততি।
করুণা নিধান কর রুপা দান
ওহে ভকতের গতি।
তুমি ত দয়াল অতি
তবু হ'লো না তোমাতে রতি।

শিশু সাজি দৈত্য নাশ করে ভগবান।
ইহাতে বিশ্বাস যার সেই ভাগ্যবান॥
ইতি—শ্রীনীনকান্ত-দেব-গোস্বামি-বিরচিতশ্রীক্ষণনীলামূতে অস্থর সংহার লীলামূত।

## চৌৰ্য্য-লীলামৃত।

ব্রহ্ম কৃষ্ণ চোর, ঋষি কৃষ্ণের খাতায়। লেখা আছে, নমি নমি আমি তায় তায়॥

এক্ষণে আমি ভগবানের চৌর্য্যলীলার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ইহা শুনিলে অসার-দর্শীদিগের অভীব অবজ্ঞা এবং সারদর্শীদিগের প্রমানন্দ হইয়া থাকে। প্রমানন্দ্ময় পরব্রহ্মস্বরূপ ঐকৃষ্ণ জীবের প্রতি কৃপালু হইয়া ঐবিক্লাবনে শ্রুত্তুক্ত নিজতত্ত্ব নিজেই অভিনয় করিয়া দেখাইয়াছেন এবং পর-বর্ত্তী জীবগণের মুক্তির নিমিত্ত বেদব্যাসের হৃদয়ে জ্ঞানশক্তি সঞ্চার করিয়া তদ্বারা আপনার লীলা আপনিই পুরাণাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষি বেদব্যাস প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন, "আমি ব্ৰহ্মের ঘনীভূত বিগ্রহ, অতএব ব্যাসবাক্য ও ভগবদ্ বাক্যানুসারে বুঝিতে পারা যায়, শ্রীকৃষ্ণই আনন্দময় মূর্ত্তিমান্ পরব্রহ্ম। ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে জীবের মুক্তি হয় না, তাহা শ্রুতিতে স্পষ্টই আছে। যখন শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি হয় না, তখন কৃঞ্লীলা না বুঝিলে যে, মুক্তির উপায়ান্তর নাই, ইহাই স্থির হইল। ভগবান শ্রীরুফ ব্রজ-লীলাতে আপন ব্রহ্মত্বই দেখাইয়াছেন, স্নতরাং মানবচরিত্তের দৃষ্টাস্তে কৃষ্ণচরিত্র সমাক্রলাচনা করিলে পদে পদেই সংশয় উপস্থিত হয়। কিন্তু শ্রুকুক্ত ব্রহ্মচরিত্রের দৃষ্টাস্তে কৃষ্ণচরিত্র আলোচনা করিলে সংশয়ের অবকাশই থাকেনা। নিক্ষান্ধিত রক্ষতরেখার আদর্শে স্বর্ণের পরীক্ষা হয় না; স্থবর্ণের পরীক্ষা করিতে হইলে নিক্ষান্ধিত স্থবর্ণরেখাকেই আদর্শ করিতে হয়। সেইরূপ ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র চরিত্র সমালোচনা করিতে হইলে শ্রুকুক্ত ব্রহ্মচরিত্রই আদর্শরূপে অবলম্বন করা উচিত!

শ্রুতিতে বলিয়াছেন, "জগতে নানা বস্তু নাই: যে ব্যক্তি নানা বস্তু বলিয়া মনে করে, সেই পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। যেখানে অন্ত কিছুই শুনা যায় না, অন্ত কিছুই দেখা যায় না এবং অন্ত কিছুই জানা যায় না তাহাই ব্ৰহ্ম, তাহাই অমূত। ভগবান বলিয়াছেন, ''আমাকে সর্বময় বলিয়া জানে এরপ মনুষ্য অতি তুল্লভ; বহুজন্মেব সাধনায় কোনও মনুষ্য আমাকে সর্ব্বময় বলিয়া বুঝিতে পারে। ঘাঁহারা বিনয়শীল বিদ্বান ব্রাহ্মণে, গাভীতে, হস্তীতে, কুরুরে ও চণ্ডালে একমাত্র ব্রহ্মসত্তা দর্শন করেন তাঁহারাই পণ্ডিত। হে অভ্রন্তুন ক ্ সাত্ত্বিক কি রাজসিক, কি তামসিক, সমুদায় ভাবই আমা হইতে উৎপন্ন : আমি এ সকলে নাই, কিন্তু এ সকল ভাব আমাতে আছে। একা সর্বপ্রকার ভেদশুল, স্বতরাং নিশ্মল: অতএব অভেদদশী ব্যক্তিগণ মর্ত্তালোকে থাকিয়াও ব্রক্ষেই অবস্থান করেন এবং অবিচ্ছিন্ন স্থানুভব করিয়া থাকেন। যিনি প্রিয়লাভে আনন্দিত ও অপ্রিয় সংঘটনে উদ্বিগ্ন নহেন সেই স্প্রিবৃদ্ধি স্থীব্যক্তি একোতেই অবস্থান করেন 🕍 🍑

मकल अञ्चि-वाका ও ভগবদ্বাকা মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগকে পুনঃ পুনঃ কেবল সমদর্শনেরই উপদেশ দিতেছে, অতএব যিনি সর্বত্র সমদর্শন অর্থাৎ ব্রহ্ম দর্শন করেন, তিনিই মৃক্তির অধিকারী; পক্ষান্তরে ভেদদশীর সাসারবন্ধন অনিবার্য। প্রিয় বা অপ্রিয় ঘটনায় ঘাঁহার অনুরাগ বা বিবেষ হয় না, তিনিই মুক্তির অধিকারী। যিনি চৌরে, বদান্তে, পণ্ডিতে, মূর্থে, পুত্রে ও অমিত্রে সমদর্শন করিতে পারেন তাঁহার সর্ব্বদাই স্থখ: সমদর্শন ভিন্ন স্থাবেনা নাই। সর্ববিময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই চরম ব্রহ্মজ্ঞান অভিনয় করিয়া প্রতাক্ষ দেখাইবার নিমিত্ত প্রেমরূপিণী গোপীদিগের দধিক্ষীরাদি সর্ববিদ্ধ সর্বদা অপহরণ করিতেন এবং গোপীগণের হাস্থগর্ভ তিরস্কারেও সঙ্গুচিত বা ভীত না হইয়া হাস্থ্য করিতেন। ষধন দেখিতেন, গোপীগণ তাঁহার প্রতি ক্ট হইলেন না তথন অধিকতর ক্ষীরাদি হরণ করিয়া বানর-দিগকে প্রদান করিতেন, তাহাতেও গোপীদিগের বিরক্তি না দেখিলে অধিকতর দোরাত্ম্য আরম্ভ করিতেন,—দধিভাও ভাঙ্গিয়া দিতেন, গৃহমধ্যে মলমূত্র ত্যাগ করিতেন, অসময়ে বৎদদিগের বন্ধন খুলিয়া দিতেন এবং কখনও বা নিদ্রিত শিশুদিগকে কাঁদাইয়া চলিয়া যাইতেন।

গোপীদিগের সমতা পরীক্ষা করিবার নিমিত্তই তিনি সর্বাদা ঐরপ অসহ উপদ্রব করিতেন, কিন্তু গোপীগণ, বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, আন দময়ের আনন্দময় উপদ্রবে পরমানন্দই পাইতেন। যশোদার নিকট পরিহাসময় আবেদন-বাকাই তাঁহাদের হৃদগত আনন্দের পরিচায়ক। প্রেমতন্ধ-বিশারদ

মহর্ষি বেদব্যাস কুফোপদ্রবে গোপীদিগের হৃদগত আনন্দ কৌশলে বর্ণনা করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, গোপীগণ কুষ্ণের মনোহর কৌমার-দৌরাক্স্য দর্শনে অপার আন্নদ অমুভব কারিয়া পরিহাসার্থ বাছরোষ প্রকাশ পূর্ব্বক যশোদার নিকটে গিয়া আবেদন করিলেন, যশোদে! ভোমার আদরের গোপাল আমাদিগকে উদ্বাস্ত कतिन। অদময়ে বংসদিগকে ছাড়িয়া দিয়া পলায়; কিছু বলিলে হাসিয়া উড়াইয়া দেয়, উদুখলাদির উপর দাঁড়াইয়া শিক্যস্থিত ক্ষীর দর হরণ করিয়া খায়, আপনি খাইতে না পারিলে বানরদিগকে খাওয়ায়, পরিশেষে ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া চলিয়া যায়। যদি কোনও দিন চুরি করিবার কিছু না পায়, দেদিন নিদ্রিত শিশুদিগকে কাঁদাইয়া পলায়ন করে। উপরিস্থিত দুগ্ধভাণ্ড হস্তদারা স্পর্শ করিতে না পারিলে যপ্তিদারা উহার নিম্নে ছিজ রচনা করিয়া মুখব্যাদান পুর্বক উর্দ্ধমুখে দাঁড়াইয়া ভাণ্ডনিঃস্থত তুগ্ধ পান করে। অন্ধকার গৃহেও তাহার অস্থবিধা হয় না; অঙ্গন্থিত মণিময় অলঙ্কারের প্রভায় গৃহ আলোকিত হইয়া যায়। ইহার উপর আবার গৃহধ্যে মলমূত্রও ত্যাগ করে। তোমার গোপাল গোপনে চুরিবিভায় বেশ পারদর্শী হইয়াছে। আমরা গ্বহকার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেই তৎক্ষণাৎ গিয়া এসকল উপদ্রব করে। তুমি কি উহাকে শাসন করিবে না ?" নন্দমহিষী যশোদা গোপীদিগের ঐসকল কথা শুনিয়া তাহাদের মনের ভাব ব্ঝিলেন, স্থতরাং নিজপুত্রকে তিরস্কার করিতে ইচ্ছা করিলেন না, প্রত্যুত হাসিতে লাগিলেন।

অন্যের ক্বত দৌরাত্মা কাহারও প্রীতিকর হয় না. কিন্তু महर्षि विलालन, कृरक्षत्र मोत्राज्या कृष्टित वर्षा प्रामाहत ; ইহাতেই বৃঝিতে পারা যায় যে, যশোদানন্দনের দৌরাজ্যে গোপীদের আনন্দই হইত। তত্ত্বদর্শী টাকাকার শ্রীধরস্বামী ব্যাখ্যাম্থলে এই চৌর্যালার গৃঢ় তত্ত্বার্থ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতেই বাহির করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, যখন গোপীগণ ভগবানকে "চোর চোর" বলিয়া আক্রোশ করিতেন, তখন তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিতেন, তোরাই চোর, আমিই গৃহস্বামী''। ভগবানের এরূপ বাক্য আপাততঃ চুরস্ত বালকের হাস্তজনক ধৃষ্টতা বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু উহার গৃঢ় অভিপ্রায় বেদাদি সমস্ত শান্ত্রের সারভূত; কারণ, যিনি ব্রহ্মাণ্ডস্বামী তিনি সকল গুহেরই স্বামী। চোর তুই প্রকার;—লৌকিক চোর ও তান্ত্রিক চোর। প্রধনহারীকে লৌকিক চোর বলা যায়, আর যে ব্যক্তি জগৎপিতা জগদীশ্বরের স্বষ্টখন তাঁহার দরিদ্র সন্থান-দিগের সাহায্যার্থ অর্পণ না করিয়া নিজগুহে আবদ্ধ করিয়া রাখে. শান্ত্রানুসারে ও যুক্তানুসারে সেইই তাত্ত্বিক চোর। পরধনহারীর পাপ অতি সামানা, স্বতরাং রাজদণ্ড ভোগ করিলেই ভাচার পাপক্ষয় হয় : কিন্তু দরিদ্রের তুঃখের দিকে জ্রাক্ষেপ না করিয়া, যে ব্যক্তি কেবল আপনিই ধন সঞ্চয় করে, সে চোরের চুড়ামণি; তাহার অক্তি কখনই হয় না।

শাস্ত্রে আছে, যৎপরিমিত ধনে যাহার গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ হয়, তৎপরিমিত ধনই তাহার নিজস্ব; যে ব্যক্তি তদতিরিক্ত ধন "আমার" বলিয়া অধিকার করে, সেইই যথার্থ চোর; তাহার দণ্ড হইবেই হইবে।" এই নিমিত্তই, যে গোপীর গৃহে প্রচুর দধি তুগ্ধ থাকিত, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে চোর বলিতেন। স্বয়ং ভগবান্ও বলিয়াছেন, 'আমি ষাহাকে কৃপা করি, প্রথমেই তাহার দর্বন্দ্র হরণ করিয়া লই।" দ্বিদ্রগ্ধাদিই গোপজাতির সর্ব্বস্ব। অতএব লৌকিক স্থল নীতির দিকে দৃষ্টি না করিয়া जदम्ष्टित्व बात्नावना कतित्न म्लाइरे वृक्षित्व भाता याग्र त्य, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৌর্যালীলার উপলক্ষ্যে গোপীদিগের ধৈর্য্য ও সমতা পরীক্ষা করিয়া জগতে সমদর্শনরূপ সার তত্তভান প্রত্যক প্রদর্শন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের ক্ষীরসর হরণ করিয়া বানরদিগকে অর্পণ করিতেন : ইহাও পরম তত্ত্তানেরই উপদেশ বুঝিতে হইবে। তিনি দেখাইলেন,—আমিই একজনের ধন হরণ করিয়া অপরকে দান করি; আমিই পরব্রহ্ম, স্বেচ্ছায় বহুরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে এইরূপ লীলা করিয়া থাকি। জগতে আমি ভিন্ন দাতা নাই এবং আমি-ভিন্ন চোরও নাই। আমিই চোর হইয়া হরণ করি এবং আমিই দাতা হইয়া দান করি; ইহা আমার গুণমুখী লীলা। কুপাময় প্রমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিখিল শাস্ত্রের সার এই পরমতত্ত্ব দেখাইবার নিমিত্তই গোপী-দিগের দ্ধিত্রগ্ধ হরণ করিয়া বানরদিগকে প্রদান করিতেন। নিতানিরঞ্জন ভগবান্ একুফের এই নিগৃঢ়তম চৌর্ঘাবিহার রত্নাকর স্বরূপ, জ্ঞানিগণ ইহার অন্তঃস্তল হইতে তত্ত্বজ্ঞানরূপ প্রম রত্ন আহরণ করেন. ভক্তগণ বাল্যলীলাময় প্রমানন্দ আস্বাদন করেন আর জ্ঞানভক্তিহীন সাধারণ মানব ইহাতে কেবল কলঙ্কস্বরূপ শস্থকই দেখিতে পান।

শৈতিতে বলিয়াছেন, সকলই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই; একমাত্র পরব্রহ্মই আপন ইচ্ছায় বহুরূপ ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হইয়াছেন।' স্বয়ং ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ জীবের স্থাবাধের নিমিত্ত ভাহাই অভিনয় করিয়া প্রভাক্ষ দেখাইলেন। অভএব সর্ববিময় ভগবান্কে ভস্কর মনে করার কথা দূরে থাকুক, মানব-রূপী ভস্করকেও ভস্কর মনে করা অজ্ঞানের কার্য্য। যখন জীব বহুসোভাগ্যের ফলে মনুষ্য-ভস্করকেও ব্রহ্ম অর্থাৎ কৃষ্ণ বলিয়া মনে করিতে পারিবে, তখনই তাহার মুক্তি; অন্তথা মুক্তি নাই।

দজনগণের স্মরণ রাখা উচিত যে, নীতিবিল্ঞা ও তম্ববিল্ঞা এই উভয় বিল্ঞাই বিভিন্ন-বিষয়িণী। নীতিবিল্ঞা সংসারীর উপযুক্ত, আর যাঁহারা মুক্তির কামনা করেন, তম্ববিল্ঞাই ভাহাদের প্রয়োজনীয়। নৈতিক দৃষ্টিতে আলোচনা করিলে ভগবান্কে চোর বিলিয়া মনে হইবে এবং তাম্বিক দৃষ্টিতে আলোচনা করিলে মনুষ্য-চোরকেও ভগবান্ বলিয়া বুঝিতে আলোচনা করিলে মনুষ্য-চোরকেও ভগবান্ বলিয়া বুঝিতে পারা যাইবে। ভগবানের ব্রজলীলা তম্বোপদেশপূর্ণ স্কতরাং অত্যম্ভ ত্রব্বোধ্য; নৈতিক বুদ্ধিতে আলোচনা করিলে উহা মালন বলিয়া মনে হইবে। বেদাদিশান্তে শবদ্বাশ যে ব্রক্ষচরিত্র নিরূপিত হইয়াছে, তাহাই শ্রিকুদাবনে লীলাময় ক্ষ্ণচরিত্র কিন্তু কিন্তু কি ত্বংখের বিষয়, এমন স্ক্পবিত্র ক্ষ্ণচরিত্রও লোকে নুরচরিত্র করিয়া তুলিতে চাহে।

পূর্ণব্রক্ষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুপাপরবশ হইয়া যাহাদের হিত-সাধনের জন্ম স্বয়ং চৌর্যা পর্যাস্ত স্বীকার করিলেন, তাহারাই তাঁহাকে চোর বলিয়া কলঙ্কিত করিতে লাগিল।—অহো ছুঃখ! ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, "মূঢ়ের। আমার মনুষ্যাকার দেখিয়া আমাকে মানুষ ভাবিয়া অবজ্ঞা করে, আমার পরমন্বরূপ বৃথিতে পারে না। লোকে কথা প্রসঙ্গে বলে, "যার জন্যে করি চ্রি সেই বলে চোর।" ভগবানই এই প্রচলিত প্রাচীন কথার দৃষ্টাস্ত স্বরূপ হইলেন। বোধ হয় ইহাও কৃষ্ণের ইচ্ছা।

কি করিলি ভবনদী পারের উপায় রে।
আয়ুরবি অস্তাচলে যায় পায় পায় রে।
গোপিকার ননীচোর গোকুলে গোপ-কিশোর
ভক্ত তারে পারে যাবি তাহারই কুপায় রে।
এ নদীতে ছটা চোর শান্তি চুরি করে তোর
চোরের সন্ধান চোর বিনা কেবা পায় রে।
কি করিলি ভবনদী পারের উপায় রে।
আয়ু রবি অস্তাচলে যায় পায় পায় রে।

পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান, ননী চুরি করে।
বিশাস করিতে পারে ভাগ্যবান্ নরে॥
ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেবগোস্বামি-বির্চিতশ্রীকৃষ্ণলীলায়তে চৌর্যালীলায়ত।

## मृद्धकः निल्मेमृ छ।

--:0:--

উদরে ব্রহ্মাণ্ড তবু পেট নাহি ভরে । মাটি থায়, দে শিশুরে নমি ভক্তিভরে ॥

অধিকক্ষণ একই রসের আস্বাদনে কাহারও স্থুখ বোধ হয়
না; এই নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনার স্থুমধূর বালালীলার
মধ্যেই স্বকীয় অসীম ঐশ্ব্য প্রকাশ করিতে অভিলাষ করিলেন।
এই মৃদ্ধন্দণ লীলার অন্তরে অমূলা তত্ত্বোপদেশ দেখিতে পাওয়া
যায়। এক্ষণে আমরা তাহাই যথাসাধ্য বিবৃত করিয়া সর্বাক্রণকে প্রদর্শন করিতে সমুভাত হইলাম।

প্রেমই আনন্দময় শ্রিক্ষের পরম প্রিয়বস্তা; ব্রজভূমি সেই প্রেমের আকর। এই নিমিত্ত একদিন তিনি বাৎসল্য প্রেম পরিপুষ্ট করিয়া তৎসঙ্গেই তত্ত্বমূলক অসীম ঐশর্ষা দেখাইতে অভিলাষ করিলেন। তিনি ব্রজবালকদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে স্থাবোধে প্রেমময় ব্রজের মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলেন। সহচর বালকেরা যশোদার নিকট গিয়া বলিল, মা! তোমার গোপাল মাটি খাইয়াছে। বস্তুতঃ উহা সেই চক্রিচ্ড়ামণি শ্রীক্ষেরই কথা। তিনিই মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলেন, আবার তিনিই যশোদার নিকট বলিবার নিমিত্ত অন্তর্যামিরূপে ব্রজবালকদিগকে প্রেরণ করিলেন। যশোদা ঐ বিষয়েরঃ

নত্যাসত্য জানিবার জন্ম শ্রীকৃঞকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি উহা স্বীকাব করিলেন না, প্রত্যুত সহচরদিগের উপরেই মিথ্যাবাদী বলিয়া দাধারোপ করিলেন।

वालालीलात (मोन्नर्य) तकात ছलে आश्रम बक्का धार्मिनरे মুদ্রক্ষণ অস্বীকার করিবার উদ্দেশ্য। সঙ্গিগণের উপর দোষারোপ করিয়া নিজদোষ অপনয়ন করা আদরপালিত অশান্ত বালকের স্বভাব। ভগবান্ তাহাই করিয়া বাল্যলীলার সৌন্দর্য্য রক্ষা করিলেন, ইহাই এই লীলার বাহার্থ। বাহার্থ হইলেও রসজ্ঞ ভক্তগণ নীরদ তত্বজ্ঞানের অনুসন্ধান না করিয়া ইহা হইতেই পরানন্দ রস আস্থাদন করেন। তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যার যে, শব্দার্থ নিথাা হইলেও, ভগবান উহারই দারা প্রম সত্যেরই ইঙ্গিত করিলেন। যাঁহার অন্তরে অনস্ত ত্রক্ষাণ্ড অবস্থিত অর্থাৎ যাঁচার উদরের বাহিরে কোনও বস্তু নাই. তিনি আবার কি ভগণ করিবেন! এবং যিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণা-বিহীন এবং আত্মানন্দেই পরিতৃপ্ত তিনি আবার কি জ্বন্সই বা ভক্ষণ করিবেন। ইহাই এই লীলার অভিপ্রেত এবং ইহাই শ্রুত্যক্ত অতএব পরব্রহ্মস্বরূপ এীকুষ্ণ পরব্রক্ষের অন্যতম লক্ষণ। শিশুচ্চলে যে শব্দগত মিথাা বলিয়াছিলেন তাহা প্রমার্থতঃ সম্পূর্ণ মত্য এবং নিজ সঙ্গিগণকে যে, মিথ্যাবাদী বলিয়াছিলেন. তাহাও তুতরাং পরমার্থতঃ সতা। বাৎসল্যময়ী কৃষ্ণজননী অদাস্ত সন্তানের বাক্যে বিশ্বাস করিলেন না ; তিনি শ্রীক্রফের মুখমধ্যে মুত্তিকার চিহু আছে কিনা, তাহাই দেখিতে চাহিলেন। ভগবান रिकारनम्, मा १ यपि देशपिशतक मछावाषी এवः आमारक

মিথ্যাবাদী বলিয়া তোমার মনে হইয়া থাকে তবে, এই আমি মুখব্যাদান করিতেছি; আমার মুখে মৃত্তিকার চিহু আছে কিনা প্রত্যক্ষ দেখ।

এই বলিয়া ভগবান্ মূথবাদান করিলে নন্দমহিষী যশোদা বিশ্বস্বরূপ সন্তানের ক্ষুদ্রোদর মধ্যেই সেই শ্রুভিসিদ্ধ পরম সত্য দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন, শিশুসন্তানের ক্ষুদ্রোদরে সপ্তদ্বাপ, সপ্ত সিন্ধু, সমস্ত নদাঁ, সকল পর্বত এবং বন-জনপদ-সংবলিত পৃথিবীমণ্ডল অবস্থান করিতেছে। দেখিলেন, দশ দিক্ ও আকাশাদি পঞ্চত্ত কুফের উদরেই রহিয়াছে। দেখিলেন, চল্র স্থ্যাদি গ্রহ. অধিন্যাদি নক্ষত্র ও অসংখ্য তারাগণ-সংবলিত জ্যোতিশ্চক্র পুত্রের সন্ধীণ উদর মধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছে। আবার দেখিলেন, সন্ধাদি তিন গুণ,শন্দাদি পঞ্চতন্মাত্র, দশ ইন্দ্রিয় মন, জীব, কাম, কর্ম্ম ও স্বভাব প্রভৃতি জগতের মূলতত্ব সকলও কুফের অন্তরেই অবস্থিত। কেবল ইহাই নহে, পরিশেষে সন্থানের উদর মধ্যে আবার একটি ব্রদ্ধগুল, তন্মধ্যে আবার কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণস্বমীপে অপর একটি যশোদাকেও দেখিতে পাইলেন।

ভগবান্ ঐক্ষ মাতৃসন্নিধানে যাহা দেখাইলেন, তাহা
অবিকল শ্রুতিবাক্যেরই অভিনয়। যাহা চইতে সমস্ত ভূত
উৎপন্ন হয়, যাহাতে অবস্থিত থাকে এবং যাহাতেই লীন হয়,
তাহাই বক্ষ। বক্ষ সূলও নয় অণুও নয় অথচ সূল ও অণু তুইই,
ইত্যাদি যে সকল বক্ষালক্ষণ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে; ভগবানের
এই লীলা দর্শন বা শ্রুবণ করিলে, তাহারই প্রভাক্ষ অর্থ ভিন্ন

আর কিছুই মনে হইতে পারে না। তগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুরুকেরে অর্জ্জনকেও বিশ্বরূপ দেখাইয়া ছিলেন, এখন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বেদান্ত দর্শনের প্রধান গ্রন্থ পঞ্চদশীতে অবিকল এই কথাই আছে, "যেমন স্থনির্মাল দর্পণে বৃহদাকাশ-ছিত জগতের প্রতিবিদ্ধ প্রকাশ পায়, সেইরূপ চিদানন্দঘন ব্রহ্মান্থ প্রকাশ সরপে অনন্ত আকাশের সহিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশমান রহিয়াছে। উপনিষৎ, বেদান্ত দর্শন ও গীতার প্রতি যাঁহাদের শ্রদ্ধা আছে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের এই লীলায় অশ্রদ্ধা করিতে পারেন না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানই দেখাইলেন, পরস্তু যাহাকে দেখাইলেন, সেই বাৎসল্য রূপিণী যশোদা ব্রহ্মজ্ঞানের পরিবর্জে বিভীষিকাই দেখিলেন। তিনি শিশুসস্তানের উদরে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দেখিরা ভয়-বিহবল-চিত্তে ও কম্পিত কলেবরে কতই আশক্ষা করিলেন। পরিশেষে যদিও একবার কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া সংশয় করিলেন কিন্তু তাহা তাঁহার অগাধ বাৎসল্য সাগরে তৎক্ষণাৎ নিমগ্ন হইল। বাৎসল্যময়ী যশোদা ও সখ্যময় অজ্পূন উভয়েরই ভগবদৈশ্বর্য্য দর্শনে সন্তোবের পরিবর্ত্তে ভয়ই হইয়াছিল কিন্তু বিশ্বরূপের প্রতিসংহারে যশোদা কৃষ্ণকে পূর্ব্তবং পুত্রভাবে এবং অর্জ্জুন সখ্যভাবেই দর্শন করিয়া শান্তিলাভ করিলেন। ভগবান স্বয়ং ঐশ্বর্য্য দেখাইলেও প্রগাঢ় বাৎসল্য ও সংরূচ সথ্যের নিকট অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না, ইহাই বাৎসল্য ও সংখ্যের অত্যন্তুত মহিমা। যেমন রাজার মাতা এবং রাজার সধা রাজাকে পুত্র ও সধা বলিয়াই আনন্দ পাইয়া থাকেন, রাজা বলিতে চাহেন

না দেই রূপ যে সমস্ত সাধক প্রেমসাধনে ভগবানকে পুত্রভাবে বা মিত্র ভাবে ধারণা করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে পরমানন্দকর পুত্র ভাবে বা মিত্রভাবেই দেখিতে চাহেন, সঙ্কোচ-কর ঈশ্বরভাবে দেখিতে চাহেন না স্কুতরাং পিতা, মাতা প্রভৃতি অক্তর্বোধক সম্বোধনও করেন না।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মৃদ্ধক্ষণ লীলা করিয়া যেমন প্রতাক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান দেখাইলেন, দেইরূপ ভগবৎপ্রেমের অন্তুত মহিমাও প্রকটিত করিলেন। স্থাবিশাল ব্রহ্মজ্ঞান অসীম প্রেমসাগরে বিষের ভায় কখনও ভাসমান হয় এবং তৎক্ষণাৎ বিলীন হইয়া যায়। প্রেমের মহিমা দেখাইবার নিমিত্ত প্রেমতব্বজ্ঞ মহর্ষি বেদব্যাসও প্রেমময়ী যশোদাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তগণ বেদোক্ত মন্তে ঘাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, গোপনারী যশোদা সেই পরম পুক্ষকে নিজপুত্র বলিয়া স্থির করিলেন,—
যশোদাই ধন্যা।

জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি লইয়া চিরকালই বিগ্রণা চলিতেছে।
কেহ বলেন জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, কেহ বলেন যোগই শ্রেষ্ঠ এবং কেহ
বলেন, ভক্তিই সর্বপ্রধান। সাধারণ মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক,
মহানুভব ভাষ্যকার ও টাকাকারদিগের মধ্যেও এইরূপ মহভেদ
বহুকাল হইতেই উঠিয়াছে। এক্ষণে যাঁহার উপর যাঁহার
অনুরাগ তিনি ভাঁহারই পক্ষ অবলম্বন করিয়া সেই মতের
পোষকতা করিয়া থাকেন। অবশ্য, আমিও অন্যতম মতের
পক্ষপাতী; কিন্তু এন্থলে আমার নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ
না করিয়া ঋষিবাক্য উদ্ভ করিয়াই নিরন্ত রাহলাম।

যদি প্রয়োজন বোধ করি, তবে যথাস্থানে তাহা অভিব্যক্ত করিব।

কে চিনিবে বল তায় '

আনন্দ-সদন

নিত্য নিরঞ্জন

किन वृत्नावत्न मार्षि शूं है शाया

হ'য়ে সভাময়

মিথ্যা কথা কয়

কেন এত ভয় গোপী যশোদায়।

কেমনে কি জানি

ছধের বাছনি

ত্রিভুবন আনি উদরে দেখায়!

নাহি বিশেষণ

সরে না বচন

লইনু শরণ সে রাঙ্গা পায়। কে চিনিবে বল ভায

আনন্দ-সদন

নিতা নির্ঞ্জন

কেন বুন্দাবনে মাটি খুঁটি খায়।

শিশুবেশে হরি বিশ্ব ধরেন উদরে। বিশ্বাস করিতে পারে ভাগ্যবান্ নরে॥

ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামি-বিরচিত-শ্রীক্ষকালীলামৃতে মৃদ্ধক্ষণালীলামৃত।

## দামোদর-লীলামূত।

#### 一头\*\*

অন্তর বাহির হীন তবু বাঁধা যায়। নমি তারে, মা যশোদা বেঁধেছিল যায়॥

যাঁহার অন্ত নাই, তিনি বদ্ধ হন, প্রথমত: ইহাই আশ্চর্য্য ! আবার, রঙ্জ্বারা বদ্ধ হন, ইহা আরও আশ্চর্য্য! আবার, একটা গোপনারীর হস্তে বদ্ধ হন, ইহা আশ্চর্য্য হইতেও আশ্চর্য্য! কঠোপনিষদে বলিয়াছেন,—"ব্রহ্ম আশ্চর্য্য, এবং ব্রহ্মের দ্রষ্টা, বক্তা ও শ্রোতাও আশ্চর্যা।" অতএব ব্রহ্মঘন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার লীলা যে, আশ্চর্যা হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। যদি ম্রষ্টা, বক্তা ও শ্রোতা সকলেই আশ্চর্য্য অর্থাৎ চুক্তেরি, স্বভরাং তুষ্পাপ্য হইলেন, তবে কিরূপে জাবের ব্রহ্মজ্ঞান হইবে ? জীব মুক্তি পাইবেই বা কিরূপে ? যদিও ব্রহ্মবাচক শাস্ত্র আছে বটে, তথাপি শাস্ত্র হইতে পরোক্ষ জ্ঞানই হইয়া থাকে: ধ্যান ভিন্ন অপুরোক্ষ জ্ঞান হয় না এবং রূপ ভিন্ন ধ্যানও হয় না, ইহা স্থির। এই নিমিত্তই স্বয়ং পূৰ্ণব্ৰহ্ম সবিগ্ৰহে অবতীৰ্ণ হইয়া, আপনার অপ্রাকৃতরূপ ও অপ্রাকৃতলীলা পৃথিবীতে প্রকাশ করেন। মনুয়ের নিকট যাহা অসম্ভব, ভগবানের তাহা স্বাভাবিক। যাহা মনুয়োর অসাধ্য, তাহা ভগবানেরও অসাধ্য হইলে, মনুষ্য ও ভগবানে বিভিন্নতা কি ? এই সকল কথা স্মরণ না রাখিয়া কৃষ্ণলীলার আলোচনা করিলেই নানাবিধ সংশয় উপস্থিত। হয়।

বেদবাক্যাত্মসারে বুঝিতে পারা যায় যে, পরব্রহ্ম একই সময়ে অস্থল ও অন্ এবং স্থুল ও অণু। তাহা হইলে, সবিগ্রহ পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অসীম হইয়াও ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্ম ভক্তের নিকট বদ্ধ হইবেন, ইহা বিচিত্র কি ? ভক্তকৃত বন্ধনে ভগবানের যেরূপ প্রীতি হয়, যোড়শোপচারের সহিত পূজাতেও সেরূপ হয় না। অতএব ভগবান্ একুফ ভক্তকৃত বন্ধন জন্ম সেই পরম প্রীতিলাভের ঐকান্তিক লোভে, পৃথিবীতে প্রেমের প্রভুত মহিমা প্রকাশ করিবার বাসনায় এবং তৎসঙ্গেই শ্রুত্যক্ত বন্ধজ্ঞান উপদেশ দিবার অভিলাষে বাল্যচাপল্যের ছলে প্রেমময়ী যশোদার নিকটে অত্যধিক উপদ্রব আরম্ভ করিলেন! প্রেমময়ী যশোদাও বাৎসল্যের প্রবল প্রভাবে ভগবান্কে আত্মজভাবে নিজস্ব মনে করিয়া, বন্ধন করিতে উপক্রম করিলেন। ভিনি গৃহ হইতে রজ্ম আনয়নপূর্বক তদারা তনয়ের ক্ষুদ্রোদর বেষ্টন করিয়া যেমন গ্রন্থিবদ্ধন করিতে যাইবেন, অমনি দেখিলেন, তাঁহার রজ্জু **ছুই অঙ্গুলি** ন্যুন হইল। পুনর্বার দীর্ঘভর রজ্জু আনিয়া পূর্ববরজ্বুর সহিত সংযুক্ত করিলেন; তাহাও গ্রন্থিবন্ধন কালে তুই অঙ্গুলি ন্যুন হইল ! তৃতীয়বার তৃতীয় রজ্জু আনিলেন তাহাতেও কুতকার্য্য হইতে পারিলেন না,—রজ্জুর অবস্থা পূর্ব্বের মতই হইল। যশোদার প্রতিজ্ঞা বা ঐকান্তিক বাসনা,— कुरुएक वांधिएछ्टे इटेरन,—जाहात ह्मला मृत कतिराउटे हटेरन, মুভরাং গুছের প্রায় সমস্ত রঙ্জুই ক্রমে ক্রমে আনিয়া ফেলিলেন, তথাপি তুই অঙ্গুলির কিছুতেই পূরণ হইলনা। তথন
যশোদার নিজ শক্তির উপর এবং নিজ রজ্জুর উপর ঘুণা জন্মিল।
সর্বান্ধ্যামী ভক্তবৎসল ভগবান্ দেখিলেন,—জননীর সর্বশারীর
কাঁপিতেছে, ঘর্মাক্ত হইয়াছে এবং অবসম হইয়া পড়িয়াছে;
তাঁহার অহন্ধার চূর্ণ হইয়া গিয়াছে; কেবল লজ্জার অনুরোধে
অনিচ্ছায় বন্ধন-চেষ্টা করিতেছেন মাত্র। তথন ভক্তবৎসল আর
থাকিতে পারিলেন না, স্কুতরাং কৃপা করিয়া আপনিই আপনার
বন্ধন স্বাকার করিয়া লইলেন। যদিও মুনিবর বলিয়াছেন—
"ভগবান কৃপা করিয়া বন্ধ হইলেন" তথাপি আমার মনে হয়
যে, সে কৃপা ভগবানের ইচ্ছাধীন কৃপা নহে; যাভোর
ঐকান্তিক প্রবল প্রেমই ভালাকে বলপূর্ব্বক কৃপা করাইলাছিল।
কেননা, ইহার পরেই ভক্তদেব আবার বলিয়াছেন—'ব্র্লাদি
দেবগণ যাঁহার বশীভূত, সেই সর্ব্বেশ্বরও ভক্তের যে, সম্পূর্ণ
ইচ্ছাধীন,—ইহাই তিনি লালা করিয়া দেখাইলেন"।

কেহ কেহ এই দামোদর-লীলার বাস্তবতা স্বীকার না করিয়া, ইহাতে এক প্রকার অভিনব আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আরোপ করেন। তাঁহারা বলেন,—''যশোদা সান্তিক বৃদ্ধি, রচ্ছা প্রেম, রুঞ্চ পর-মাত্মা এবং হৃদয় ব্রজমণ্ডল।'' এই ব্যাখ্যা অতি স্থান্দর ও সত্য; আমিও এই ব্যাখ্যার পক্ষপাতী; কিন্তু লীলা অস্বীকার করিলে এরূপ ব্যাখ্যা আকাশকুস্থমের স্থায় অলীক বলিয়া মনে করি। দেহ আশ্রয় করিয়া যাহা থাকে, তাহাই আধ্যাত্মিক; দেহ ভিন্ন আধ্যাত্মিকের স্থান কোথা? যদি কেছ ক্রোধ করিয়া কাহাকেও প্রহার করে, সেরূপস্থলে ক্রোধই প্রহারের অংধ্যাত্মিক

কর্তা, ইহা সভাই : কিন্তু দেহ ভিন্ন ক্রোধের সন্তাই নাই ; অভএব ঐরপন্থলে ক্রোধকে ধরিয়া আখ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিলে দেহের সঙ্গে ক্রোধণ্ড অলীক হইল। ঐরপ যদি কেহ বিশুদ্ধ প্রেমে ভগবানকে অন্তরে বাহিরে প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা হইলে প্রেমই ভগবংপ্রাপ্তির কর্তা, তাহা সতাই : কিন্তু ভ:ক্তর দেহ অস্বাকার করিলে, প্রেমের স্থান কোথা ? দেহ মিথ্যা বলিলে, প্রেমও কেবল আকাশ-কুমুমের স্থায় শব্দ মাত্র হইয়া গেল। দেহের ভাব বা আচরণ দেখিয়াই ক্রোধ, প্রেম বা অম্ম কোমও আভাম্বরিক ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। সং কিংবা অসৎ যে কোনও ভাবের ধ্যান করিতে হইলে. সেই ভাবময় একটি দেহ আপনা আপনিই হৃদয়ে অন্ধিত হইবে, তবে সেই ধ্যেয় ভাবের অমুভব হইবে। অভাবুকের নিকটে ভাবের আকার নাই, কিন্তু যাঁহারা যথার্থ ভাবুক, তাঁহারা ভাবের আকার প্রভ্যক অনুভব করিয়া থাকেন। ইহা ত সাধারণ ভাবের কথা; অনস্তভাব ঘাঁহার অস্তর্গত, সেই ভাবময় ভগব'ন শ্রীহরি তিদানন্দবিগ্রহে এরন্দাবনলীলার নায়ক হইয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছামুদারে কখনও চিদানন্দ-দেহে কখনও বা ভৌত দেহেও ক্রীড়া করিতেন। ব্রজবাসিগণ তাঁহার ইচ্ছাময়ী দীলার সহকারী; স্থুতরাং ব্রজলীলায় যেমন তিনি নিজে রূপবান, সেইরূপ ভাঁহারই ইচ্ছায় যশোদাও রূপিণী এবং বন্ধনরজ্ঞুও রূপবিশিষ্ট। অভএব যদিও ভগবানু যশোদার প্রেমেই বছ হইয়াছিলেন; তথাপি বন্ধনের নিমিত্তস্বরূপ রজ্জু স্বীকার করিতেই হইবে।

বন্ধনকালে যশোদার সকল রজ্বই ত্ই অঙ্গুলি ন্যুন হইয়াছিল ; একবারও এক অঙ্গুলি বা তিন অঙ্গুলি ন্যুন হয় নাই। এক্ষণে বামি তাহারই কারণ আলোচনা করিতেছি। যতক্ষণ অহস্তা ও মমতা অর্থাৎ এই দেহটী আমি এবং এই সকল বস্তু বা ব্যক্তি আমার. এইরূপ ধারণা বলবতী থাকে, ততক্ষণ ভগবান্কে বন্ধনের কথা দূরে থাকুক, ধ্যান করাও অসম্ভব। যশোদা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,—আমিই কৃষ্ণকৈ বাঁধিব এবং আমার রজ্জ্বারাই বাঁধিব: সেইজন্মই বাঁধিতে পারিলেন না: ঐ অহন্তা ও মমতা তুইটীই প্রতিবন্ধ হইল। যখন আপন ক্ষমতার উপর ও আপন রজ্জুর উপর তাঁহার ঘুণাহইল, তখন অহন্তাও মমতা দূরে পদায়ন করিল এবং তখনই তুই অঙ্গুলি রজ্জু আসিয়া ঐ তুইএর শৃষ্ঠ আসন অধিকার করিল ;—রজ্জু পূর্ণ হইয়া গেল—ভগবান্ও বন্ধ হইয়া পঞ্লিন। তুঃশাসন-কর্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণ চিন্তা করিলে, এ বিষয় স্থুম্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। বন্ধনকালে यरभागात बच्च नान श्रेशाहिल, किन्न आकश्यकारल खोशमीत वञ्ज বদ্ধিতই হইয়াছিল। যশোদা আপন ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়াছিলেন: স্থতরাং ভাঁচার মনোরথ দিদ্ধ হইল না; আর ट्योभनी त्मरे विषम पुःममत्य कङ्गश्रद तक्वन 'झ त्गाविन्न' বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, স্তরাং অন্তস্তরূপ ভগবান্ গোবিন্দ দ্রোপদীর বস্ত্রমধ্যে এবেশ করিলেন; বস্ত্রও স্থতরাং অনস্থ হুইয়া গেল। যদিও সখ্য-প্রধানা দ্রোপদী অপেক্ষা বাৎসল্যময়ী ৰশোদা অতাধিক উচ্চস্থানীয়া, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ অহন্ধারিতা ও নিরহন্ধারিতার ফল প্রভাক্ষ দেখাইবার নিমিত্তই এরূপ লীলা

করিয়াছিলেন। আরও তিনি পূর্বের মৃন্তক্ষণ-লীলায় আপন অন্তঃপূর্ণতা দেখাইরা, দামোদর-লীলায় বহিঃপূর্ণতা দেখাইলেন এবং ইহাও দেখাইলেন যে, ভক্ত যেমন প্রেম-রজ্জুতে হৃদয়-রন্দাবনে ভগবান্কে আবদ্ধ করিতে পারে, দেইরূপ প্রগাঢ় প্রেমের বলে বহির্গদাবনে বাহ্য স্থূল রজ্জুতেও অবরুদ্ধ করিতে পারে; কিন্তু ঈদৃশ প্রগাঢ় প্রেম ব্রজবাদিনী নন্দমহিষী ভিন্ন আর কাহারও হইতে পারে না; অথবা বাৎসল্যময়ী যশোদার কৃপা হইলে নিভান্ত অসন্তবও নয়। সেই জন্মই প্রেমোন্নান্ত পরমর্ষি পরমোল্লাসে যশোদার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"গোপনারী যশোদা ভগবানের যেরূপ কৃপা লাভ করিয়াছেন, ব্রহ্মা, মহেশ্বর এবং লক্ষ্মীও এরূপ কৃপা প্রাপ্ত হন নাই; কেননা ভগবানের এই মনোহর ব্রক্ষভাব কেবল একমাত্র প্রেমেরই গ্রাছ;— জ্ঞানেরও নয়, যোগেরও নয়।"

জননী যশোদা যথন দেখিলেন,—চপল পুত্র বদ্ধ হইয়াও পলায়নের চেষ্টা করিতেছে, তখন তাঁহাকে একটা স্থবৃহৎ উদ্ধলের সহিত বাঁধিয়া নিশ্চিক্চিত্তে গৃহকার্য্যে নিরত হইলেন। এ দিকে ভগবান্ও সেই বৃহৎ উদ্ধলের সহিতই সে স্থান হইতে পলায়ন করিলেন। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"পরব্রহ্ম উপবিষ্ট হইয়াও এবং শ্যান হইয়াও তদবস্থাতেই দ্রে গমন করিতে পারেন"। শ্রীকৃষ্ণ নিজজননীকে দেখাইলেন এবং জ্বগৎকে শিক্ষা দিলেন যে, আমি বদ্ধ হইয়াও পলায়ন করিতে পারি।

নন্দভবনের দ্বারের সম্মুখেই তুইটী অর্জুনরক্ষ বহুকাল হইতে দণ্ডায়মান ছিল। ঐ তুই রুক্ষের মধ্যস্থলে অতি সঙ্কীর্ণ অবকাশ; পাদপঘরের পতনকালে এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল।
পতিত বৃক্ষদ্বরের মূল হইতে পরম স্থানর তুইটা দেবম্র্ত্তি
প্রাত্ত্র্ভ হইয়া, ভগবানের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।
আপাততঃ ইহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু কর্মামুরূপ
জন্মান্তর স্বীকার করিলে, ইহাতে অসম্ভাবনার কোনও কারণই
নাই। মৃত্যুকালে দেহান্তর্গত স্থাম লিঙ্গ শরীর পূর্ব্ব দেহ
পরিত্যাগ করিয়া, নিজ কর্মামুরূপ দেহান্তর আশ্রাম করে। ঐ
লিঙ্গ শরীর অতি স্থাম হইলেও সর্ব্বদর্শা ভগবানের অদৃশ্য নয়
এবং যোগিবর বেদবাসও যোগনেত্রে উহা প্রত্যক্ষ করিতে
পারেন; ইহা অস্বীশার করিবার উপায় নাই। নল-কৃবর ও
মণিগ্রীব নামে কুবেরের তুই পুত্র ছিল। উহায়া উভরেই

ধনমদে উন্মন্ত হইয়া সর্ব্বদাই অসদাচরণ করিত। দেবর্ধি নারদ উহাদের প্রতি কুপাপরবশ হইয়া গোকুলে বুক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করিবার নিমিত্ত অভিসম্পাত করেন। উহারাই অসংকর্ম্মের ফলে বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হয় এবং দেবর্ষির কুপাবলে ভগবদ্ধামে জন্মগ্রহণ করে। অসৎ কর্ম করিলে, দেবতারাও বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হন। আবার দুঃখ-ভোগান্তে পাপকার্গ্যের ক্ষয় হইলে বুক্কেরাও দেবৰ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, সংহিতা প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রেই, বিচিত্র কর্ম্মের ফলে জীবের বিচিত্র দেহ-প্রাপ্তি স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে। জগদ-বিধাতা, দেবতা ও মমুষ্যানিগ:ক সদসদ বিকেচনা করিবার শক্তি দিয়াছেন; স্থভরাং তজ্জ্য তাহারা দায়ী: তাহারা অসৎ কর্ম্মের ফলে নিকুষ্ট যোনি এবং দৎ কর্ম্মের ফলে উৎকৃষ্ট যোনি পাইবেই। বৃক্ষ ও পশুপক্ষীদিগকে বিবেচনা শক্তি দেন নাই : স্বতরাং তাহারা ভজ্জন্য দায়ী নহে: ভাহাদের দণ্ডস্বরূপ নিকৃষ্ট দেহ ভোগ হটলেই কর্মাক্ষয় হয় এবং ক্রামে ক্রামে বা একবারেই উৎকৃষ্ট যোনিতে জন্মলাভ হইয়া থাকে। যাঁচারা ফলদাতা ঈশ্বর স্বীকার करतन ना, जाँशामित कथ। পृथक् ; किन्नु याँशात्रा मर्जनाकी পরমেশ্বের অস্তিহ স্বীকার করেন, তাঁহাদের উহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যাহারা সদসদ জ্ঞানবান হইয়াও অসৎকর্ম করিবে, তাহারা ঈশরের অমোঘ নিয়মে দণ্ড পাইবেই। অজ্ঞান শিশুসম্ভানকে গুরুতর অপরাধ করিতে দেখিয়াও, কোন্ পিতা তাহাকে দওদান করেন এবং জ্ঞানবান বয়:প্রাপ্ত পুত্র অ্যায় আচরণ করিলে, কোন পিতাই বা তাহাকে দণ্ড না দিয়া থাকেন ? ব্যাঘ্র প্রাণিহত্যা করে এবং বিড়াল দুগ্ধ অপহরণ করে, তাহাতে তাহাদের পাপ নাই, কারণ তাহাদের সদসদ্ বিবেচনা নাই; কিন্তু জ্ঞানবান্ মন্থ্য বা দেবতা যদি ঐরপ আচরণ করে, অবশ্যই অধম যোনিরপ উৎকট দণ্ড পাইবে। ধর্মাধর্ম্মের অপেক্ষা না রাখিয়া, অবিশেষে সকলেরই স্বতঃ ক্রুমোন্নতি স্বীকার করিলে, উপাশ্য ঈশ্বর স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না এবং ধর্মাশান্ত্র ও ধর্ম্মানুষ্ঠান নিতান্ত নিরর্থক হইয়া পড়ে। অতএব কীট হইতে পশু-পক্ষী পর্যান্ত সমস্ত অজ্ঞজীব পূর্ব্বকৃত পাপজ্লন্থ নিরুষ্ট দেহ ভোগ করিয়াই ক্রমে ক্রমে বা একবারেই উৎকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হইতে পারে; পক্ষান্তরে মন্ত্র্যা ও দেবতারা পরীক্ষায় উত্তার্ণ না হইলে, উঠিতে পারিবে না; অধিকন্ত নামিতেও পারিবে, ইহা দ্বির।

ভক্তবর নারদের কুণায় স্থাবরাবস্থাতেও তাহাদের পূর্ব্বশৃতি
নষ্ট হয় নাই। অতএব তাহারা পূর্বজন্মের স্থখসম্পত্তি ও
আপনাদের দারুণ দৌরাত্ম্য স্মরণপূর্বক অনুভপ্তচিত্তে আত্মমোচনের জন্ম সর্ব্বদাই ভগবান্কে স্মরণ করিত; পরে কর্মফল ভোগ করিয়া র্ফদর্শনে কুতার্থ হইয়া রক্ষদেহ পরিত্যাগপূর্বক দেবদেহ প্রাপ্ত হইল। সর্ব্বদর্শী ভগবান্ উহা প্রভাক্ষ দেখিলেন; যোগিবর বেদব্যাসপ্ত যোগবলে জানিয়া লিপিবদ্ধ করিলেন; ইহাতে অসম্ভাবনা নাই। তাহারা সেই স্ক্রম দেহেই ভগবানের স্তব করিয়াছিল, ইহাও আশ্চর্য্য নয় এবং ভগবান্ যে, তাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা ও আশ্চর্য্য নয়ই। মনুষ্য যথন কোনও কার্য্য না করিয়া এবং কথা না কহিয়া একাকী অবস্থান করে,

ভখনও তাহার মনে মনে নানা কথার আন্দোলন হয়. ইহা मकल्पे जात्नन. উহা সেই निष्ठ भरोरत्त कथा। स्म कथा অন্তর্য্যামী ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারে না। শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে শ্রবণ করে, তাহারা সূক্ষাশরীরের সূক্ষাকথা শুনিতে পায় না; কিন্তু যিনি অকর্ণ হইয়াও শুনিয়া থাকেন, তিনি তাহা শুনিতে পান, ইহা শ্রুতি-সম্মত,—তিনিই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ। অতএব নলকৃবর ও মণিগ্রীব যে, স্তব করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সম্ভব এবং অন্তর্য্যামী জ্রীকৃষ্ণ যে, শুনিয়াছিলেন ও প্রচিত্তক্ত বেদ্বাাদ যে, জানিয়াছিলেন, তাহাও সত্য। এীকুফের অভ:ম্ভ অম্ভরঙ্গ তুই চারিজন ব্রন্থবালকও কৃষ্ণশক্তির প্রভাবে এই অন্তুর্গ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়া-ছিল। ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করাই ভগবানের স্বভাব ও প্রতিজ্ঞা। এই লীলায় যশোদার নিকটে বদ্ধ হইয়া এবং দেবন্বয়ের বন্ধন মোচন করিয়া, ঐক্তিঞ্জ আপন স্বভাবের পরিচয় দিয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন।

যাঁহারা কোনও সদুপদেশের কিন্তা তবদর্শনের অপেক্ষা না রাখিয়া কেবল ভগবানের যথা-লিখিত লীলামাত্র শ্রবণ করিয়াই কিন্তা কীর্ত্তন করিয়াই পরিতৃপ্ত হুটতে পারেন, সেই সকল সরলচিত্ত ভক্তের কথা পৃথক্, কিন্তু সকলে তাহাতেই তৃপ্তিলাভ করেন না। অনেকে লালার অভিপ্রায় অবগত হুইতে চাহেন। প্রত্যেক শ্রীকৃষ্ণলীলায় সাধনসম্বন্ধীয় শিক্ষাও আছেই। যাঁহারা ভাহা জানিতে চাহেন তাঁহাদের জন্মই লীলার অভিপ্রায় দেশাইতে হয়। কি বিচিত্র ব্রহ্মনীলা ব্বিতে না পারি

কি গুণে নিগুণে গুণে বাঁধে নন্দনারী।

নিজে বদ্ধ উদ্খলে
ক্বের স্থত-মুগলে করে স্থরপুর-চারী।

দৈবী মারা গুণে যার
কি লাঞ্ছনা ব্রজে তার, ধর প্রেম বলিহারি।
প্রায়ে গোপীর কাম
নিলে দামোদর নাম
আমারে কেন হে বাম, দয়া কর ভবতারি।

কি বিচিত্র ব্রহ্মলীলা ব্বিতে না পারি
কি গুণে নিগুণি গুণে বাঁধে নন্দনারী॥

জ্ঞানের অগম্য হরি প্রেমে বদ্ধ হয়। যে করে বিশাস তারে ভাগ্যবান্ কয়॥

ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামি-বিরচিত-শ্রীক্লফ্ট-লীলামূতে দামোদর-লীলামূত।

### ব্ৰহ্মমোহন-লীলামূত

স্ব-রূপ দেখায়ে মোহ নাশে বিধাতার ! চরায় নন্দের ধেফু জয় জয় তার॥

বিশ্বপালক ভগবান্ও গোপরাজ নন্দের গোপালন করিয়া থাকেন এবং বেদকর্তা ব্রহ্মারও ব্রহ্মসম্বন্ধে ভ্রম হয়; সাধারণ বুদ্ধিতে ইহা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু বিবেচনা করিতে হইবে, ঈশবের অলোকিক লালা লোক বুদ্ধির অগোচর; তাঁহাতে সকলই সম্ভবে। আরও, যিনি বেদান্ত-দর্শনে প্রম সভ্যের নি রূপণ করিয়াছেন, যিনি সভাস্বরূপ স্বয়ং নারায়ণের জ্ঞানাবভার, দেই মুনি-শিরোমণি বেদবাাস মিথাা লিৰিয়াছেন, এ কথা মনে করিলেও অপরাধ হয়। বিখাসের সহিত সদ্বৈভের বাবস্থাপিত ঔষধ দেবন্ট্ আরোগ্যাভিলাষী রোগীর কর্ত্তব্য ; অতএব যাঁহারা ভীষণ ভবরোগে আক্রাস্ত এবং শান্তিলাভে সমুৎস্থক, সর্ববলোক-হিতৈষী ঋষিবরের বাক্যে বিশাস করাই তাঁহাদের উচিত। যদি কেহ দল্ভের বশবর্ত্তী হইয়া ব্যাস-বর্ণিত কৃষ্ণলীলায় অবিখাস করিতে চাহেন, করুন; কিন্তু আমি একবার ব্যাদবাক্যের দারাদার বৃঝিবার চেষ্টা করিব।

थां प्रकल प्राप्त प्रकल महाशूक्ष्यहे थकात्रास्तुत यह

বিস্তর ধর্মাচর্চ্চা করিয়াছেন,— এখনও করিতেছেন; কিন্তু ইহা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষীয় ধর্মপ্রাণ আর্য্য অবিগণ ধর্ম্মের সূক্ষাতত্ত্ব যতদূর অনুভব করিয়াছিলেন, এরূপ আর কোথাও কেহই করিতে পারেন নাই।

ঋষিদিগের সিদ্ধান্তানুসারে স্প্রিতত্ত্ব আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, যে, ভগবানের পার্থিব স্প্রির মধ্যে মনুষাই সর্বপ্রধান জীব; ধর্মানুষ্ঠানে মনুষ্যেরই অধিকার এবং অক্যান্ত স্থাবর জন্সম সমস্তই মনুষ্যেরই দেহরক্ষা ও ধর্মা রক্ষার আফুকুল্যার্থ স্ষ্ট হইয়াছে। আবার ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, মনুষ্যের উপকারার্থ যে সকল জীব স্টাই হইয়াছে, তন্মধ্যে গোজাতিই সর্ব্ব-প্রধান। মনুষ্যের জীবন-যাত্রা নির্ববাহে ও ধর্মানুষ্ঠানে গোজাতিই বিশেষ প্রয়োজনীয়। মলমূত্রের তুর্গন্ধে বায়ু দৃষিত হয় এবং তাহাতে মানবের স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইয়া থাকে, কিন্তু গাভীর মল-মূত্রে দৃষিত বায়ুও পরিষ্কৃত হয় এবং উহার ব্যবহারে অনেক অত্যুৎকট রোগও প্রশমিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত বস্তুতত্ত্ত মহর্ষিগণ গাভার মলমূত্র স্থপবিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গোতুগ্ধে দেহের পুষ্টিসাধন ও চিত্তের সন্ধশোধন इ**डे**ग्रा थारक: वित्मव डः त्या-छुक्ष नद्रवालक पिराव कीवन खरूप। দধি ক্ষীরাদি উৎকৃষ্ট ভক্ষ; বস্তু গোতুগ্ধ হইতেই উৎপন্ন হয়। অতএব • গাভী পুত্র-পালনী জননীর তুল্য; স্বতরাং মসুষ্যের মাতৃবং পুদনীয়: গোতৃগ্ধ হইতে যে ঘৃত উৎপন্ন হয় তাহা দৈহিক ও মান্সিক বলের প্রধান সাধন এবং গুড় বারাই যাগ্যক্ষাদি ধর্মকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। অগ্নিতে আহত

ম্বতের গন্ধে বায়্ বিশোধিত হয় এবং ঐ অয়ি হইতে উথিত ধ্ম মেঘরূপে পরিণত হইয়া, পৃথিবীতে বারিবর্ষণ করে। অতএব গাভীই মনুষ্যের জীবন-ধারণ ও সন্ধ-শোধনের প্রধান হেতু, তাহা স্কতরাং ধর্মরক্ষারও হেতু; কারণ সন্ধ-শুদ্ধিই ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ। বৃষণণ গাভীতে সন্তান উৎপাদন করিয়া, গোজাতির বংশ রক্ষা করে; অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বৃষই ধর্মরক্ষার মূল বলিয়া প্রতীয়মান হয়; এই নিমিত্ত "র্ষ" শব্দের অর্থ ধর্ম্ম—অভিধানেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। অভিনিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে দেখা যায়, গাভী হইতে দ্বত, মৃত হইতে ধর্মা, ধর্ম হইতে চিত্ত শ্বি, এবং চিত্ত শ্বি হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে, অতএব ধর্মাই জ্ঞানের অন্যতম প্রবর্ত্তক; এই জন্মই ধর্মরূপ বৃষ জ্ঞানরূপ মহাদেবের বাহন হইয়াছে।

জ্ঞানের মব্যবহিত পরেই জীবের মুক্তি; অত এব গোজাতি মনুষ্যের মুক্তিরও হেতু; স্থতরাং গোজাতির রক্ষায় মনুষ্যের ইহকাল পরকাল উভয়ই রক্ষিত হয়, এবং গোজাতির অভাবে ধর্মানুষ্ঠানেরও অভাব হইয়া থাকে; এই নিমিত্তই ভোজরাজ কংস বৈষ্ণবধর্ম নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে আপন কিঙ্করদিগকে গোহত্যায় নিযুক্ত করিয়াছিল। যে গোহত্যা করে, সেই ধর্মাহত্যা করে এবং যে গোরক্ষা করে, সেই ধর্মারক্ষা করিতে হইলে, গোরক্ষক হইতেই হইবে, ইহাই শিক্ষা দিবার নিমিত্ত স্বয়ং ভগবান্ ভক্তবের নন্দের গোরক্ষক অর্থাৎ 'গোপাল' হইলেন। ধর্মারক্ষাই ভগবদবতারের প্রধান প্রয়োজন। ধর্মারামে

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট কোনও জীব বা পদার্থ নাই, স্কুতরাং ধর্ম্মের সাধন-রক্ষাই ধর্ম রক্ষা। যাহারা গোরক্ষা করে, ভাহারাই ভগবানের পরম প্রীতিভাজন; সেই জন্ম স্বয়ং ভগবান্ ছলপূর্ব্বক গোপরাজ নন্দের গৃহে অবস্থান করিয়া গোচারণ করিয়াছিলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন,—"যাহারা অনস্থ-চিত্তে আমার উপাসনা করে, তাহাদের যোগক্ষেম তামি স্বয়ং বহন করিয়া থাকি।" গোজাতিই গোপদিগের বোগক্ষেম; অতএব ভক্তবংশল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তচুড়ামণি নন্দের যোগক্ষেম বহন করিয়া অর্থাৎ গোপালন করিয়া, আপন ভক্তবাংসল্যও প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। গোপাল-তাপনী শ্রুতিতে গোপ, গোপী ও গাভীর বিষয় বিস্তার-পূর্বক বর্ণিত আছে; ঐ গ্রন্থ আলোচনা করিলে ঐ সকল বিষয় বিশেষরূপে জানিতে পারা যায়।

কেহ কেহ বলেন,—গো শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ণেকে পরিচালিত করেন বলিয়া ভগবানের এই 'গোপ' উপাধি হইয়াছে। এ কথাও মিথা নহে; তবে জানিতে হইবে যে, ভগবান্ অন্তর্যামী পরমাত্ম-স্বরূপে ইন্দ্রিয়গণের পরিচালন করেন এবং গোপবালকরূপে একান্তিক ভক্তের গোপালনও করিয়া থাকেন; স্থতরাং উভয়থাই তিনি 'গোপ'। আবার তিনি বে, নিত্য গোপ, তাহার কারণ গোলোক-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

বৈষ্টব সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে তান্তিক ব্যাখ্যার নাম শুনিলে শিহরিয়া উঠেন; আবার অনেক নব্যশিক্ষিত লোক লীলার উপর বড়্গহন্ত। তান্তিকার্থ পরিভ্যাগ করিয়া কেবল লীলার্থ ব্যাখ্যা করিলে, প্রকৃত উপাখ্যান হইয়া পড়ে এবং লীলা অস্বীকার করিয়া তব্ব মাত্র অবলম্বন করিলে, আকান্দে অট্টালিকার গ্রায় নিরাম্পদ হইয়া উঠে,—রস-স্বরূপ পরত্রশ্বের রসাস্থাদন হয় না, তব্বের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া লীলারস আস্থাদন করিলে কুরিরন্তি ও আনন্দামুভব গুইই হইয়া থাকে। অনম্ভ বক্ষাণ্ড যাঁহার আদেশমাত্রে পরিচালিত, সেই পূর্ণব্রহ্ম জ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিন্ত গোপবালক হইয়া ভক্ত চূড়ামণি নন্দ ও যশোদাকে পিতা ও মাতা বলিয়া সম্বোধন করেন এবং তাঁহাদের আদেশে রাখালবেশে গোচারণ পর্যান্ত করিয়া থাকেন, এ কথা শুনিলে যে অপার আনন্দ হয়, তাহা রসজ্ঞ ভক্ত ভিন্ন আর কে বুঝিবে ? কেবল জ্রবণানন্দ নয়; সংসার সম্ভাপ-সম্ভপ্ত জীবের হৃদয়ে একটা সান্ত্রনাদায়িনী আশারও সঞ্চার হয়। এরূপ মনোহারিণী লীলাতেও অক্তচির কারণ অন্মুসন্ধান করিলে হুরদৃষ্ট ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। আমি ভগবানের এই ব্রহ্ম-মোহনলীলা, তত্ত্বের সহিত আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

যাহার। শ্রুভি সন্মত স্প্তিতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, চৈত্ত্যস্বরূপ ঈশর এই ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করিয়া, চৈত্ত্যস্বরূপ তাহাতে প্রবেশ করিলেন। ঐ অণ্ড-প্রবিষ্ট ঈশর-চৈত্ত্যই ব্রহ্মা অর্থাং জাব-সমন্তি। ঐ জীবসমন্তি অর্থাং ব্রহ্মা হইতে পৃথক্ পৃথক্ জীব উৎপন্ন হয়, এই নিমিত্ত ব্রহ্মা স্তিকর্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ। যথন বৃহদ্বহ্মাণ্ডের মর্দ্মে মর্দ্মে ব্রহ্মাই অধিষ্ঠাতা হইয়া আছেন, তথন ব্রহ্মাণ্ডেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ-স্বরূপ ক্ষুদ্র দেহেও ব্রহ্মার অংশ, অধিষ্ঠাতৃরূপে বর্ত্তমান আছে। ব্রহ্মা বে, কেবল ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্ত্রপেই আছেন ভাহা নহে, ভদ্কির

তাঁহার হস্তপদাদিবিশিষ্ট রজোগুণ-প্রধান অতিসক্ষা চিনায় দেহও আছে। তিনি ঐ চিন্ময় দেহে আপন অমুরূপ চিন্ময় লোকে অবস্থান করেন: ঐ লোকের নাম ব্রহ্মালাক। প্রশ্নোপনিষদে এই ব্রহ্মলোকের কথা স্পষ্টই আছে। ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডের স্থান্তিকর্তা অতএব তাঁহাতে যে অধিক পরিমাণে ঐশী শক্তি আছে. এ কথা বলাই বাহুল্য। ব্রহ্মা হইতেই সমস্ত দেব নরাদির উৎপত্তি; স্থুতরাং ব্রহ্মার অন্তর্গত ঐশীশক্তি পর পর অধস্তন লোকে ও পর পর অধস্তন জাবে 'তম' 'তর' পরিমাণে আছেই আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—ব্রহ্মা স্প্তিকর্তা; স্বতরাং রজোগুণ প্রধান। রজোগুণ-প্রধান হইলে ভ্রান্তি থাকিতেই হইতে, অতএব ব্রহ্মারও ভ্রান্তি অবশ্য স্বীকার্যা। কারণের গুণ কার্য্যে সংক্রমিত হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ স্ত্যা, স্কুতরাং ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন সুর-নরাদিতে অল্লবিস্তর পরিমাণে ভ্রান্তি আছে, ইহা যুক্তি-সিদ্ধ ও প্রত্যক্ষদন্ত। রঙ্গঃপ্রভাবে ব্রহ্মারও প্রম-সত্য কৃষ্ণ-লীলার সন্দেহ হওয়া সম্ভব . মনুষ্যের হইবে ইহা বিচিত্র কি ? যখন গ্রীকৃষ্ণ অঘাসুরকে বিনাশ করেন, তখন অঘাসুরের জীবাত্মা তাহার দেহ হইতে নিঃসত হইয়া ভগবদ্বিগ্রহে প্রবেশ করিল। . ক্ষুকায় গোপবালকের হস্তে প্রকাণ্ডাকার অঘাস্থরের বিনাশ ও সেই কুত্র দেহে অঘাস্থরের জীবাত্মার প্রবেশ দেখিয়া ব্রহ্মার বিশ্বয় হুইল ৷ তিনি শ্রীকৃষ্ণকৈ পরীক্ষা করিবার জন্ম স্থান্ম শরীরে অস্তের অগোচরে গোকুলে আগমন করিলেন।

স্পৃত্তিকর্তা ব্রহ্মার গোকুলে আগমন-বৃত্তান্ত শুনিয়া অনেকের অবিশ্বাস হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে; কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে চিস্তা করিলে, ইহাতে অবিখাদের কারণ কিছুই নাই। চক্রবর্ত্তী রাজার উচ্চতর কর্মচারীতে অধিকতর রাজশক্তি থাকে ইহা পৃথিবীতে দোধতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ড-প্রভির প্রধানতম কর্মচারী; স্থভরাং তাঁহাতে অধিক পরিমাণে এখরী শক্তি আছেই; তিনি দেই ঐশ্বরী শাক্তর প্রভাবে অনানুষিক কার্য্য করিবেন ইহা বিচিত্র নয়। ঐীক্সঞ্চের কার্য্যে তাঁহার সংখ্য হয়. তাহাও বিচিত্র নয়: কারণ তিনি আত্ম-স্ট জীব-সমূহের সমষ্টি-মাত্র, অভএব জীবের স্বভাব দেখিয়া তাঁহারও সভাব কথঞিং অনুমান করা যাইতে পারে। শাস্ত্রোক্ত ভ্রন্মতত্ত্ব বং ভগবন্তত্ত্ব আলোচনা করিতে উত্তত হইলেই, প্রথমে মনুষ্যের মনে চুইটা অস্তরায় উপস্থিত হয়: ইহা রজোগুণাক্রান্ত মানা-জনয়ের স্বভাবদিদ্ধ। ক্রমাগত মনন অর্থাৎ চিস্তা করিলে, উহা দূরীভূত হয়। ঐ তুই অস্তরায়ের নাম অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা। জীব-সমষ্টি রজোগুণ-প্রধান ব্রহ্মারও কৃষ্ণকার্য্য-দর্শনে প্রথমেই এ অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা-নামক অম্বরায় ঘটিয়াছিল। এ স্থলে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণই জীব শিক্ষার নিমিত্ত ব্রহ্মাকে উপলক্ষ্য করিয়া এই খেলা খেলিয়াছিলেন।

একদিন ভগবান্ ঞ্রীকৃষ্ণ গোপাল-বেশে ব্রজবালকদিগের সহিত গোচারণার্থ বনে গমন-পূর্বক বংসদিগত্তে তৃণাচ্ছয় ভূমিতে স্বচ্ছন্দে তৃণ ভক্ষণ করিতে দিয়া, আপনি সহচরগণের সহিত গৃহানীত অন্ধ ভোজন করিতে লাশিশেন। অস্থায়্য ব্রজবালকগণ কমলকেশরের স্থায় মণ্ডলাকারে উপবিষ্ট, এবং স্বরং ভগবান্ ক্ষলমধ্যন্ত ক্ণিকার স্থায় মণ্ডলের মধ্যন্ত্রে আসীন, হইলেন; কিন্তু মণ্ডলন্থ প্রভাবেই দেখিল, আমিই কৃষ্ণের সন্মুখে বসিয়াছি। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"ব্রন্ধাের সকল দিকেই হন্ত, সকল দিকেই পদ, সকল দিকেই চন্দু, সকল দিকেই মুখ ও সকল দিকেই কর্ণ।" স্ভরাং প্রভ্যেকেই ব্রদ্ধান্তর্মণ শ্রীকৃষ্ণকে স্ব স্ব অভিমুখীন দেখিল, ইহা আশ্চর্য্য নহে।

শ্রীকৃষ্ণ সহচরগণের সহিত ভোজনানন্দে তন্মনস্ক হইয়া আছেন, ইত্যবসরে সংশ্যাকুল ব্রহ্মা কৃষ্ণপরীক্ষার্থ অলক্ষিতভাবে আগমন করিয়া, মায়া-প্রভাবে বৎসগণকে হরণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ভগবান ভোজনার্থ একগ্রাস অম উত্তোলন করিয়াছেন, এমন সময়ে হঠাৎ বৎসদিগকে যথাস্থানে দেখিতে না পাইয়া, অম্বেষণার্থ একাকীই তদবস্থায় প্রস্থান করিলেন। এ দিকে বিক্ষাও পুনর্কার দেইরূপে আসিয়া ভোজন-নিরত রাখালগণকেও সেইরূপে হরণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ত্রন্ধার এইরূপ অসাধারণ শক্তি ১.ড়ত ও অসম্ভব বলিয়াই মনে হইতে পারে , কিন্তু অবিকল এইরূপ না হউক, এতাদুশী শক্তি মনুষ্যের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও কোনও মনুষ্য পৈশাচী শক্তির প্রভাবে সভালক মঞ্ধার অন্তর্গত বস্তু সর্ব্বসমক্ষে অলক্ষিত ভাবে অহাত্র পরিচালিত করিতে পারে, এরূপ দেখা গিয়াছে ৷ যাহা মনুষ্যে পারে, মনুষ্যের স্তিকর্তা তাহা বা তদপেক্ষা আশ্চর্য্যভম কাষ্য করিবেন, ইহা বিচিত্র কি ? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ভগবংকথার আলোচনা করিতে গেলেই প্রথমে অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা আসিয়া অন্তরায় হইয়া দাঁডায় এবং নিরম্ভর

মননথারা উহা নিরাকৃত হয়; ব্রহ্মার এই কৃষ্ণপরীকা ঐ মননেরই প্রত্যক্ষ অভিনয়।

এ मिरक नौनावानक जगवान् बीकृष वरमगगरक ना भारेग्रा, বিষরের স্থায় পূর্বেস্থানে আগমনপূর্বেক দেখিলেন, - রাখালগণও ज्थाय नारे। अथिनमर्गी मकनरे कारनन ; ञ्चल्याः रेटा बन्नावरे মায়াজাল জানিয়া মায়েশ্বর মনে মনে হাসিলেন। গেমন কোনও উদারচিত্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি আপন ভূভ্যকে ধনাপহরণ করিতে দেখিয়াও দরিদ্র বোধে দয়াপরবশ হইয়া অপহৃত বস্তু তাহাকেই অর্পণ করেন এবং ভাণ্ডারস্থ অপর বস্তু ঘারা স্বকার্যা সাধন করিয়া কৌশলে তাহাকে সংশিক্ষাও দিয়া থাকেন, সেইরূপ সর্বেশর ভগবান একুফ নিজভৃত্য বন্ধার এইরূপ আচরণে উপেক্ষা করিয়া, আপন বিশ্বময় বিগ্রহ হইতেই সেইরূপ বংস ও সেইরূপ রাখালগণকে আবিদ্ধৃত করিলেন: ক্ষমতা থাকিতেও ব্রহ্মাপদ্রত বংস ও রাখালগণকে আনিতে ইচ্ছা করিলেন না। এইরপ করিলে ব্রহ্মাও ক্ষণকাল আত্মগৌরব অনুভব করিবেন এবং ব্রজগোপী ও গাভীগনও সাপন স্বাপন পুত্র ও বংসদিগকে পাইয়া আনন্দলাভ করিবেন, ইহাই ভগবানের অভিপ্রায়। তদভিন্ন জননী যশোদার আয় শ্রীক্ষাকে স্তন্তপান করাইবার জন্ম ব্রজগোপী ও গাভীদিগের বহুদিন হইতে বলবতী ইচ্ছা ছিল. পুত্র ও বংসচছলে তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করাই ভক্তবংসল ভগবানের বিভীয় অভিপ্রায়: "সমস্ত ব্ল্যাণ্ডই ব্ল্যময়" এই শ্রুত্যর্থ প্রত্যক্ষ প্রদর্শন-করাই তাঁহার তৃতীয় ও মুখ্য অভিপ্রায়। প্রম্পরায় সমস্ত ব্রহ্মময় হইলেও এ সময়ে সমস্ত ব্রজ্থাম

সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হইয়া গেল। সমুদায় বৎস ব্রহ্ম, সমস্ত রাখাল ব্রহ্ম, রাখালগণের বস্ত্র, অলকার, বিষাণ, বেণু, ষষ্টি প্রভৃতি সকলই ব্রহ্ম। ভগবান্ দেখাইলেন — আমিই কর্ম, আমিই করণ, আমিই অধিকরণ, আমিই অপাদান ও আমিই সম্প্রদান। সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, ইহা বৃঝিলেই মুক্তি হয় ইহা শ্রুতিতে স্পষ্টই আছে। বেদাধ্যয়ন করিলে পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে; কিন্তু ভগবান্ এই লীলা করিয়া অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের উপায় করিয়া দিলেন। অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, কৃষ্ণুলীলা ধ্যান করা ভিন্ন আর উপায় নাই। অভএব কৃষ্ণুলীলা ব্যেমন ভক্তের আস্থাদনের সামগ্রী, সেইরূপ, জ্ঞানীর শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের একমাত্র অবলম্বন।

কুরুক্তে-যুদ্ধের প্রারম্ভে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াজিলেন,—"যদি জাব সাধনবলে ব্রহ্মলোক পর্যান্ত গমন করে,
তথাপি তাহাকে আবার জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, কেবল আমাকে
পাইলেই আর জন্মমৃত্যুর মুখ দর্শন করিতে হয় না। এক্ষণে
বুঝিতে পারা যায় যে, যাহা কুফোপাসনা তাহাই ব্রক্ষোপাসনা,
কুফোপাসনা ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই পারে না। শান্ত তিন
প্রকার;—বেদ, জগৎ ও কুন্দলীলা। শ্রবণের শান্ত বেদ,
বিচারের শান্ত জগৎ এবং ধানের শান্ত কৃষ্ণলীলা; অর্থাৎ
প্রথমে গুরুম্ধে বেদ শ্রবণ করিয়া জগন্তম্ব বিচার করিতে হয়,
তৎপরে কৃষ্ণলীলা ধ্যান করিলেই অপরোক্ষ ব্রহ্মানুভব হইয়া
থাকে। ইহাকেই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন কহে। ঐ তিন
প্রকার সাধনের পরেই ভগবানে প্রেমভক্তি জন্ম,—জীব কৃতার্থ

ইইয়া যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মর্জ্জুনকে ঐ প্রেমভক্তির কথাই বলিয়াছিলেন,—তিনি বলিয়াছিলেন,—যাহার মাকাজ্জা নাই, যাহার শোক নাই, যাহার চিত্ত প্রসন্ন এবং যে ব্যক্তি সমদর্শী স্থভরাং ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই মামার প্রতি পরাভক্তি লাভ করিতে পারে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে শত শত বৎস ও শত শত রাখাল হইয়া এক বৎসর রহিলেন। প্রতিদিন আপনিই, আত্মস্বরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া, আত্মস্বরূপ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া, আত্মস্বরূপ বিষাণ, বেণু ও ষষ্টি ধারণ করিয়া, আত্মস্বরূপ সহচরগণের সহিত আত্মস্বরূপ বংসদিগকে লইয়া, গোচরে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ব্রঙ্গগোপীও গাভীদিগের নবজাত সন্ধানও নবজাত বংদ অপেক্ষা পূর্বেজাত দন্তান ও পূর্বেজাত বংদদিগের প্রতি অধিকতর স্নেহ দেখা গিয়াছিল। তাহা ত হইবারই কথা, তখন অথিলাত্মা স্বয়ং কৃষ্ণই যে, তাঁহাদিগের পূর্ব্বসন্তান ও পূর্ব্ববংস। শ্রুতিতে বলিয়াছেন,—"এ সংসারে কেচই কাচাকেও ভালবাসে না : সকলেই নিজ নিজ আত্মাকেই ভালবাসে : 'সেই আত্মার গ্রীতির নিমিত্তই পিতা, মাতা, পতি, পত্নী ও পুত্রগণ পরস্পর পরস্পরকে ভাল বাসিয়া থাকে।" ঐমন্তাগবতেও দেখিতে পাওয়া যায়, শুকদেব ঐ শ্রুতার্থ অবলম্বন করিয়াই পরীক্ষিৎকে এ বিষয় বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"যাহারা দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করে, তাহাদের দেহই প্রিয়: দেহের অনুরোধেই অক্যান্স বস্তু বা ব্যক্তি তাহাদের প্রিয় হয়। দেহ প্রিয় হইলেও আত্মার স্থায় প্রিয় নহে: কারণ দেহ জীর্ণ হইলেও বাঁচিবার আশা বলবতী থাকে; অতএব আত্মাই সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম; আবার সেই আত্মারও আত্মা এই জ্রীকৃষ্ণ ক্ষাতের মঙ্গলের জন্ম নরাকার ধারণ করিয়াছেন।" পঞ্চদশী নামক বেদান্ত দর্শনেও ঠিক ঐ কথাই আছে। অতএব গোপী ও গাভীদিগের নবসন্তান ও নববৎস অপেক্ষা কৃষ্ণস্বরূপ পূর্বে সন্তান ও পূর্বে বংসদিগকে অধিকতর স্নেহ করা, লোকদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক হইলেও বাস্তবিক সত্য; কারণ কৃষ্ণই প্রেমাবলন্ধন আত্মা এবং সেই আত্মাই তখন তাঁহাদিগের পূত্র ও বংস। ভগবান্ এই লীলায় ঐ পূর্বেজিক শ্রুত্যর্থই অভিনয় করিয়া দেখাইলেন।

মনুয়-পরিমাণে এক বৎসর ব্রহ্মার নিমেষ মাত্র। প্রীরন্দাবনে এই ভাবে প্রায় এক বৎসর পূর্ণ হইল; কিন্তু ব্রহ্মা অপহত রাখাল ও বৎসগণকে মায়াবরণে আর্ভ করিয়াই, রাখাল ও বৎসগণের অভাবে ক্ষেত্র চর্দ্দশা দেখিবার নিমিন্ত তৎক্ষণাং গোচর-স্থানে আসিয়া উপন্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, কৃষ্ণ সেই সকল রাখাল ও সেই সকল বৎস লইয়া ক্র্যাড়া করিতেছেন। ব্রহ্মার বিশ্বয়ের সীমা রহিল না। তিনি ভাবিলেন, একি ? এ সকল কোথা হইতে আসিল ? রাখাল ও বৎস সকলই ত হরণ করিয়াছি। ব্রহ্মা এইরপ ভাবিতে ভাবিতেই সহসাদেখিলেনু,—আর সে রাখালগণ নাই, আর সে বৎসগণও নাই; তাহাদের স্থানে শখচক্রাদি-ধারী নবনীরদ-শ্যাম চতুর্ভুজ নারায়ণগণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন; এবং প্রত্যেক নারায়ণের নিকটে জয় বিজ্ঞাদি পার্বদ, নারদাদি ঋষি, প্রাহ্লাদাদি ভক্ত ও

পূর্বিমান মহদাদি তম ভক্তিভরে মব পাঠ করিতেছেন। পরিশেবে অভ্যন্ত বিশ্বরের সহিত দেখিলেন,—প্রত্যেক নারায়ণের হরণসমীপে এক একটা ক্রমাও উপবিষ্ট রচিয়াছেন।

বাঁহাদের শাল্রা**ত্মশল**ন আছে, তাঁহারা নিশ্চরই জানেন বে, প্রকৃতি-জাত অনম্ভ ব্রহ্মাণ্ড ভগবদৈশর্যোর একপাদ মাত্র: তাঁহার ত্রিপাদৈর্য্য প্রকৃতির বাহিরে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে আপনিই বৎস-বালাদি হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত আপন একপাদ বিভূতির আভাস দিয়াছিলেন। পরে সপরিকর শত শত নারায়ণ হইয়া প্রকৃতির বহিঃস্থিত আপন ত্রিপাদ বিভূতির প্রভাক্ষ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন। শা স্তর আলোচনায় এবং ভগবানের এই লীলার দৃষ্টাস্তে ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, যে সকল শক্তি ও যে সকল ভাব অভি সূক্ষ্ম নিরাকার রূপে ব্রক্ষাণ্ডের অন্তরে সঞ্চারিত রহিয়াছে, সেই সকল শক্তি ও ভাব প্রকৃতির বাহিরে অপ্রাকৃত চিদ্বনাকারে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট হইয়া নিতাই বিরাজমান আছেন। কিঞ্চিৎ বিশ্বাস-মিশ্রিত বিচারের স্তিত আলোচনা করিলে, ইচা অনায়াসেই জনমুদ্ধ হয়। বিশেষত: যাঁহারা গীতামুরাগী তাঁহাদিগকে ইহা বিশাস করিতেই হ'ইবে। সৃষ্টির আদিতে ভগবান বাস্থুদেব ব্রহ্মার ক্রদয়ে যে বাদ্মর**ু** বেদ বিকাশিত করিয়াছিলেন, এখন সেই বেদে তাঁহার সংশয় দেখিরা সেই বেদার্থই অভিময় করিয়া প্রতাক্ষ দেখাইলেন। তখন बन्ना वृक्षितनन,--- नकन विक्रमण,-- नकन वे कृष्ण्मज्र,---ক্ষ ভিন্ন দিতীয় বস্তা নাই। ইহাই অসম্ভাবনাকুল এক্সার অনুনান্ত্রর একভান্তুক্রপ নিদিধাসন।

গোচারণকারী গোপবালকের এই অভুত ঐশ্বর্যা দেখিয়া, ব্ৰহ্ম। বিশ্বয়ে, ভয়ে ও ভক্তিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বস্তুতঃ-উহা তাঁহার মূর্চ্ছা নহে, উহা সাধনাঙ্গের চরম ফল,—সমাধি। সহাদয় সজ্জনগণ এখন শ্রীকৃঞ্জের এই লীলা শ্রুভূত্ত ব্রহ্মাতত্ত ও সাধন প্রণালীর সহিত মিলাইয়া লইবেন :—দেখিকেন,—যাঁহারা বাগ বিতত্তা পরিত্যাগ করিয়া সাধনদারা ব্রহ্মাতত্ত্ব অবধারণ করিতে চাহেন, ব্রহ্মার স্থায় তাঁহাদেরও ক্রমে ক্রমে ঐ সকল অবস্থা হইয়া থাকে। ভক্তবংসল করুণাময় কৃষ্ণ বেদ-বিধাতার ঐক্লপ অবস্থা দেখিয়া তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিয়া চৈতক্ত সম্পাদন করিলেন। তখন একা চক্ষুকুন্মীলন করিয়া দেখিলেন,— সে বালকগণ নাই, সে বংসগণ নাই এবং সপরিকর সে সকল নারায়ণও নাই, কেবল একমাত্র নন্দ-গোপের গোপালক পুত্র আপন সহচর ও বংসগণের অদর্শনে বিষয়মনে অন্নের গ্রাস **राख नरे**या मांजारेया जारहन। विधाजा त्वरम निश्वियाहिसन— "ঘাঁহা হইতে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়, যাঁহাতে অবস্থান করে এবং যাঁহাতেই লীন হইয়া যায়, তিনিই ব্ৰহ্ম: এখন প্ৰত্যক্ষ দেখিয়া নিজ বাক্যের অর্থ বৃঝিতে পারিলেন; — বৃঝিলেন সেই ব্রহ্মই শ্রীকৃষ্ণ। যাঁহারা জগংপূজ্য পরমেশ্বের গোচারণ অতি অসম্ভব: ও অপমানজনক বলিয়া অস্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জম্মই ভগবানের এই লীলা;—ব্রহ্মা মাত্র। তিনি কাহারও গোচারণ করেন না, তিনি আপনিই আপনাকে চরাইয়া থাকেন: ইহাই ব্রহ্মাণ্ডের অচিন্তা রহস্থ ৷ তখন স্বর্থ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা নিতাম্ব লচ্ছিত হইয়া, নন্দগোপের

পুত্রকে ভব্তিভরে স্তব ও প্রণাম করিয়া সম্ভাবে প্রস্থান করিলেন।

ভগবানের এই ব্রহ্ম-মোহন লীলা অভিনিবিষ্ট চিত্তে আলোচনা করিলে বৃক্তিতে পারা যায় যে, সাধকের যাগযজ্ঞা, ব্রুগ, নিয়ম, যোগ, তপস্থা, শ্রুবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধির পরে ভাগ্যক্রমে ভক্তির উদয় হয় এবং ভক্তির উদয় হইলেই সকল সাধনের চয়ম ফলস্বরূপ আনন্দঘনমূর্ত্তি অনুভূত হইয়া থাকে; সেই আনন্দঘন মৃত্তিই ভগবান বাস্থদেব বা নন্দনন্দন শ্রীকৃষণ। ভগবান অর্জ্জনকে সমস্ত সাধনের উপদেশ দিয়া পরিশেষে এই সর্বপ্তগ্রুতম উপদেশই দিয়াছিলেন। যদি শ্রুগুক্ত পরতর প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে হয়, তবে ক্ষেলীলা ধ্যান ভিন্নগতান্তর নাই। যেমন আয়ুর্বেবদ, বৈছ্য, চিকিংসা ও ঔষধ থাকিতেও ময়ুষা মরিয়া থাকে, সেইরূপ বেদ, গুরু, উপদেশ ও শাস্ত্রোক্ত কৃষ্ণলীলা থাকিতেও মনুষ্য মৃয় হইয়া থাকে, — দৈবং হি বলবত্তরম্ ?

পরবৃদ্ধ বাকে।র অগোচর, মনেরও অগোচর স্কুতরাং অবাচ্য ও অজ্ঞের। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই পরব্রন্দের ঘনীভূত বিগ্রহ, অত এব শ্রীকৃষ্ণও অবাচা ও অজ্ঞেয়; স্কুতরাং তাঁহার লীলাও অজ্ঞেয়। ভগবানের এই ব্রহ্মমোহন লীলা অতীব চুক্তেয়। মাদৃশ মন্দমতির পক্ষে এই লালার মর্ম্মোন্ডেদ একান্তই অসম্ভব; তথাপি চপলতা বশতঃ সে বিষয়ে কথঞিং চেষ্টা করিলাম; যুণাক্ষরের স্থায়ও কিঞ্জিন্মাত্র সঙ্গত হইল কি না, তাহা বিচার করিবার কর্তা সারগ্রাহী সুধীগণ।

#### কে হে ভূমি বল আমারে

কভ রূপ ধর

কড খেলা কর

তাই ত চিনিতে পারি না তোমারে।

এখনি দেখিতু রাখালের সাজে চরাইছ ধেতু কাননের:মাঝে অধরে মূরলী স্থমধুর বাজে সঙ্গে স্থাগণ ঘেরি চারি ধারে।

আবার দেখিতু একি চমৎকার স্বত শত শিশু বাছুর-আকার

**খরেছ,**চিনিতে সাধ্য আছে কার স্বাপনি খেলিছ লয়ে আপনারে।

আবার দেখিত্ব শত নারায়ণ শঘচক্রধারী শ্রামল-বরণ

্তর্থনি আবার শ্রীনন্দনন্দন চরণে পতিত হেরি বিধাতারে।

কে হে ভূমি বল আমারে কতরূপ ধর কত খেলা কর তাইত চিনিতে পারিনা তোমারে।

বিধিপৃত্র পরমাত্মা গোপের কুমার। ইহাতে বিশ্বাস যার ভাগ্য বলি তার॥

> ইতি শ্রীনীলকান্তদেব-গোস্বামি-বিরচিত-শ্ৰীকৃষ্ণ লীলামূতে ব্ৰহ্মমোহন-লীলামূতে।

# কালিয়দমন-লীলামৃত।



শরণ লহ রে কালিদমন-চরণ। কালসর্প পিছে তোর করে বিচরণ॥

কালিয় সর্পের ( কালি গোখুরা ) আকার অসম্ভব বৃহৎ এবং ভাহার বিষও বিষম ভীত্র স্থভরাং কালিয়ের উপর অনেকেরই মহাবিছের। সেই বিদেষের বশবর্তী হইয়া কেহ কেহ রূপক নামক স্থতীক্ষ অন্ত নিক্ষেপ করিয়া, ভাহাকে একেবারে অন্তিছহীন করিভে চাহেন। আমি নিরন্ত হইয়াও, কুন্থের জীব বলিয়া, ভাহাকে রক্ষা করিভে সাহস করিয়াছি। সাধ্যামুস্যারে বিপরকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা উচিত, চেষ্টা করিয়াও যদি রক্ষা করিতে না পারে, ভবে চেষ্টাকারীর দোষ নাই. ইহা মহাজনের উপদেশ। সেই জন্ম একবার চেষ্টাকরিয়া দেখি।

কালিয়জাতীয় একটী বৃহৎ দর্প বহুদিন হইতে রমণক নামক
বীপে দজাতীয়গণকে লইয়া বাদ করিত। পরে গরুড়ের
উপজ্রবে উত্তাক্ত হইয়া মথুরামগুলস্থ য়মুনার অন্তর্গত একটা
স্থগভীর হ্রদের মধ্যে অবস্থান করিতেছিল। ইহার মধ্যে
অসম্ভাবনা কিছুই নাই। পশু-পক্ষীদিগের স্বভাবই এইরূপ;
ভাহারা যেখানে বাদ করে, যদি অক্তের উপজ্রবে বা খাছাদির

অভাবে অস্থবিধা ঘটে, তবে অশুত্র গিয়া অবস্থান করিতেথাকে, ইহা স্বাভাবিক। সর্পজাতি ও পক্ষিজাতি প্রায়ই সমভক্ষক অর্থাৎ সর্পেরা যে সকল বস্তু ভক্ষণ করে, তাহার মধ্যে অনেক বস্তু পক্ষীরাও ভক্ষণ করিয়া থাকে; এত এব খান্ত লইয়া পক্ষীদিগের সহিত কালিয়দিগের বিবাদ হওয়াও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। পশুপক্ষীদিগের মধ্যে খান্ত-লইয়া বিবাদ সর্ব্বনাই দেখা গিয়া থাকে। গরুড় জাতীয় পক্ষীগণ অত্যস্ত রহৎকায় ও বলবান, তাহাতে আবার তাহারা আকাশচারী; স্থতরাং যখন খান্ত লইয়া বিবাদ হইত, তখন কালিয়দিগকেই পরান্ত হইতে হইত। এই নিমিত্ত নাগরাজ কালিয় অন্ত উপায় না দেখিয়া সেন্থান পরিত্যাগপুর্বক সগণে যমুনার হুদে আসিয়া বাস করে। এমন অনেক সর্প আছে, যাহারা জলেন্থলে বাস করিতে পারে।

পূর্ব্বে সৌভরি নামে এক ব্রাহ্মণ যম্নাতীরে তপস্থা করিতেন। তিনি সর্ব্রনাই গরুড়কে যম্নাস্থ মৎস্থ আহার করিতে দেখিয়া, মংস্থাদিগের প্রতি দয়া ও গরুড়ের প্রতি ক্রোধপরবশ হইয়া এইরূপ অভিসম্পাত করেন,—"যদি গরুড় অন্থাবধি আর কখনও যম্নায় প্রবেশ করিয়া মংস্থা ভক্ষণ করে, তবে তৎক্ষণাৎ ভাহার প্রাণ বিনষ্ট হইবে।" তদবধি গরুড় আর যম্নায় যাইত য়া; স্বতরাং তত্রতা জলচরগণ নির্ভয়ে তথায় বাস করিত। এই নিমিত্ত কালিয় গরুড়ের উপদ্রবে রমণক দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া আত্মীয়গণের সহিত যম্নায় বাস করে। এখন ভারতবর্ষে আর প্রকৃত বাহ্মণ নাই; স্বতরাং বিপ্রশাপের কথা। শনেকেই বিশাস করিবেন না; প্রত্যুত শুনিয়া উপহাসই করিবেন; তাহা জানি। কিন্তু তাঁহাদের চিন্তা করা উচিত যে, ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ; যাঁহারা সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম আশ্রয় করিয়াছেন,তাঁহাদের বাক্য অগ্রথা ছইবার নহে। তন্তিম পতঞ্জলি বলিয়াছেন;—'যাঁহারা সত্যপ্রতিষ্ঠা অবলম্বন করিতে পারেন অর্থাৎ কম্বনই সত্য হইতে বিচলিত হয়েন না; তাঁহাদের বাক্য সফল হইবেই।'' তথন সেইরূপ সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন; স্তর্বাং তাঁহাদের অভিসম্পাত ও আশীর্বাদ সফল হইত।

বহুসংখ্যক বিষ-দৃষিত জন্তু কোনও জলাশয়ে বাস করিলে. উহার জলও দৃষিত হইয়া থাকে। তীব্রবিষ কালিয় বহুদংখ্যক সঞ্জাতি লইয়া যমুনাহ্রদে বাদ করায়, যমুনার জল দৃবিত হইয়াছিল, ইহাতে সন্বাভাবিকতা কিছুই নাই।ু ত্রদ্ধ বাসিগণ যমুনার জল দৃষিত দেখিয়া তাহা ব্যবহার করিতেন না এবং দৰ্পভয়ে দেদিকে যাইতেনও না . ইহাতে ভাহাদের অনেক অস্থবিধা হইত। এ পর্যান্ত বৃত্তান্তে অসম্ভাবনা দৃষ্ট হয় না। পুরাণে কালিয়-বিষের ভীত্রভা যেরূপ বর্ণিভ আছে, ভাহা নিতান্তই অসম্ভব: স্বতরাং অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ্সে অতিরঞ্জন সহ্য করাই রসজ্ঞ ব্যক্তিদিগের কর্ত্তবা। অসাধারণ ভীবতা প্রদর্শনই গ্রন্থকারের অভিপ্রেত। রসপুষ্টির জ্ঞ এক্রপ অভ্যক্তি লোবের নয়; বরং উহাতে বর্ণনীয় বিষয় বিশেষ জ্বদয়স্পর্ণী হয়। এ কথা আমি পুতনাপ্রদঙ্গেও বলিয়াছি। कानिय-मर्लित खुद्रश्भतीत ७ महत्य मखक वर्ष्ट्र वमखन। वैद्यात नमाधारनत निमिष्ठ यपि विन त्य, नर्वनकिमान् পরমেশবের স্প্রিভে সকলই সম্ভব, ভাষা হইলেই চুকিরা যায় কিন্তু এখনকার দিনে ঐরপ সিদ্ধান্ত করা বড়ই সাহসের কার্যা। তবে ঋবিবাক্য একবারে উড়াইয়া দিতে আমার অণুমাত্র ইচ্ছা হয় না কালিয়ের বৃহৎ শরীর সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই; কারণ শৈলে ও সমুজে স্ববৃহৎ সর্প অনেকেই দেখিয়াছেন। এখন সহস্র মস্তক লইয়াই বিষম সমস্থা। লোকে বিবাদস্থলে বলিয়া থাকে 'কার এমন মাথার উপর মাথা যে, আমার বাটাতে প্রবেশ করিবে।" কাহারও মস্তকের উপর মন্তক থাকেনা; এতএব এস্থলে বিপক্ষের ছর্জ্জয়ন্বই অভিপ্রেত। বোধহয় প্রস্থকার কালিয়ের অভি মুর্জ্জয়ন্বই ব্যাইবার নিমিত্ত ঐরপ বর্ণনা করিয়াছেন।

শীমন্তাগবতে লিখিত আছে—"কালিয়ের একটা মস্তক কৃষ্ণ-পদভরে নিমগ্ন হইবামাত্র অমনি আর একটি উঠিতেছে। ইহাতে এরপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, ভগবৎপদভরে কালিয়মস্তক যতবার নিমগ্ন হয়, তত বারই সঙ্গাতি-প্রিয় অস্থান্ত সপগণ কণা বিস্তার করিয়া ভগবান্কে দংশন করিতে আসিতেছে, এবং ভগবান্ও তথনই কালার মস্তকে দাঁড়াইতেছেন, আবার কালিয় উঠিতেছে, আবার ভগবান্ তাহার মস্তকে যাইতেছেন, আবার একটি উঠিতেছে, আবার ভগবান্ তাহাকেও দমন করিতেছেন। ইত্বর জীবের মধ্যে এরপ স্বাভাবিক সঙ্গাতিপ্রিয়তা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়; একটির উপর কেহ স্ত্যাচার করিলে তাহার শতশত সঙ্গাতি আদিয়া বিরোধীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। কালিয়ের সঞ্জাতীয়গণ কালিয়কে নিগৃহীত দেখিয়া

প্রীক্তম্বের বিরুদ্ধে কণা ধরিয়াছিল; মহর্ষি বেদব্যাস সেই
প্রিপ্রায়েই কালিয়কে সহস্র-মন্তক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।
সংসারেও দেখিতে পাওয়া যায়, এক ব্যক্তির বলবিক্রমশালী নয়
পুত্র থাকিলে, লোকে তাহাকে দশমস্তক বলিয়া নির্দ্দেশ করে;
অথবা পুত্রাদি না থাকিলেও তুর্দ্দান্ত মনুয়াকে, লোকে "একাই
একশ" বলিয়া থাকে—এবং সেও আপনাকে দশমস্তক অথবা
"একাই একশ" বলিয়া গর্ম্ব করিয়া থাকে। অতএব কালিয়ের
সহস্র মন্তকই থাকুক, উহার একটিও কাটিবার প্রয়োজন নাই।
য়য়ং ভগবান্ প্রীকৃষ্ণে অসায়্য কিছুই নাই; তিনি ভক্তবংসল;
স্বভরাং ভক্তিভূমি বন্দাবনে জলাভাবে ভক্তগণের অভ্যন্ত
অন্তবিধা দর্শনে ছর্দ্দান্ত কালিয়কে সগণে নির্ম্বাসিত করিলেন।

কালিয়-বৃত্তান্তে এখনও সাধারণ দৃষ্টিতে অনপনেয় অসম্ভাবনা রহিয়াছে। কালিয়পত্নীদিগের কুষ্ণস্তুতি কে বিশাস করিবে ? বাস্তবিক ইহা বিশাস করিবার বিষয় নহে, কিন্তু পূর্কেই বলিয়াছি, ঋষিবাকা অগ্রাহ্ম করিতে আমার ইচ্ছা হয় না,—সাহসও হয় না। অতএব দেখি, ইংার কোনও সৎপদ্মা আছে কিনা।

শ্রুতি বলিয়াছেন,— বাক্যের অবস্থা চারিপ্রকার; ঐ চতুর্বিবধ অবস্থার নাম পরা, পশ্যস্তী, মধ্যমা ও বৈথরী। ঐ প্রথমোক্ত পরাবত্থা মূলাধারেই থাকে, উহা বক্তারও অনুমূত্ত। মূলাধার হইতে কিঞ্চিং উত্থিত হইলে, উহাকে পশ্যস্তী বলে, তথন উহা বক্তার অনুভবের বিষয় হয়। তাহার পর কণ্ঠসমীপে উঠিলে উহার মধ্যমা নাম হয়, তথন উহা বক্তার স্কুম্পষ্ট অমুভূত হয়, কিন্তু অত্যে বুকিতে পারে না। তাহার পর বক্তার

বাগিন্দ্রিয়দারা বৈধরী, অর্থাৎ ভাষা বা বাক্যরূপে বহির্গত হয়। 🔌 বৈশরী বা বাক্যই অপরে শুলিয়া বক্তার মনের ভাব বৃঝিতে পারে। মনীষী ভ্রাহ্মণ অর্থাৎ যোগিগণ পরা, পশাস্তী ও মধ্যমাও শুনিতে পান ও বুঝিতে পারেন। যাহারা মৃক অর্থাৎ বাক্-শক্তিবিহীন, তাহারা যথন মনের ভাব প্রকাশ করিবার বাসনা করে, তখন তাহাদের ভাষা পরা, পশুস্তী ও মধ্যমা পর্যান্ত হইয়। থাকে; বাগ্যন্ত্রের অভাব বশতঃ বৈধরী হইতে পারেনা; স্থভরাং ভাহার। অন্নভঙ্গি দারা মনোভাব কথঞ্জিৎ প্রকাশ করিয়া থাকে। চতুর লোকই অঙ্গ-ভঙ্গি দেখিয়া মূকের মনোভাব বুঝিতে পারে; —নির্বোধ বালক পারে না। পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর জীবেরও ্র্য্য-শোকাদির কারণ উপস্থিত হইলে, বাগিন্সিয়ের অভাব বশতঃ বৈধরীবাক্য প্রকাশ করিতে পারে না: কিন্তু ঐ সময়ে তাহা-দেরও ভাষা পরা, পশামী ও মধ্যমাবস্থা প্রাপ্ত হয়: অর্থাৎ ভাচারা যাহা বলিতে ইচ্ছা করে, তাহা অব্যক্তভাবে মনে মনে वित्रा थारक । मर्व्वास्त्रध्यामौ श्रीकृरक्षत्र कथा मृदत्र थाकूक्, मनीवौ ব্রাক্ষণগণও নরেতর জীবদিগের ঐরপ মনোগতবাকা বর্ণে বর্ণে ব্যাবিত পারেন, এবং সাধারণ মনুষ্যের মধ্যেও যাঁহারা সাত্তিক-স্বভাব, যাঁহাদের হৃদয় আছে, ঘাঁহাদের দ্যাধর্ম আছে, ঠাঁহারাও বাছ ভঙ্গি দেখিয়া উহার সারার্থ অমুভব করিতে পারেন।

যশন জগজ্জননী ত্রিগুণময়ী মহামায়ার রাজসিক ও তামসিক উপাসকগণ দেবীর পূজাকালে বলিদানার্থ পশু আনয়ন করিয়া দারুনিশ্মিত ঘাত-যন্ত্রে আবদ্ধ করে, তখন ঐ আবদ্ধ পশু উচ্চস্বরে যে চীৎকার করে, তাহার অর্থ নাই কি ?—নিশ্চরই

আছে,। সে প্রাণ-রক্ষার উপায়াম্বর না দেখিয়া কোনও অংশীকিক সাহায্যের প্রার্থনা করিতেছে; সেই অলৌকিক माराया-প्रार्थनार जेनातत खर। উट। जेनात जातन, मनीविशन বুঝেন এবং সাত্ত্বিক জানয়বান ব্যক্তিমাত্রেই উহার সারাংশ অমুভব করিতে পারেন। সে নিশ্চয়ই কোনও অনির্দিষ্ট পুরুষের নিকট আপন প্রাণ ভিক্ষা করিতেছে। বধের নিমিন্ত নিবদ্ধ পশু ত কাতরম্বরে প্রাণ ভিক্ষা করিবেই; এভম্ভিন্ন এমন অনেক তিৰ্ব্যগ্জাতি দেখা যায়, যাহারা সজাতিসঙ্কট দেখিয়া সকলেই মনে মনে রোদন ও ভাব ভঙ্গি ঘারা ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া বিপরের প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়া থাকে। দলপতি কালিয়ের প্রাণ-সন্ধট দেখিয়া ভাহার সজাতীয় স্পীগণ রোদন করিতে করিতে বাাকুলভাবে মৃর্ত্তিমান ঈখরের স্তব করিয়া প্রাণ ভিক্ষা চাহিবে. ইহা বিচিত্র কি ? দর্মজ্ঞ ভগবান্ যে, তাহা শুনিতে পাইবেন এবং যোগিবর বেদব্যাস যে, জানিতে পারিবেন, তাহাই বা মাশ্চর্য্য কি ? আমি যাহা পারি না, ভাহা আর কেহই পারে না, আমি যাহা বুঝি না, তাহা আর কেহই বুঝে না, এরূপ সিদ্ধান্ত লবুচিত্তের পরিচায়ক।

মহবি বেদব্যাস সর্পীদিগের মনোভাব যেরপ ব্রিয়াছিলেন তাহাই দালঙ্কারে বিস্তারপূর্বক নিজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভাবগ্রাহী মহবি বেদব্যাস সর্পীদিগকে মানবীর ন্যায় বস্ত্রালঙ্কারে দাজাইয়াছেন, ইহা প্রকৃত না হইলেও দোষের নয়। মানবীর রোদন-বৃত্তান্ত পাঠ করিলে মানব-পাঠকের যেরপ করুণরসের আমাদন হয়, ইতর জীবের রোদনের কথায় সেরপ হয় না, প্রভ্যুত শনেকের হাস্তরসের উদর হইয়া থাকে। পরবন্ধী পাঠকের বা শ্রোভার মনে যাহাতে করুণরসের উত্তেক হয়, ভাহাই মহর্ষির উল্লেখ্য । সর্পলাভির বন্ত্রালকার নাই, এ কথা সকলেই লানেন। মহর্ষি যদি লিখিতেন,—সর্পারা ফণা ধরিরা ফোঁস্ ফোঁস্ শক্তে তব আরম্ভ করিল, ভাহা হইলে ভাঁহার লোকহিঙকর পবিত্র উদ্দেশ্য ভাসিয়া যাইড। মানব কিন্দা মানবার আকার আরোপিভ না করিলে, মানব কিন্দা মানবার নিকট ভিষ্যগ্ লাভির মনোভাব প্রকাশ করা যায় না। ভাবপ্রকাশই ভাবুক লেখকের উদ্দেশ্য এবং ভাবগ্রহণই ভাবুক পাঠক ও ভাবুক লোভার কর্ত্বর। অভঃপর কালির পূর্ববিৎ এখানেও উপত্রব দেখিয়া অন্তত্র প্রন্থান করিল। কালিয় চলিয়া গিয়াছে, যমুনার ক্লান্ড নির্মাল হইয়াছে, এখন আর ভাহার উপর রুষ্ট হইবার প্রয়োজন নাই।

কভকগুলি ব্রন্ধবালক কালিন্দীর বিষদ্ধল পানে প্রাণভ্যাগ করিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ ভাষাদিগকে পুনর্জীবিত করেন। এ সম্বংছ কোনও কথাই বলিবার নাই। সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে কিছুই সসম্ভব নহে।

পঞ্চদশী নামক বেদাস্তদর্শন বলিয়াছেন, বাহারা স্বভাবতই অশ্রদ্ধাশীল তাহাদের কাছে শান্ত্রীয় কথা কহিতে নাই; বাহারা স্বভাবতই শ্রদ্ধাশীল তাহাদিগেরই শান্ত্রীয় কথা শ্রবণে ও কার্ত্তনে অধিকার। এ কথা খুব সভ্য। অলোকিক কৃষ্ণনীলা শুনিতে বা পাঠ করিতে ইচ্ছা হইলে অত্যে শ্রদ্ধার প্রয়োজন। জগবৎ কথায় শ্রদ্ধা থাকিলে শান্ত্রোক্ত সকল কথাই সুগম।

ধক্ত ভোমার লীলা ধেলা ধক্ত কুন্দাবন ভাবতে গেলে ভাব-লাগরে ভূবে যার হে মন।

> তীত্র বিষধর অতি ভঃম্বর তাহার শিরেতে দিলে চরণ। ভব মনোগভ কি বৃ্ঝিবে নর কি ভব করুণা কিবা শীড়ন॥

সর্প সরাইয়া সরিতে শোধিলে
মৃত সম্বিগণে দিলে জীবন ॥
আপনার সাধ সব ত সাধিলে
এ দীনে করুণা কর এখন॥

খন্ত তোমার লীলা-খেলা ধন্ত বৃন্দাবন। ভাবতে গেলে ভাব-সাগরে ডুবে যায় হে মন॥

দ্বরম্ভ কালিয়ে দমে নন্দের নন্দন। ইহাতে বিশাস করে ভাগ্যবান্ জন ॥

ইতি শ্রীনীলকান্তদেব-গোস্বামি-বিরচিত-শ্রীক্লফলীলামুতে কাণিয়দমন-লীলামৃত।

## বস্ত্রহরণ-লীলামৃত

অন্ত্ৰচিত গোপীবাস-চোৱে ভালবাসা।

শবাধ্য স্থলয় তারে দিতে চাঙে বাসা।

এক্সপে আমি ভগবান্ শ্রীক্ষান্তর বন্ত্রহরণ-লীলার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। সারদর্শী জ্ঞানী ভক্তগণ এই লীলা
পাঠ ও শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করেন কিন্তু
শব্দমাত্রদর্শী সাধারণ লোকের ইহাতে অভান্ত অক্লচি
দেখিতে পাওয়া যায়। কেচ কেচ ইহাতে রূপকার্থ কল্পনা
করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করেন। ফলতঃ ভগবানের
এই লীলা সাতিশয় তুর্ব্বোধা; আমি কেবল কৃষ্ণকথা
আস্বাদন করিবার লোভেই ইহাতে হস্তার্পণ করিয়াছি, কাহারও
নিকট প্রশংসা পাইবার আশা অতি অল্পই।

তরদর্শী মহর্যিদিগের বাকা আলোচনা করিতে হইলে,
অত্যধিক অভিনিবেশের প্রয়োজন। অভিনান পরিত্যাগ করিয়া,
অভিনিবেশ-সহকারে আলোচনা করিলে, বোধ হয়, ঋষিবাকে
কাহার ও অনাদর হইবার সম্ভাবনা নাই। আপাত-দৃষ্টিতে বন্ত্রহরণ
অতি কুৎসিত বিষয় বলিয়াই মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহ। স্থির
জানিতে হইবে বে, পরমার্থদর্শী মহর্ষি বেদব্যাদের বাক্য অসার
বা অল্পীল হইতে পারে না। মহর্ষি বলিয়াছেন,—"এক-

কুমারিকাগণ অগ্রহায়ণ মানের প্রথম হইতে পূর্ণ একমাস হবিদ্ধ ভোজন করিয়া নিয়মপূর্বক কাড্যায়নীর অর্চনা করিয়াছিলেন।" অন্ঢা বালিকাদিগকে কুমারী বলে; "কুমারী" শক্তের উত্তর অলার্থে "কন্" করিলে "কুমারিকা" শব্দ দিদ্ধ হয়, স্থভরাং কুমারিকা বলিলে অতান্ত অল্লবয়ন্ধা বালিকা বুঝায়; অভএব ব্যাসবাক্যে বুঝিতে পারা যায় যে, পূজাকারিণী বালিকারা তথন অনুঢা ও অত্যন্ত অল্লবয়স্কা। শ্রীকৃষ্ণও তখন পৌর্গণ্ডবয়স্ক অর্থাৎ পঞ্চম হইতে দশম বংসরের মধ্যবর্তী। ইহাতেই অনুমান করা যায়, বালিকাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এীকৃষ্ণ অপেকা অল্পবয়কা. কেহ কেহ বা তাঁহার সমবয়স্কা। সরলা বালিকাদিগের ঐরপ অল্পবয়স্ক বালকের উপর ঐরূপ স্থপবিত্র প্রগাঢ অনুরাগের মধ্যে মলিনতা আছে, ইহা মনে করিলেও পাপ হয়। ব্যাসবর্ণিত ব্রজবালাদিগের পূজাপদ্ধতি আলোচনা করিলে, প্রাকৃত মলিন ভালবাসার পরিবর্ত্তে অপ্রাকৃত স্থপবিত্র ভগবৎ প্রেমেরই পরিচয় পাওয়া যায়। বালিকারা অতি প্রত্যুবে শয্যা হইতে উঠিয়া, সকলে সমবেত হইয়া পরস্পর করধারণ পূর্বক কৃষ্ণগুণ গান ক্রিতে করিতে, কালিন্দীর তীরে উপস্থিত হইতেন। অরুণোদয়-কালে যমুনার জলে স্নান করিয়া, কাত্যায়নীর বালুকাময়ী প্রতিমা নির্মাণপূর্বক গৃহানীত গন্ধমাল্যাদিঘারা তাঁহার পূজা করিতেন। পূজান্তে সকলেই প্রার্থনা করিতেন.—হে মহামায়ে মহাযোগিনি অধীশ্বরি দেবি কাত্যায়নি ! শ্রীনন্দনন্দনকে আমার পতি কর। নারী জাভির সাপত্ম-যন্ত্রণা যে, চিরকৌমার্য্য ও বৈধব্য অপেক্ষাও অধিকতর ত্র:সহ ইহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্ত

जन-वानिकाता अकरे ममरत् अकरे चारन, ममरत् रहेता अकरे मब छेकावन भृक्षक এक्ट (मरीव निक्र अक्ट भूक्षकर शिल-क्रूप भारेवार आर्थना कतिवाहितन। आकृष कामिनीमिरगर এক্লপ ভাবে প্রাকৃত পতি-কামনা জতীব অসম্ভব। বিভীয়তঃ বদি একজন পুরুষের প্রতি বছনারীর অনুরাগ জন্মে, তবে তাহাপের প্রত্যেকেই অপরকে বঞ্চনা করিয়া গোপনে প্রার্থনা বা চেষ্টা क्रिया थारक, हेरारे आकृष्ठ अंगरव्य वाषाविक अथा। किन्न ব্রহ্মবালাদিসের আচরণ ঠিক তাহার বিপরীত। অতএব তাহাদের অভুরাগও বিপরীত অর্থাৎ অপ্রাকৃত আনন্দদন পুরুষের প্রতি ৰপ্ৰাকৃত অনুৱাগ বা বিশুদ্ধ প্ৰেম। যাহারা বিবাহ কাহাকে वल. পতি काहारक वर्ण এवः প্রণয় কাहारक वर्ण, ভাहा जानि না, সেই সকল স্কুমারী কুমারীদিগের একটা স্কুমার কুমারের উপর অকারণ অদম্য অসুরাগ অত্যন্ত অসত্তব ; স্বভরাং ইহা প্রাকৃত প্রণয় নহে; ইহা বহুদ্ধনাজ্ঞিত রাশি রাশি স্থকৃতির ফলস্বরূপ অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেম।

যে দিন ব্রত পূর্ণ হইল, সেই দিন তাঁহার। যমুনায় গমনপূর্বক তীরে আপন আপন বস্ত্র রক্ষা করিয়া, বিব্তাবস্থায়
পরমানন্দে জলে অবগাহন করিলেন। আজ তাঁহাদের আনন্দের
দীমা নাই; তাঁহারা নিশ্চরই বুঝিয়াছেন, যথন নির্বিদ্ধে ব্রত সমাপ্ত হইয়াছে, তথন আমরা জীক্ষণকে পতিরূপে পাইবই।
জতএব তাঁহারা পরমোল্লাসে জলক্রীড়া আরম্ভ করিলেন।
এদিকে সর্বাস্তর্থামী ভগবান জীক্ষ পরিহাসচ্ছলে তাঁহাদের
প্রেমের পবিত্রতা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নিঃশব্দে তথায় আগমন পূর্বক ভীরত্ব বন্ধ সকল হবণ করিক্সা, নিকটত্ব কলববৃক্ষে আরোহণ করিলেন। গোলীদিগের সহিত একুকের
এইরূপ পরিহাস মিখ্যাও নহে এবং লোকিক জীড়াও নহে,—
ইহা প্রভাক্ষ পর্ম ভত্ব-জ্ঞানের চর্ম উপদেশ। এখন আমি
ভাহাই বৃক্ষিবার চেষ্টা করিব।

শ্রুতি বলিয়াছেন—"ব্রশ্ব ভিন্ন দিন্তীয় বস্তুতে অভিনিবেশ হইলেই জীবের ভর অর্থাৎ সংসার-বন্ধন হয়।" যভক্ষণ বিভীর জ্ঞান থাকে, ডভক্ষণ লজ্জাও থাকে; স্বভরাং বস্তাবরণের প্রয়ো-कन रग्न। विजीय स्थान मृत रहेल अर्थाए मर्वा उक्त पर्यन रहेल, আর আবরণের প্রয়োজন হয় না। এই হল ওকদেব, সনকাদি ঋষি ও অবধৃত ভরত উলাক ছিলেন; কারণ তাঁহাদের দিতীয় জ্ঞান ছিল না, লজ্জাও ছিল না, স্বভরাং বস্ত্রের প্রয়োজনও ছিল না। তাঁহাদিগকে অসভ্য অসদাচারী বলিয়া কেহ অবজ্ঞাও করে না। এই নিমিত শাল্রে দেখা যায়, জ্ঞানরূপী মহাদেবও দিগন্থর। ভগবান্ একৃষ্ণ পৃথিবীতে ঐ শ্রুত্যক্ত পরম অবয় জ্ঞান উপদেশ দিবার নিমিন্তই গোণীদিগের বস্ত্রহরণ করিয়াছিলেন। সারদর্শী স্ধীমাত্রেই বুঝিবেন যে, শুকদেব, সনকাদি ঋষি ও ভরত আপন সাপন ইচ্ছায় বন্ত্রত্যাগ করেন নাই, সর্ববাস্তর্যামী ভক্তবংসল ভগবান্ ঞ্রীকৃষ্ণই কৃপা করিবা ভাঁছাদের বস্ত্রহরণ করিয়াছিলেন। জীব ভগবন্মায়ায় মোহিত হইয়াই বিতীয় জ্ঞান জন্ম বন্ত্ৰ গ্রহণ করে এবং ভগবৎ-কুপায় সমদর্শন হইলেই বস্ত্র ভ্যাগ করিয়া থাকে।

ভগবান बिकृक के वम्ना जरबानरमन পৃথিবীতে প্রচার

कतिवात अस शामीमिरगत बढा इतन भूक्वक कमय-त्रक आताहन করিলেন এবং বলিলেন, ভোমরা সকলে এই কদখ-ভলে আসিয়া নিজ নিজ বস্ত্র গ্রহণ কর, নতুবা কিছুভেই বস্ত্র পাইবে না। াগৌদিগের দিভীয় জ্ঞান সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই; স্বভরাং লজ্জায় উঠিতে পারিলেন না, জলে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়াই পুন: পুন: ্বস্তু ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, প্রম পতি শ্রীকুষ্ণের এতি তাঁহাদের লজ্জা ছিল না; স্থবিস্তৃত যমুনা-তটে, পাছে অস্ত কেহ দেখিতে পায়, এইজন্মই তাঁহাদের লড্জা। তাঁহারা যখন বুঝিলেন, জল হইতে না উঠিলে কৃষ্ণ কিছুতেই বস্ত্র দিবেন না, তখন অগত্যা স্থকোমল করে নিজ নিজ যোনিদেশ মাত্রই আচ্ছাদন করিয়া উত্থিত হইলেন। ভগবানের হৃদয় কুমুম অপেক্ষাও কোমল এবং বক্স অপেক্ষাও কঠিন।— তাঁহার হৃদয় এখন বজ্ররণ ধারণ করিল। তিনি সরলা অবলাদিগকে "আহতা" অর্থাৎ ঈষদক্ষত-যোনি জানিয়া তাঁহা দের এরপ সরলাচরণেও সম্তুষ্ট হইলেন না; প্রত্যুত ব্রতনাশের ভয় দেখাইয়া ছলপূৰ্ব্বক তাঁহাদের হস্তাৰরণও উৎগারিত করাই-পরে হাসিতে হাসিতে বস্ত্র এদান করিয়া বলিলেন.— হে অবলাগণ! ভোমরা যে জন্ম কাত্যায়নী ব্রত করিলে, ভাহা আমি বুঝিয়াছি; আমার সহিত বিহারই তোমাদের অভিপ্রেত কিন্তু তোঁমাদের সে সময় এখনও হয় নাই; এখন গুহে যাও, এক বৎসর পরে আমার সহিত রমণ করিবে। গোপীদিগের ইচ্ছা ছিল, তখনই কুফের সহিত বিহার করেন; কিন্তু ভগবানের আদেশে আশ্বন্ত ও তু:খিত হইয়া নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান করিরেন। **শ্রিকৃ**ক্ষের বস্ত্রহরণ-লীলার উপরিভাগ অভ্যস্ত অশ্লীল বলিয়া, অনেকেরই মনে হয়। অভএব ইহার প্রকৃত তত্ত্ব আরও বিশদভাবে আলোচনা করিতেছি।

প্রথমে অবিষ্ঠা বা মায়া ভগবদ্বিমুখ জাবের হৃদয় অধিকার করে, তৎক্ষণাৎ দেহাভিমান, রাগ, ছেব, ও অভিনিবেশ ক্রমে ক্রমে আদিয়া উপস্থিত হয়; ইহাই জীবের বন্ধনের কারণ। যদিও ঐ সকল গুলিই বন্ধনের কারণ, তথাপি আদি কারণ এবং প্রধান কারণ মায়া বা অবিষ্ঠা। মায়াই অহকারাদি লইয়া ভগবদ্বিমুখ জীবকে অসুক্রণ উৎপীড়িত করিতে থাকে। ঐ মায়া হইতেই জীবের বিষম বৃদ্ধি হয় এবং ঐ বিষম বৃদ্ধি হইতেই লক্ষাদি হইয়া থাকে। অতএব সকল অনর্থের মূল মায়া। ভগবানের শরণাণত না হইলে, মায়ার হস্ত হইতে নিস্তার নাই। ভগবান্ স্বরং বলিয়াছেন,— "আমার দৈবী গুণময়ী মায়া অত্যন্ত ভুজ্রয়, যাহার। আমার শরণাণত হয়, তাহারাই মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়'।

ব্রজবালিকাগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতি অর্থাৎ সর্ব্বভোভাবে রক্ষকরূপে পাইবার জন্ম কাতা।য়নী পূজা করিয়াছিলেন; কিন্তু এ
পর্যান্ত তাঁহাদের ভেদপ্রদর্শিনী মায়া সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই; সম্পূর্ণ
মায়াক্ষ্য না হইলেও আনন্দমূর্ত্তি ভগবানের সহিত জীবের
সন্মিলন হয় না এবং এই জন্মই তাঁহারা সেই দিনেই কৃষ্ণের
সহিত বিহার করিতে পারিলেন না। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের
আদেশমাত্রেই, পাছে কেহ দেখে, এই ভয়ে লজ্জায় জল হইতে
উঠিতে পারেন নাই; অনেক বাদাসুবাদ করিয়া যদিও উঠিলেন.

তথাপি করণারা বোনিদেশ আচ্ছাদন করিয়া উঠিয়াছিলেন ; ইহাতেই তাঁহাদের ভেদজ্ঞান প্রকাশ পাইল, স্থতরাং মূর্ডিমান অবর জ্ঞান তব্বের সহিত আলিক্সন হইল না।

বরং ভগবান্ প্রীকৃষ্ণ ব্যক্তিনের নিকট মারাকে বোনিনামে নির্দেশ করিরাছেন। তিনি বলিরাছেন,—মহদ্রক্ষ অর্থাৎ মারাই আমার যোনি অথাৎ গর্ভাধান স্থান; আমি তাহাতে চিদ্বীর্য্য নিক্ষেপ করিলে জগভের উৎপত্তি হয়।" মারারূপ স্ক্রেল বেগনি হইতে স্ক্রম জগভের উৎপত্তি হয় এবং প্রসিদ্ধ ভৌতিক যোনি হইতে ভৌতিক জীবদেহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। লোকপ্রসিদ্ধ স্থুল যোনি, সেই স্ক্রম মারা-যোনিরই ভৌতিক আকৃতি, ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন। ত্রিগুণময়ী মারা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইলেই, কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলেই শুদ্ধ জীব বা ভগবানের পরা প্রকৃতিরূপে পরিণত হয় এবং আনন্দঘনমূর্ত্তি ভগবানের সহিত আলিক্ষিত হইয়া নিজানন্দ আস্বাদন করে। ইহাকেই ব্লোস্তে, পাতঞ্বলে ও পুরাণে জীবের স্করপাবস্থান বলিয়াছেন।

কিঞ্চিন্মাত্র মায়াসম্বন্ধ থাকিতে জীবের কৃষ্ণালিঙ্গন অর্থাৎ প্রমানন্দের সহিত বিহার হইতেই পাসেনা। যাহার মায়াসম্বন্ধ আছে, তাহারই ভোলজান আছে এবং যাহার ভোলজান আছে, প্রেই ব্যক্তিই লিঙ্গ গোপন করিতে চাহে; মায়াতীত ব্যক্তির গোপনীয় কিছুই নাই। কি নর, কি নারী, সকলেরই পক্ষে এই নিয়ম; অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া এস্থলে পুরুষের বিষয় আলোচনা করিলাম না। গোপীগণ করবারা ভৌতিক যোনি

লাচ্চাদন করিলেন, ভাহাভেই ভাঁহাদের প্রকৃত মারাযোনি প্রকাশ হইরা পড়িল ; স্বভরাং ভাষা সম্পূর্ণ উন্মূলিভ হর নাই দেখিয়া, ভগবান ভাঁহাদিগকে প্রভাখ্যান করিয়াছিলেন। শ্রীমন্তাগবতে উক্ত হইয়াছে;—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে "আহতা"দেখিয়া বস্তসকল স্বদ্ধে রাখিয়া আনন্দে হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন"। ভাগবতের সর্বব্রধান টীকাকার শ্রীধরস্বামী ভগবদ বাৰুদ্বিত "আহতা" শব্দের বর্থ "ঈষৎ অক্ষতযোনি" লিখিয়াছেন। স্বামীর টীকা অভ্যস্ত নিগুঢ়, ভাঁহার লিখিভ "ঈষৎ অক্ষত যোনির" অর্থ ঈষং অক্ষত-মায়াই বৃঝিতে হইবে। কেন না,যখন ভগবান গোপী,দিগকৈ ঈষং অক্ষতযোনি বলিয়া বুৰি-লেন তখন তাঁছাদের প্রসিদ্ধ যোনি করার্ডই ছিল, তিনি তাহা দেখিতে পান নাই: মতএব যোনি শব্দের অর্থ মারাই 🕮 ধর স্বামীর লক্ষ্য। ভগবান্ একুষ্ণ গোপীদিগের মায়া বা অবিষ্ঠা ঈষদক্ষত অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ ক্ষয় হয় নাই জানিয়া নিজ অঞ্সঙ্গের অযোগ্য বোধে তাঁছাদিগকে প্রভ্যাখ্যান করিলেন বটে কিন্তু তাঁচাদের বিশুদ্ধভাবে শক্তি আরাধনায় বিশুদ্ধ প্রেমের পরিচক্ত পাইয়া পরম প্রীত হইয়াছিলেন। সেইদিন বিহারও হইত কেবল ঈষৎ অক্ষত অবিদ্বাই প্রতিবন্ধক হইল।

এ শ্বলে ইহা জানিয়া রাখা উচিত যে, এজকুমারীগণ, ভগবানকে পতিভাবে পাইবার নিমিত্ত কাত্যায়নীনামী যে শক্তির আরাখনা করিয়াছিলেন, তিনি শাস্তমূর্তি সাধিকী শক্তি;—ঐপর্যাশালিনী সাংসারিক-মুখদায়িনী রাজদী শক্তি, বা মদোমন্তা ভীমদর্শনা তামদী শক্তি নহেন। এখন প্রকৃত-

শাল্রীয় উপাসনা নাই ; এখনকার উপাসনা কুলক্রমাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে ;—বস্তুত: উপাসনা ব্যক্তিগভ, –কুলগভ নহে। সান্ধিক, রাজসিক ও ভামসিক, এই তিন প্রকার ভাবের মধ্যে ুর্বাহার যেরূপ ভাব, সেই ভাবের শক্তিই তাঁহার স্বাভাবিক উপাস্থা। এখনকার শক্তিপ্রতিমার ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও ভিন্ন ভিন্ন ভাব দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। অভীষ্ট প্রতিমার ধান করিতে করিতে সাধকের জদয় সেই প্রতিমার ভাবেই গঠিত হয়; তথন তিনি, সান্ত্ৰিকই হউক, বাজসিকই হউক, কিম্বা তামসিকই হউক; আপন প্রবৃত্তির অমুরূপ কার্য্য সাধন করিতে পারেন। রামচন্দ্র দুর্গার অর্চনা করিয়া রাবণবধে সমর্থ হইয়া ছিলেন: - সরস্বতীর অর্চনা করিলে সমর্থ হইতেন না। একলবা স্রোণাচার্য্যের প্রতিমা ধ্যান করিয়া অসাধারণ ধকুর্দ্ধর হইয়াছিল :--বিদুরের প্রতিমা ধ্যান করিলে হইত না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জ্জুনকে হুর্গার স্তব করিতে আদেশ দিয়াছিলেন,—যন্ত্রী বা মনসার স্কব করিতে বলেন নাই। দহাগণ তামদা শক্তির পূজা করিয়াই রাত্রিকালে গৃহস্থের গৃহ লুগন করিতে যায়,---শীতলার পূজা করিয়া যায় না। অতএব যাঁহারা প্রতিমা পূজার রহস্ত বুঝিয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিবেন যে, গোপীগণ পরমানন্দ মূর্ত্তি ভগবান্কে পাইবার জন্ম বিশুর্ন সাবিকশক্তিরই অর্জনা করিয়াছিলেন ; রাজসী বা ভামসী শক্তির অর্চনা করেন নাই।

ভগবানের বিহার চুই প্রকার। স্থান্টির নিমিত্ত ঈশ্বররূপে ত্তি গুণময়ী মায়ার সহিত বিহার, এবং আনন্দখন ভগবদ্রূপে শুদ্ধজীবরূপ। শ্বরূপ-শক্তির সহিত বিহার। রাসলীলা-প্রসঙ্গে এ বিষয় বিস্তারপূর্বক বলিব; এক্ষণে অবলম্বিত বিষয়ের অবশিষ্টাংশ আলোচনা করিয়া সমাপ্ত করি।

ভাগান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে আপন বিহারের অযোগ্য দেখিরা তাহাদিগকে প্রস্তুত হইবার জন্ম এক বংসর অবসর দিয়া গৃহে যাইতে অনুমতি করিলেন। স্ত্রীজ্ঞাতি রমণের নিমিত্ত স্বয়ং প্রার্থনাকরিতেছে এবং পুরুষ তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিতেছে; কামের অধিকার মধ্যে এরূপ দেখা যায় না; অতএব লৌকিক যুক্তি, শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও নিরপেক্ষ স্তগভীর ভাবনার সহিত আলোচনা করিলে, বুঝিতে পারা যায় যে, বস্ত্রহরণলীলার মধ্যে কদর্যা বা অশ্লীল বিষয় কিছুই নাই; কেবল আছে,—পরম তত্ত্ব-জ্ঞানের চরম ফল ভগবৎপ্রেমের কথা। কেবল লীলা দেখিলে ইহা চঞ্চল বালকের খেলা মাত্র; তত্ত্ব দেখিলে, ঈশ্বর-কর্তৃক ভক্তের চরম পরীক্ষা। ইহার স্থগ্য তত্ত্ব ভাবুকেই ভাবনা করিতে পারেন এবং ইহার অন্তর্নিহিত অলৌকিক রস রসিকেই আস্বাদন করিতে পারেন,—অত্যে পারে না।

আমি ভাবুক নহি, রিসকও নহি, তবে ভগবানের লীলা অপবিত্র, এ কথা মনে করিতেও আমার অঙ্গ কাঁপিয়া উঠে এবং ঋষিবাক্য মিথ্যা. ইহাও মনে হইলে আপনাকে অপরাধী মনে করি। তাই লীলার সম্ভাবনা ও পবিত্রতা দেখাইবার জন্ম বিধিমতে চেষ্টা করিয়া থাকি, এরূপ স্বভাব ভাল কি মন্দ ভাহা জানি না, তবে, নিজের কার্যা ও নিজের কথা ভাল বলিয়াই সকলের মনে হয়, ইহাও মিথ্যা নহে। এ ভ নহে শুধু বদন হয়।

মিছে অপবাদ ভুবন-ভরা।
ভূমি দর্ববাবারে বি দেখিতে পারে
কার ভরে ভার বদন পরা।
এই শিক্ষা দার দিতে গোপিকার
ছলেতে বদন হরণ করা।
শ্রীনন্দনন্দন নিভ্য নিরঞ্জন
রন্দাবনে ভূমি দিয়েছ বরা।
প্রেমগন্ধ নাই ধরিতে না চাই
বসনের ভার যুচাও বরা:

পরব্রহ্ম হরে বন্ধ ব্রঙ্গ-গোপিকার। ইহাতে বিশ্বাস বার ভাগ্য বলি তার॥

এ ত নহে শুধু বসন হরা।

মিছে অপবাদ ভূবন-ভরা।

ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামি-বিরচিত-শ্রীকৃষ্ণলীলামূতে বন্ত্রহরণ লীলামূত।

### अन्नि-नीमात्रु ।

#### - 2014-

রমা-পতি চিদাকার হরি ভিকা করে। বুঝিতে না পারি তারে নমি মোড় করে॥

মৃত্তক শ্রুভিতে আছে—"অনেকে পরিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও নিভ্যানশ্বস্থাপ পরবন্ধ অমুসদ্ধান না করিয়া, সামাশ্য স্বর্গস্থবের আশার মহা আড়মরে যাগ্যজ্ঞ করিয়া থাকে। ভাহারা মনে করে, স্বর্গ স্থই পরম শ্রেয়:, ইহা অপেক্ষা স্থাকর ও মঙ্গলকর আর কিছুই নাই।" স্বয়: ভগবান্ও অর্জ্ঞনকে বলিয়াছেন,—"অকৃতজ্ঞ মৃঢ়েরাই বেদের কর্ম্মকাগুদ্ধ আপাত-মনোহর স্বর্গস্থবের কথাতেই মৃদ্ধ হট্যা যায় এবং বলিয়া থাকে,—স্বর্গস্থবই সকল স্থাবের শেষ সামা।"

করণাময় ঐক্ষ উপরি উক্ত শ্রুতার্থ ও গীতার্থ প্রত্যক্ষ দেখাইবার নিমিন্ত আবার এক নৃতন লীলা আরম্ভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ-স্থানের অদ্বে কতকগুলি কর্মা আহ্মণ মর্গলাভের বাসনায় যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ওাঁছাদের পত্নীগণ অনম্ভচিত্তে কেবল কৃষ্ণ চিন্তাই করিতেন এবং কৃষ্ণ-কর্মনের নিমিন্ত অন্তরে অন্তরে ব্যাকুল হইয়াও ভক্তি-হান পতি-গণের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণসমীপে যাইতে পারিভেন না। ঐ সকল বিপ্রাপ্ত বিপ্রপাদীদিগকে কৃপা করিবার নিমিন্ত কৃপাময় কৃষ্ণের কৃপাসিত্ব উচ্চনিত হইয়া উঠিল। ঐ ভগবৎ কৃপাই সুধারপ ধারণ করিয়া, সহচর ব্রজ্বালকদিগকে অত্যস্ত কাওর করিয়া তুলিল। তাছারা চক্রিচ্ডামণি প্রীক্রফের আদেশামুসারে সেই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগের নিকট অন্ধ-ভিক্ষার্থ গমন করিল, এবং বজ্ঞগালায় উপস্থিত হইয়া বলিল,—"প্রীক্রয় ও বলরাম গোচারণ করিতে আসিয়া অভ্যস্ত ক্র্ধাতুর হইরাছেন; তাঁহারা কিঞ্জিৎ অন্নভিক্ষার্থ আমাদিগকে আপনাদের নিকট পাঠাইলেন, অভ্যত্র কিছু অন্নদান করুন। ব্রাহ্মণেরা যজ্জেতেই উদ্মন্ত, রাখালদিগের কথা শুনিয়াও শুনিলেন না, ব্রজ্বালকেরা হতাশাহীয়া ফিরিয়া গেল।

ত্বখ তুই প্রকার - প্রেয়: ও শ্রেয়:; নশ্রর পার্থিব বা স্বাগাঁর স্থাবের নাম প্রেয়: এবং সনাতন ব্রহ্মানন্দের নাম শ্রেয়:। অল্লন্দানী অজ্ঞান লোকেরা আপাত-রমা ক্ষণস্থায়ী স্বর্গাদিস্থবের জন্ত ক্ষা করে এবং স্ফুচ্বুর স্থাগাণ স্বর্গাদিস্থব তুচ্ছজ্ঞান করিয়া সনাতন ব্রহ্মানন্দই বাঞ্জা করেন। যজ্ঞনিরত সকাম বিপ্রগণ বুকিলেন না যে, বিনি যজ্ঞ, যাজ্ঞিক ও যজ্ঞসাধন স্বতাদির অধিষ্ঠাতা ওফলদাতা এবং যাহার প্রীতির জন্তই যাগযজ্ঞের অসুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে, সেই স্বয়: পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনিই আপন প্রীতি প্রার্থনায় কর্ণপাত্ত করিলেন না। ভগবান গ্রোপবালকদিগের অল্প প্রার্থনায় কর্ণপাত্ত করিলেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গম কর্মা ও নিকাম ভক্তের বিভিন্নতা দেখাইবার জন্ত এবং অপমান সহ্থ করা ভিক্কুকের কর্ত্বা, এই লোকিক উপদেশ্দিবার নিমিত্ত আপন সহচরদিগকে বিপ্রপত্নীদের নিকট সুনর্কার ভিক্মার্থ পাঠাইলেন।

তাহারাও কুফাদেশে বিপ্রপত্নীদিগের নিকট গমন করিয়া ভগ-বানের নামোল্লেখ পূর্বক অন্ন প্রার্থনা করিল। কৃষ্ণনাম কর্ণগোচর হইবা মাত্রই বিপ্রপত্নীগণ প্রেমে পুলকিত হইলেন, ভাহার উপর তাঁহার ভিক্ষার কথা শুনিয়া আর থাকিতে পারিলেন না: তৎক্ষণাৎ নানাবিধ সুস্বাতু ভক্ষ্যপূর্ণ অন্নপাত্র লইয়া कुरुमभौरि खरा गमन कतिरान। बाक्स गम भूनः भूनः निरुष করিলেও তাঁহার। ত্রক্ষেপ করিলেন না। ইহাতেই সকাম কর্মী ও নিক্ষাম ভক্তের বিভিন্নতা প্রদর্শিত হইল, এবং ইহাও প্রদর্শিত হইল যে, ভগবৎপ্রেমে শিক্ষা, দীক্ষা, বয়স ও জাত্যাদির অপেক্ষা নাই। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্কে চিনিতে পারিলেন না: কিন্তু তাঁহাদের পত্নীগণ অশিক্ষিত হইয়াও কাহারও মুখাপেকা না করিয়া কৃষ্ণসমীপে প্রস্থান করিলেন। এই জন্মই শ্রীকৃষ্ণ অর্চ্ছ্নকে বলিয়াছিলেন,—''আমি মানবাকার ধারণ করিয়াছি বলিয়া মূঢ়েরা আমাকে চিনিতে পারে না"। একটা বিপ্রপত্নী আপন পতিকর্তৃক গৃহে রুদ্ধ হইরাছিলেন, এজন্ম তিনি कुछ-সমীপে বাইতে পারেন নাই। তাঁহার মনোমালিগুই তাঁহার অবরোধের মূলকারণ,—পতিগণ বাহ্য উপলক্ষ্য মাত্র; देश त्रामनौनाश्रमरत्र विखात्रशृद्वक वना इरेटव ।

বিপ্রপাণী ভগবান্কে সেই সমস্ত ভক্ষ্যসামগ্রী অর্পণ করিলেন এবং আর গৃহে না গিয়া ভাঁহার পরিচর্য্যায় কালাতিপাত করিবেন, এইরূপ অভিপ্রায় জানাইলেন। পাছে ভগবান্ অস্বীকার করেন, সেই আশকায় ভাঁহারা বলিলেন,—আমানের গৃহে যাইবার উপায় নাই, কেননা আমরা পার্ভনিকেই কর্মন

করিয়া তোমার কাছে আসিয়াছি, অতএব আমাদের পতিগণ আর আমাদিগকে প্রহণ করিবেন না। ব্রাক্ষণীগণ গৃহে যাইতে না পারিবার কারণ প্রদর্শন করিতে গিয়াই ধরা পড়িলেন; তাঁহারা এখনও যে, কুফলাভের অযোগ্যা, তাঁহাদের বাকেই তাহা প্রকাশ হইয়া গেল। ভগবান্ তাঁহাদের বাকেই বুকিলেন এবং সকলেই বুকিতে পারেন যে, যদি তাঁহাদের পতিগণ প্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা গৃহে যাইতে পারিতেন। অতএব স্পটই বুকিতে পারা যায় তাঁহারা রাসাভিলাযিণী গোপীদের ভায় কুফলাভের জন্ত প্রণ পর্যান্ত পণ করিতে পারেন নাই। ভগবান্ বলিলেন, —আমি বলিভেছি, তোমাদের পতিগণ তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন এক কীর্ত্তন করিও,—আমাকে পাইবে। বিপ্রপত্নীগণ ভগবদত্বক হুঃধিতিভিত্তে অগতা গৃহে গমন করিলেন।

ভারান্ স্ব য় স্থা অজ্বনক বলিয়াছিলেন,—"যাহারা আমাতে দনঃপ্রাণ সমর্পণ পূর্বক পরস্পর প্রেমোপদেশ প্রদান কলে এবং আমার লালা শুবণ কীঠন করিয়াই পরমানন্দের আস্বাদনে সন্তুষ্ট থাকে, আমি ভাহাদিগকে বৃদ্ধিযোগ প্রদান করি, সেই ্লিয়োগ অবলম্বন করিয়া, তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়।" বিপ্রপালনিক গৃহে গিয়া শুবণ কার্তন করিতে বলায়, গীতোক্ত ঐ কথারই অর্থ প্রদর্শিত হইল। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগের হর্ববৃদ্ধি দেখিয়া ভগবানের দল্লা হইয়াছিল; ভক্তিমতী প্রাটিদিগের সঙ্গ পাইয়া তাঁহাদের চৈতক্ত হইবে, এই অভিপ্রায়াট ভগবানের অন্তর্নিহিত ছিল এবং ব্রাহ্মণী পরিচারিণী রাশা বৈশ্যের কর্ম্বর্য নয়, ইহা স্বয়ং আচরণ করিয়া শিক্ষা দেওয়াও তাঁহার অন্তত্তর অভিপ্রায়। বিপ্রপত্নীদিগকে প্রত্যাখান করিয়া তিনি আপন লীলার সার্থক্তা দেখাইলেন।

বাহ্মণীদিগকে প্রত্যাশান করিবার যে যে কারণ প্রদর্শিত হইল, তন্তির একটা প্রকৃত নিগৃচ কারণ ছিল। তগবদ্ভাব তুই প্রকার,—ঐশর্যাভাব ও বিশুদ্ধ প্রেমভাব। প্রেমভাবের মধ্যে শ্রীরন্দাবনের ভাবই সর্বব্যোষ্ঠ; ঐরপ বিশুদ্ধ সন্থা, বাৎসলা ও মাধ্যা ভাবেই রন্দাবন-বিহারীর সেব। লাভ করা যায়। যতদিন ব্রজ্বাসী গোপগোপীদিগের স্থায় বিশুদ্ধ প্রেম না হয় ততদিন পরমানন্দময় গোপ-বালকরূপী ভগবানের সেবা পাওরা যায় না। যদিও বিপ্রপত্নীদিগের ক্ষপ্রেম জন্মিয়াছিল, তথাপি গোপীভাব হয় নাই; সেই জন্ম আপাততঃ তাহারা ক্ষপ্রসেবা পাইতেন না বটে, কিন্তু ভগবানের উপদেশামুসারে শ্রবণ কীর্ত্রন করিতে করিতে গোপীভাব জন্মিলে জন্মান্তবের পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাদলীলা প্রসঙ্গে গোপীভাবের বিষয় সবিস্থারে বলা হইবে।

এ দিকে যাজ্ঞিকগণ আপন পত্নীদিগের স্থনির্মাল ভগবং-প্রেম দেখিয়া যারপর নাই বিশ্বিত হইলেন এবং আপনাদিগের মৃদ্তা স্মরণ করিয়া অনুতাপে আত্মনিন্দা করিতে লাগিলেন। তাহার। মনে করিলেন, আমরাও সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ক্ষের পারণাগত হই; কিন্তু কংসভয়ে পারিলেন না। অশিক্ষিত বাহ্মণীদের কংসভয় হয় নাই কিন্তু বেদজ্ঞ বাহ্মণ-দিগের কংসভয় হইল। অনুতাপ হইলেও তথ্নও তাঁহাদের

কর্মদংস্কার হিল, দেই জন্তই কংসভয় হইয়াছিল। দে ত কংস ভয় নয়; সংসার-স্থনাশের আশকা মাত্র। আশ্চর্যোর বিষয় এই যে. যাঁহার পাদপদ্ম চিম্ভা করিলে, কালভয় দূরে যায়, বিপ্রোরা সামান্ত কংসভয়ে তাঁহার শরণ লইতে পারিলেন না।

ন্মামি ন্মামি মুরারে

তুমি না জানালে হরি কে জানে তোমারে।
কমলা কিন্ধরী যার আম ভিক্ষা কেন তার

বুঝিবার সাধ্য কার বিধি বিষ্ণু হারে।

বেদবাদী বিপ্রগণ

পেলেনা হে দরশন

অজ্ঞ বিপ্রনারীগণ চক্ষে দেখে চিদাকারে।

ধন্য নন্দ পশুপাল

পাতিয়া শ্লেমের **জাল** 

ধরিরা কালের কাল গোপাল করিল তারে।

নমামি নমামি মুরারে।

তুমি না জানালে হরি কে জানে তোমারে।

জগতের অন্নদাতা অন্ন ভিক্ষা করে। বিশ্বাস করিতে পারে ভাগ্যবান নরে॥

ইতি শ্রীনালক।স্ত-দেব-গোস্বামি-বিরচিত-শ্রীকুঞ্চাল।বৃতে অন্নভিক্ষা-লীলামৃত।

# গিরিধারণ-ক্রীলামৃত।

### <del>~</del>≪\$>~÷

ষার সঙ্গে স্থররাজ না বৃঝে বিগ্রহে।
প্রশাম সে গিরিধারা বালক-বিগ্রহে॥

ব্রজবাসিগণ বহুকাল হইতে প্রতিবৎসর ইন্দ্রযঞ্জ করিয়া আসিতেছিলেন . সপ্তবর্ষবয়ক্ষ ঐক্তিঞ্চ তাহা রহিত করিয়া দিলেন। তাহাতে ইন্দ্র অত্যন্ত কুপিত হইয়া সমস্ত রুন্দাবন বিশ্বস্ত করিবার অভিপ্রায়ে প্রচণ্ড বায়ুর সহিত মৃষলধারে বারি ও শিলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঞীকৃষ্ণ গোবর্জন পর্বত উত্তোলন করিয়া ব্রজবাসীদিগকে রক্ষা করিলেন; ইহাই গোবৰ্দ্ধনধারণ-লীলার স্থল কথা। আপাততঃ ইহা অত্যস্ত অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়; অথচ সত্যনিষ্ঠ বেদবাাদের বর্ণিত বিষয় মিথ্যা বলিতেও সাহস হয় না। অতএব ইহার সারানুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু শান্ত্র ভিন্ন অঙীত বিষয়ের প্রমাণ আর কিছুতেই হইতে পারে না। কোনও অতীত লৌকিক ঘটনা সপ্রমাণ করিতে হইলে ইতিহাসের আশ্রয় লইতে হয়। যদি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ সাধারণ মনুষ্যের লিখিত ইতিহাসের কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে অভ্রান্ত অপৌরুষেয় বেদ-বাক্য ও অভ্ৰাম্ভ ঋষিপ্ৰণীত পুরাণ-বাক্য প্রমাণ হইবে না কেন ? বেদবাক্য স্বভঃসিদ্ধ প্রমাণ, পুরাণও বেদমধ্যে পরিগণিত, কারণ

বেদে ও পঞ্চদশীনামক বেদাস্তদর্শনে পুরাণ পঞ্চম বেদ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এবং সমস্ত পুরাণের মধ্যে শ্রীমন্তাগবতই প্রধান। আমি বেদের অনুসরণ করিয়াই শ্রীমন্তাগবতোক্ত গোবর্জনধারণ নামক কৃষ্ণলীলা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

শ্ৰীকৃষ্ণই যে স্বয়ং ভগবান্, ভাহা শান্ত্ৰযুক্তি দেখাইয়া অনেক-বার বলা হইয়াছে। সমস্ত শক্তি যাঁহার পূর্ণরূপে আছে, তিনিই ভগবান্। অত্যস্ত উচ্চ হইলে পতিত হইতে হয়, ইহা ভগবানেরই অনাদিসিদ্ধ নিয়ম। স্থারের্থ্য-ভোগে ইন্দ্রের দম্ভা সীমা অতিক্রম করিয়াছিল, সেই নিমিত্ত শ্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনার অপরিবর্তনীয় নিয়ম প্রতাক্ষ দেখাইবার ইচ্ছায় কৌশলে ইন্দ্রের কোপ উৎপাদন করিয়া, তাহার অত্যধিক দম্ভ দর করিতে উন্নত হইয়াছিলেন। যখন তিনি দেখিলেন সমস্ত ব্রজবাসিগণ সমারোহে ইব্রুযজ্ঞ করিতে উত্তত হইয়াছেন. তখনই সময়োচিত কর্মবাদ আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ কর্ম্মফলদাতা কেহই নাই, অতএব ফলকামনায় ইল্লের পূজা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই; এইরূপ বুঝাইয়া তাহাদিগকে ইন্দ্রযজ্ঞ হইতে নিবত্ত করিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধন-যজ্ঞ করিতে উপদেশ দিলেন। যতক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞান না জন্মে, ততক্ষণ যাগষজ্ঞাদির প্রয়ো-জন ; ব্রক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইলে যাগযজ্ঞের প্রয়োজন নাই. ইহাই শান্তের দিদ্ধান্ত; কিন্তু বজবাদিগণ বিগ্রহবান্ পূর্ণবিদ্ধাকে পুত্রাদি क्राल श्रीख रहेग्रां व्यावात रेख्य एक कतिर विहासन, धरे निमित्र তাঁহাদিগকে ইন্দ্রপূজা হইতে নিরস্ত করাও ভগবানের অভিপ্রেত। क्तांशनिया य रेत्युत जन्नाभत्रीकात विषय वर्गिष रहेगाह,

শ্রীকৃষ্ণের গিরিধারণ-লীলা তাহারই প্রত্যক্ষ অভিনয়; অভএষ শ্রুতিবাকে। ধাঁহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহারা ভগবানের গোর্বন্ধন-ধারণে অবজ্ঞা করিতে পারেন না। আমি ক্রমে শ্রুতির সহিভ মিলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিব।

প্রবীণ গোপেরাও যে, সপ্তমক্ষীয় বালকের কথায় চিরপ্রচলিত প্রথা পরিত্যাগ করিল, ইহার কারণ আর বুঝাইতে হইবে না। শুতি ব্রহ্মকে মনের মন বলিয়াছেন। ভগবান্ও অভ্রুনকে বলিয়াছিলেন—"হে অভ্রুন। ঈশ্বর সর্বভৃতের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে পুত্তলিকার ত্যায় পরিচালিত করিতেছেন।" অতএব ঈশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে তাঁহারা যজ্জ-ত্যাগ করেন নাই,—তাঁহার ইচ্ছা মাত্রেই করিয়াছিলেন। যখন ব্রক্সবাসিগণ গোবর্জনের উদ্দেশে পূজার সামগ্রী অর্পণ করেন, তখন ভগবান্ গোপবালকরূপে থাকিয়াও অত্য এক অপূর্বরূপ ধারণ পূর্বক গোবর্জন নামে আপন পরিচয় দিয়া স্বহস্তে তাহা গ্রহণ করিলেন। তিনি এই লীলা করিয়া শ্রুতি ও গীতার অভিপ্রেত আপন 'সর্বতঃস্থিতি' দেখাইলেন।

এদিকে ইন্দ্র আপন প্রাপ্য বৃত্তির লোপ হওয়াতে কৃষ্ণের প্রতি অভিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, মেঘদিগকে আহ্বান পূর্বক বাত-বর্ষবারা বৃন্দাবন বিধ্বস্ত করিতে আদেশ করিলেন। প্রচন্ত পবনের সহিত তৎক্ষণাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিল একং মৃসলধারে বারি ও শিলাবর্ষণ হইতে লাগিল। কেনোপনিষদে আছে,—ইন্দ্র অসুরজয়ে অত্যস্ত গর্বিত হইয়া, ব্রহ্মপরীক্ষা করিবার নিমিত্ত বায়ু অগ্নি প্রভৃতি দেবগণকে পাঠাইয়া-

ছিলেন ; ইহা সেই শ্রুত্যক্ত বৃত্তান্তের প্রত্যক্ষ উদাহরণ ;— উপস্থাস নহে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপর এবং ব্রজবাসিদিগের উপর ইল্রের কোপের বিষয় আধ্যাত্মিকভাবে আলোচনা করিলে, বোধ হয় আরও বিশদ হইতে পারে; অতএব সেইভাবে বুঝিবার চেষ্টা করি:।

শাস্ত্রানুসারে দেবতা হুই প্রকার; সূক্ষাভূত-নির্দ্মিত সূক্ষা অঙ্গ-প্রতাঙ্গবিশিষ্ট স্বর্গবাসী দেবতা এবং মনুষ্যের শরীরস্থ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতারাই নরভুক্ত রস আস্বাদন করেন; পরস্তু জীব ভ্রমপ্রযুক্ত "আমি ভোগ করি" বলিয়া মনে করে। মনুষ্য ঐ ইব্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের ইচ্ছানুসারেই ভিন্ন ভিন্ন বস্তু ভোগ করে; তাহাতে ঐ দেবতারাই পরিতৃপ্ত হন। যখন কোনও মনুষ্য মুক্তি-কামনায় ভোগ ত্যাগ করিয়া ঈশরে মনোনিবেশ করিতে আরম্ভ করে. তখন প্রথমে তাহার ফ্রন্যুস্থিত কাম অর্থাৎ ভোগবাসনা সাধনার অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্মই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জনকে বলিয়াছিলেন,—''রজোগুণোদ্ভব কামই মুক্তিপাথর কণ্টকস্বরূপ।" আবার ঐ কামও বস্তুতঃ জাবের নহে : ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাদেরই কাম বা ভোগবাসনা। মনুষ্য ভোগ ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলে, উহাদেরই বৃত্তি-লোপ অর্থাৎ ভোগের অভাব হয়; স্থতরাং তাহার। অন্তরায় হইয়া ভক্তের বিদ্ন করিতে থাকে। সাধকের উপর দেবতাদের এইরূপ অত্যাচার সংসারে সর্ব্বদাই হইতেছে ; সুবৃদ্ধি লোকেই তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন।

এক্ষণে স্বর্গবাদী দেবতাদের বিষয় আলোচনা ক্রিয়া দেখি। ঈশরের স্মষ্ট এই ক্ষুদ্রাদিপি ক্ষুদ্র পৃথিবীর প্লিকে দৃষ্টিপাত করিলে, আমরা দেখিতে পাই. একটা পদার্থেক্ অবিকল অনুরূপ আর একটা পদার্থ নাই। এইরূ**প** উপাদান, স্বভাব, শক্তি, জ্ঞান, বৃদ্ধি ও ভাবনা, প্রভৃতিও প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। অত্তব মনুষ্যোচিত মনে চি**স্তা** করিলে অনুমান করা যায় অথবা নিশ্চয়ই বৃঝিতে পারা যার ষে, অনন্ত আকাশবর্তী অসভা্য পৃথিবীর, বা গ্রহাদির উপাদান ও আকার ভিন্ন ভিন্ন এবং সেই সেই স্থানের অধিবাসীদিগের উপাদান, আকার, স্বভাব, শক্তি, জ্ঞান, বুদ্ধি ও চিম্বা প্রভৃতিও বিভিন্ন প্রকার। যে যে স্থানে স্থখভোগের সামগ্রী পৃথিবীর অপেক্ষা অধিক, সেই সেই স্থানের নাম স্বর্গ ; এবং সেই সেই স্থানের অধিবাসীদিগের শরীর সূক্ষ্ম উপাদানে নির্ম্মিত। উহারা ইচ্ছামত রূপধারণ করিতে পারে এবং গতুল ঐশর্যোর মধ্যে সর্ববদা "দেবন" অর্থাৎ ক্রীড়া করিয়া থাকে, এই জন্ম উহাদের সাধারণ নাম দেব। দেবগণ মনুষ্যের অলক্ষিতভাবে পৃথিবীতে আদিতে পারেন এবং স্বস্থান হইতেও পুখিবীর ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। যিনি সূর্য্যলোকের অধীশ্বর, তাঁহার নাম সূর্য্য এবং যিনি চন্দ্রলোকের রাজা, তাঁহার নাম চন্দ্র : এইরূপ দেবলোকে, ধামের নামেই রাজার নাম নির্দিষ্ট হয়; পৃথিবীতেও এরপ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়।

সমস্ত দেবলোকের মধ্যে ইন্দ্রলোকই সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ এবং ইন্দ্র সমস্ত দেবভা অপেক্ষা অধিকতর প্রভাবশালী,

এই নিমিত্ত ইক্রই সকল দেবতাদের রাজা। যেমন করদ রাজগণ ও রাজকর্মচারিগণ যথাযোগ্য অল্পবিস্তর রাজশক্তি পাইয়া থাকে. সেইরূপ ব্রহ্মা. তৎপরে ইন্দ্র, তৎপরে অক্যান্ত দেবতা, তৎপরে মনুষ্যাদি জীবগণ আপন আপন মর্য্যদানুসারে পেই সর্বশক্তিমান পরএক্ষের শক্তি পাইয়াছেন। যেমন নিম্ন ও নিয়তর রাজ-ভূত্যগণ আপন আপন উচ্চ, উচ্চতর রাজকর্ম-চারীর সাহায্য করিতে বাধ্য: না করিলে দণ্ডই হয়: সেইরূপ মনুষ্যগণ দেবতাদিগের পূজা করিতে বাধ্য; অন্তথা করিলে দগুই পাইয়া থাকে ; ইহাই নিখিলপতি পরব্রহ্মের নিয়ম। 'পৃথিবীস্থ রাজগণও ঐ নিয়মের অনুকরণেই রাজ্যপালন করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আপনার ঐ অনাদিসিদ্ধ নিয়মের কথাই বলিয়াছিলেন: তিনি বলিয়াছিলেন,—''মনুষ্যেরা যাগ্যজ্ঞাদি দারা দেবতাদের পূজা করিবে এবং দেবতারাও সন্তুষ্ট হইয়। তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন; এইরূপ পরস্পর সাহায্য বর্জনৈই স্থথে স্বচ্ছন্দে সংসার্যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। যে ব্যক্তি দেবতাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত বস্তু দেবতাদিগকে না দিয়া নিজেই সমস্ত ভোগ করে, সে চোর": অতএব দণ্ডার্হ।" দেবতার। আপন আপন প্রাপ্য পূজা না পাইলেই মর্ত্ত্যলোকে অতি-বৃষ্টি ও অনাবৃষ্ট্যাদি দারা মনুষ্যদিগকে দণ্ড অর্থাৎ ক্লেশ দিয়া থাকেন: ঐ ক্লেশ্বকেই আধিদৈবিক ক্লেশ বলে। এই ঐশবিক নিয়মেই ইন্দ্র আপন প্রাপ্য পূজা না পাইয়া রন্দাবনে উৎপাত আর<del>স্</del>ত করিয়াছিলেন।

পৃথিবীতে চন্দ্রসূর্য্যের সাহায্য স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া

ৰায়; চন্দ্ৰসূৰ্য্যও যে, পৃথিবী হইতে সাহাষ্য পায় না এ কথা কে বলিতে পারে ? ইন্দ্র মেঘসকলকে ডাকিয়া বৃন্দাবন বিধ্বস্ত করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, ইহা আপাততঃ উন্তট কথা বলিয়াই বোধ হয়; কিন্তু জগদ্ব্যাপার আলোচনা করিলে,উহাতে সংশয় থাকে না। ঐ যে সূর্য্যাদি গ্রহগণ **অমু**ক্ষণ আকা**শে** ্পরিভ্রমণ করিতেছে, উহাদের মূলে এক চৈতশ্রময় পরিচালক আছেই। শ্রুতি বলিয়াছেন—''সেই পরব্রন্দের শাসনেই সূর্য্যাদি গ্রহগণ আকাশে বিচরণ করে।" একটা পরমাণু একস্থান হইতে যে, স্থানান্তরে পরিচালিত হয়, তাহাও সেই পরম চৈতন্মেরই নিয়মে। অনম্ভ চৈতন্মস্বরূপ পরব্রহ্মকর্তৃক অনম্ভ ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হয় এবং ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল সেই অনস্ত চৈতত্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশহারা পরিচালিত হইয়া থাকে। ইন্দ্র সেই অনম্ভ চৈতন্তের আজ্ঞানুবর্তী যৎকিঞ্চিৎ অংশ: অতএব তাঁহার শাসনের অনুবর্তী হইয়াই মেঘ বারিবর্ষণ করে, ইহা উদ্ভট কথা নয়। পৃথিবীতে বাষ্পীয় যান, বৈদ্যাতিক যান, ডন্ত্রীয় ও অতন্ত্রীয় সংবাদ বা অমানুষিক সংগীত প্রভৃতি যাহা কিছু জড়কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাগার চালক একজন চেতন মনুষ্য থাকিতেই হইবে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, দেবতাদের শরীর সূক্ষা,—মনুযাচক্ষুর অদৃশ্য , অতএব মেঘের পরিচালক ইন্দ্রকে দেখিতে পাওয়া
যায় না। সর্ববান্তিমান্ ভগবানের অত্যাশ্চর্যাময় অনস্ত স্প্তির
মধ্যে মনুষ্য কীটাপুকীট; তাহাদের ইন্দ্রিয়শক্তি ও চিন্তাশক্তি
তদনুরূপ অপ্লাদপি অল্প। মনুষ্য যাহা করিতে ও ভাবিতে

পারে না তাহা মনুয়ের কাছে অসম্ভব হইলেও ঈশ্বরের স্ষ্টিতে সম্ভব। এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই; দম্ভশূন্য স্থাগণ বুঝিয়া লইবেন।

यथन हेन्स कुरुखत छेलत करें हहेगा, तुन्नावरन निला छ বারিবর্ধণ করেন, তথন সমস্ত গোপ গোপী প্রাণরক্ষার্থ সপ্তমবর্ধীয় শ্রীকুষ্ণের শরণাগত হইলেন। তর্কযুক্তির অপেক্ষানা করিয়া ভগবানে বিশ্বাস করাই বিশুদ্ধ ভগবংপ্রেমের লক্ষণ। ঐশ্বর্যান্ধ দেবরাজ যাঁহাকে গোপবালক বৃঝিয়া দমন করিতে উন্তত হইয়াছিলেন, অশিক্ষিত গোপেরা প্রাণসঙ্কটে তাঁহারই শরণাগত হইলেন! ভক্তবংসল শ্রীকৃষ্ণ শরণাগত ভক্তদিগের কাতরতা দেখিয়া, মনে মনে ভাবিলেন—'ব্রজবাসিগণ আমার পরম ভক্ত ও আমারই শ্রণাগত; তাহারা আমি ভিন্ন আর কাহাকেও জানেন না: অতএব আমি আপন অলৌকিক প্রভাবে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিব। তিনি অর্জ্জনকে এই কথাই বলিয়াছিলেন,—যাহারা আমাতে সকল কর্মা অর্পণ করিয়া, আমার ধানে ও আমারই উপাসনা করে, আমি ভাহাদিগকে অবিলম্বে মৃত্যু ও সংসার হইতে পরিত্রণ করি।" তখন ভক্তাধীন ভগবান ইন্দ্রকে আত্ম-পরিচয় দিয়া ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত গোবর্দ্ধনপর্বত উত্তোলনপুর্বেক বাম হস্তের, কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগে রাণিয়া দাঁড়াইলেন এবং ব্রজবাসিগণকে তাহার নিম্নে অবস্থান করিতে আদেশ করিলেন। কৃষ্ণাশ্রয় গোপগণও ভগবদাদেশে আপন আপন শিশু. পশু ও গৃহসামগ্রী লইয়া বিশ্বস্তচিন্তে শৈলভলে প্রবেশ করিলেন।

অধুনা ভগবানের এই গোবর্দ্ধন ধারণ অত্যস্ত অসম্ভব বলিয়া কেহ কেহ স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, বেদব্যাস শ্রীকুঞ্চের শ্রুভ্যক্ত পরব্রহ্মত্ব প্রমাণ করিয়াছেন,—মনুষ্যত্ত নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন —"হে গার্গি! সেই পরব্রক্ষের শাসনেই চন্দ্র, সূর্য্য, স্বর্গ ও পৃথিবী. শৃন্যে অব্স্থান করিতেছে'। অতএব পরব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকুন্তের ইচ্ছামাত্রেই গোবর্দ্ধন উর্দ্ধে উঠিয়া শৃষ্টে অবস্থিত ছিল: কনিষ্ঠাঙ্গুলি ছলমাত্র। যাঁহার ইচ্ছায় চ**ত্রসূ**র্য্যা**দির** সহিত সমস্ত জগৎ প্রতিনিয়ত শৃত্যে অবস্থান করিতেছে, তাঁহারই ইচ্ছায় যে, সামান্ত গোবর্দ্ধন সপ্তাহমাত্র শৃন্তে থাকিবে ইহা বিচিত্র কি ? সর্ববসমর্থ শ্রীকৃষ্ণ গোর্গন ধারণ না করিয়াও বাতরৃষ্টি নিবারণ করিতে পারিতেন; কিন্তু সাধকের ব্রহ্মধ্যান স্থগম করিবার নিমিত্ত কৃপা করিয়া শৈলোদ্ধার করিয়াছিলেন। যেমন চিস্তাচতুর মনুষ্য অতি কুদ্র ভূচিত্র দেখিয়া বিপুল পৃথিবীর ভাব গ্রহণ করিতে পারে, সেইরূপ সুবৃদ্ধি 'সাধক' ভগবানের ক্ষুদ্র গোবর্দ্ধন ধারণ অবলম্বন করিয়া, তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডধারণ ধারণা করিতে সমর্থ হইবে: ইহাই ঐকুষ্ণের করুণামূলক অভিপ্রায়। শান্তে আছে—ইন্দ্রই হস্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; শ্রীকৃষ্ণ সেই ইন্দ্রেরই সহিত বিরোধ করিয়া হস্তদারা গিরিধারণপূর্ব্বক ইন্দ্রকে এবং জীবকে দেখাইলেন যে, কোনও কার্য্য করিতে হইলে, আমার ইন্সিয়ের প্রয়োজন হয় না; আমি অহন্ত হইয়াও ধারণ করিতে পারি এবং অপাদ হইরাও গমন করিতে পারি।

সপ্তাহান্তে দেবরাজ লজ্জিত হইয়া বাতবর্ষাদির উপসংহার করিলেন; গোপেরাও ভগবানের আদেশে স্কুন্ত শরীরে গিরিতল হইজে বহির্গত হইয়া, স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন! কেনোপনিষদে আছে যে, ইল্লালেনিত অগ্নি, বায়ু ও বরুণ অক্ষামমীপে একটা ভূণমাত্র দক্ষ করিতে, পরিচালিত করিতে ও আর্ল্র করিতে পারে নাই। প্রীরুদ্ধাক্ষেত্র ইন্ত্র-প্রেরিত বায়ু ও বর্ষা ভগবৎ সমীপে ভগবন্তক্তাদগকে স্পর্শন্ত করিতে পারিল না। অতএব শ্রীকৃষ্ণের গিরিধারণলীলা সেই শ্রুক্তক বৃত্তান্তেরই অভিনয়। অতঃপর ভগবান্ শৈলবরকে ষ্পাশ্বানে যথারূপে স্থাপন করিলেন।

ইহার পর আর একটা আশ্চর্য্য ঘটনা হয়। আপাতদৃষ্টিতে তাহা উপহাসজনক উপজান বলিয়া মনে হইতে
পারে। দেবরাজ ইন্দ্র আত্ম-পরাভবে অত্যন্ত লচ্জিত ও ভীত
হইলেন। তথন গোলোকস্থ স্তরভি ইন্দ্রকে কৃষ্ণের পরিচয়
দিয়া, অপরাধ-ক্ষমাপনার্থ তাহাকে জীরন্দাবনে কৃষ্ণ-সমীপে
আনমন করিলেন। ইন্দ্র স্থাভির আদেশে ভগবানের স্তব
ক্রায়, কুপাময় কৃষ্ণ তাহাকে ক্ষমা করিলেন।

নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে, বুঝিতে পায়া যায় যে, ইহাও সেই পূর্বেলিক শ্রুতি-বৃত্তান্তেরই শেষাংশ। শ্রুতিতে আছে,—''অনলাদি দেবতারা ব্রহ্মের নিকট আত্মশক্তি প্রকাশে অসমর্ঘ ছইয়া, লজ্জিতভাবে ইল্রের নিকট আগমনপূর্বক নিজ নিজ পরাভব নিবেদন করিলে, ইন্দ্র অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন। ঐ সময়ে আকাশে এক দেবীমূর্ত্তি আবিভূতি হইয়া, ইন্দ্রকে বুঝাইয়া দিলেন যে, অনলাদি দেবতারা যাঁহার নিকট গিয়াছিল, তিনি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম; তাঁহার শক্তিতেই তোমরা সকলে শক্তিমান্ হইয়াছ; তোমাদের নিজের কোনও ক্ষমতাই নাই। ইহা শুনিয়া, ইক্র লজ্জিত হইয়া মনে মনে পরব্রক্ষার শরণাগত হইলেন।"

এক্ষণে ব্ঝিতে পারা যায় যে, স্বর্গুনামে যিনি ইন্দ্রকে ক্ষণ্ডর ব্ঝাইয়া দিয়া, বৃন্দাবনে ক্ষণ্ডমনীপে আনিয়াছিলেন, তিনিই শ্রুত্ত ইন্দ্রের উপদেশদাত্রী আকাশচারিণী দেবী এবং তিনিই গোলোকস্থ মৃত্তিমতী সদ্বিভা বা গো-মাতা স্বরভি। কুপাময় শ্রীকৃষ্ণ শ্রুত্তক বৃত্তান্তই জীবের মুখবোধার্থ লীলা করিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছিলেন। মহর্ষি বেদব্যাস উন্তট উপস্থাস লিখেন নাই; যাহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে এবং ভগবান্ যাহা লীলা করিয়া দেখাইয়াছিলেন তাহাই তবিকল বর্ণনা কয়িয়াছিলেন। যে সকল মনুষ্য ইন্দ্রের স্থার দন্তের বশীভূত হইয়া ইহা বিশ্বাস না করেন, যণাসময়ে তাঁহারাও আবার ভয়্যাপর্প ইন্দ্রেরই সায়ে শ্রুক্ষের শরণাগত হইবেন।

যাহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া মানিতে না
চাহেন এবং তাহার অলোকিক লালায় যাহাদের বিশাস
হয় না : আমি তাহাদিগকে মানিতে ও বিশাস করিতে বলিতেছি
না। শ্রুতি বাকোর সহিত শ্রীকৃষ্ণলীলা মিলিয়াছে, ইহা
স্বীকার করিলেই আমি কৃতার্থ। আমার বিশাস, বেদে যাঁহাদের
শ্রুতা আছে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণলীলা অস্বীকার করিতে পারিকেন

নবনীত-কোমলকায় নবনীরদ-বরণে শিরে পিচ্ছচূড়া শোভে পীত বদন পরণে। গলে তুলিছে বনমালা করে রভনময় বালা কিরণে করিয়ে আলা বাজে নূপুর প্রীচরণে 🕹 ধরি ভূধর বাম করে দাঁড়ায়ে আছে অকাতরে ধরেনা হাসি শ্রীঅধরে কে রে ও শিশু রুন্দাবনে। নির্বিয়ে প্রমাদ গণে সভয়ে ব্ৰহ্মবাসিগণে পড়িলে গিরি রুন্দাবনে বাঁচিবে বাছা কেমনে। নামায়ে রাখ হে গিরি ড়বে যাগ্ **আজ** ব্ৰজপুরী কোমলাঙ্গে এত ভারি হেরিতে নারি নয়নে। নবনাত-কোমল-কায় নবনীরদ বরণে শিরে পিচ্ছচ্ড়া শোভে পাঁত বসন পরণে শিশুকূপে হরি গিরি ধরে বাম করে। বিশাস করিতে পারে ভাগ্যবান নরে॥

> ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গে।স্বামি-বিরচিত-শ্রীকৃঞ্জনীলামৃতে গিরিধারণ-লীলামৃত।

# নন্দোদ্ধার লীলামৃত।

হেরি ষারে জলপতি মানে পরাজয়। দেবের দেবতা নন্দ-গোপালের জয়॥

একদা ব্রজরাজ নন্দ একাদশীতে নিরস্থু উপবাস করিয়া, পরদিন অল্লক্ষণ বাদশী থাকায়, পারণের অনুবোধে রাত্রিভেই যমুনায় স্নান করিতে গিয়াছিলেন: সাধারণতঃ রাত্রিকালে জলাবগাহন নিষিদ্ধ; স্থতরাং জলাধিপতি বরুণের অনভিজ্ঞ ভূত্যগণ নন্দকে অবৈধাচ রী মনে করিয়া বরুণের নিকট লইয়া যায়। নন্দের ক্ষণাণ তারে দাড়াইয়াছিল: তাহারা नन्तरक ना प्रविद्या, वतकूनिहरख छे छ खरत कू ७ ७ वनतामरक ডাকিতে লাগিল। ইহাই নন্দোদ্ধার লীলার সূত্রপাত। ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে অনৈদর্গিক কিছুই নাই। ঘাঁহারা আস্তিক্যবৃদ্ধিতে জগদ্ব্যাপার আলোচনা করিয়াছেন বা করেন, তাঁহাদের নিকটে ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। স্বভাবতই স্নানভোজ-नामि कार्या प्रजूरवात अवृत्वि इहेशा थारक। मर्व्यानाकहिर्छियौ মহর্ষিগণ মনুষ্যের ইষ্টানিট্ট বিবেচনা করিয়া, ঐ স্বাভাবিক স্নান-ভোজনাদিতেও সময় ও পরিমাণাদির নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। রাত্রিকালে স্নান করা. বিশেষতঃ রাত্রিকালে নদীতে স্নান করা শান্ত্রনিষিদ্ধ: কারণ রাত্রিভে স্নান করিলে শ্লেমা জন্মে এবং রাত্রিকালে নদীতে স্নান করিতে গেলে অনেক বিপদের আশ্ব।
আছে। ধর্মাজীবন নন্দ দৈছিক অনিষ্টের উপর দৃষ্টি না করিয়া,
ধর্মারক্ষার নিমিত্তই রাত্রিতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। প্রথমতঃ
তিনি অতি রদ্ধা, তাহার উপর উপবাস-বশতঃ অত্যন্ত তুর্বল
হইয়াছিলেন; সেইজন্ম একাকী না গিয়া তুই চারিজন ভূত্যকে
সঙ্গে লইয়াছিলেন। ভূত্যগণ তীরে রহিল, তিনি একাকী নদীতে
অবগাহন করিলেন। পূর্বেব বলা হইয়াছে, নন্দ অতিশয় রদ্ধা
এবং উপবাস জন্ম অত্যন্ত তুর্বল হইয়াছিলেন, স্কুতরাং স্রোভে
আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া পতিত, নিমগ্র ও অদুশ্য হইলেন।

এ পর্যান্ত যাহা আলোচিত হইল, তাহাতে অসম্ভাবনা কিছুই
নাই। এখন বন্ধণ ও বন্ধণভূত্যদিগের বিষয় বুঝিবার চেষ্টা করি।
আজকাল নিরভিভাবিকা শ্রুতি ও গীতা সকলেরই কণ্ঠস্থ।
কৃষ্ণলীলা আলোচনা-কালে শ্রুতি ও গীতা স্মানণ করিলে,
সংশয়ের সন্ভাবনা থাকে না। শ্রুতি বলিয়াছেন,— বিষা-চৈত্যা
বন্ধাণ্ডের মর্ম্মে মর্ম্মে অনু পবিষ্ট আছে। ভগবান ও লাছেন,—
কি স্থাবর কি জন্সম, আমি ভিন্ন কোনও পদার্থ। গ পতএব
একমাত্র ব্রহ্মাভিতেই সমস্ত জগৎ শক্তিমান্। শক্তির পরিচালক ব্রহ্মা-চৈত্যা; তাহাকেই শান্তে ঈশ্বর বলে। ঐ শক্তি ও
চৈত্যা বৃহদ্ বস্তুতে অধিক ও ক্ষুদ্র বস্তুতে অল্প পরিমাণে আছে।
ঐ কৈত্যা সমস্ত শক্তির অধিচাতা অর্থাৎ শক্তি চৈত্যাকে
আশ্রেয় করিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। স্কুর্হৎ বারিধির অন্তর্গত
শক্তি বৃহৎ এবং ঐ শক্তিতে অধিচিত চৈত্যান্ত বৃহৎ। ক্ষুদ্রে
ক্ষুদ্র নদনদীর অন্তর্গত শক্তি অপেকাকৃত অল্প এবং তাহাতে

অধিষ্ঠিত চৈতন্যও অল্প। পৃথিবীস্থ সমস্ত জলাশয়ে অধিষ্ঠিত একটি রাশি-চৈতন্যই বরুণ নামে অভিহিত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ের পৃথক্ পৃথক্ চৈতন্য উহারই অধীন বা ভৃত্য; উহাদিগকেই জলদেবতা বলে। নিবিষ্টমনে চিম্বা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যমুনার অন্তর্গত চৈতন্যাধিষ্ঠিত শক্তিই নন্দকে লইয়া গিয়া-ছিল: স্বতরাং মহর্ষি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সত্য: --বরুণের ভৃত্যগণই नन्मरक नहेग्रा গিয়াছি**ল**। গিরিধারণ-**লীলায় বলা** হইয়াছে যে, দেবতারা অধিষ্ঠাতৃরূপে জগদন্তরে অবস্থান করেন, তন্তিম তাঁহাদের পৃথক পৃথক সুক্ষা শরীরও আছে এবং তাঁহারা ইচ্ছা করিলে, মর্ত্তালোকে আসিতেও পারেন: কিন্তু যোগী কিংবা ভগবানের কুপাপাত্র ভিন্ন কেহ দেখিতে পার না। ব্রাক্ষণেরা যখন প্রকৃত ব্রাহ্মণ ছিলেন, তখন তাঁহারা দেখিতেন;—জগতে কাহারও কোনও শক্তি নাই. একমাত্র অনস্ত ব্রহ্মশক্তিতেই অনস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত: স্থুতরাং তাঁহারা আপনার বা অন্যের সকল কার্য্যই পরব্রক্ষে অর্পণ করিয়া পরম শাস্তি অনুভব করিতেন।

এক্ষণে প্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নন্দের উদ্ধার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার চেষ্টা করি। যখন নন্দের কিঙ্করগণ তাঁহাকে না দেখিয়া, উচ্চম্বরে কৃষ্ণ ও বলরামকে আহ্বান করিতে লাগিল, ভগবান্ তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া জলমধ্যে প্রবেশ করিলন । যিনি সন্তারূপে সকল বস্তুতেই প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, তাঁহার যমুনাজলে প্রবেশ করা অভ্যুত নহে। জল ুল যাহার শক্তিতে সর্বনা জলে বাস করিয়া থাকে, লীলা বিগ্রহধারী সেই সর্বনাজ্জিমান্ ভগবানের জলপ্রবেশ অণুমাত্রও অসম্ভব নহে

বাস্তবিক তিনি জলে প্রবেশ করেন নাই, বৃন্দাবনে অন্তহিত হইয়া বরুণালয়ে আবিভূতি হইয়াছিলেন,—জলপ্রবেশ লীলামাত্র। সৃন্দাশরী রধারী বরুণদেবেরও কৃষ্ণস্তুতি অস্বাভাবিক নয়; বসলার্চ্ছন-ভঞ্জনে তাহা আলোচনা করা হইয়াছে। যাহা আমি দেখিতে পাই না, যাহা আমি শুনিতে পাই না, তাহাই বে মিথাা, এরূপ সিদ্ধান্ত চার্ববাক-সম্প্রদায়েই শোভা পায়; ঈশ্বর-বাদী সম্জ্রনগণের উপযুক্ত নয়। পরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বরুণের স্তবে পরিভূই হইয়া, পিতার সহিত বন্দাবনে গমন করিলেন।

ভাব, অভাব, স্থা দুঃখ, বিপদ্ সম্পদ্, জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি
ঈশ্বর হইতেই হয়। জীব তাহা সহজে বৃঝিতে পারে না বলিয়াই,
কৃপাময় কৃপা করিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। যখন কোনও ব্যক্তি
প্রাণাস্তকর পীড়া হইতে পরিত্রাণ পায়, তখন স্বভাবতই বলিয়া
খাকে 'ঈশ্বর রক্ষা করিয়াছেন।' যিনি স্বয়ং ভগবানের স্থা, সেই
অর্জ্র্নও তাহা বৃঝিতে পারেন নাই বলিয়া, ভগবান্ তাঁহাকে
দিব্যচক্ষু দিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছিলেন।

তাহার পর প্রীকৃষ্ণ ব্রজমধ্যেই নক্ষাদি গোপদিগকে বৈকৃষ্ঠ দেখাইয়াছিলেন। যাঁহারা গীতোক্ত বিশ্বরূপ-প্রদর্শন বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগকে ইহা আর বুঝাইতে হইবে না। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা ভগবানের স্বভাব; অতএব ভক্তেচ্ছায় তিনি সকলই করিতে পারেন। শ্রুতিতে ব্রক্ষের লক্ষণ যেরূপ নির্ণীত হইয়াছে, ভগবান্ মনুষ্যের মঙ্গলের জন্য তাহাই লীলা করিয়া দেখাইয়াছেন। ধাঁহাদের ঈশরে বিশ্বাস আছে, যাঁহাদের শ্রুতি ও স্বীতায় শ্রুত্বা আছে এবং যাঁহারা অবভারবাদ স্বীকার করেন,

তাঁহাদের কৃষ্ণলীলায় অবিশ্বাদের কোনও কারণ নাই। বাঁহারা অনৈসর্গিক বলিয়া কৃষ্ণলীলা বিশ্বাস করিতে চাহেন না, তাঁহাদের জানা উচিত যে, নিসর্গ বাঁহার অধীন, তাঁহার আবার অনৈসর্গিক কি আছে? ভক্তবর নন্দ লৌকিক ধর্মাশাজে অনাদর করিয়া রাত্রিতে জলে অবগাহন করায় কিঞ্চৎ ক্লেশ পাইলেন এবং একান্তিক হরিভক্তির প্রভাবে ক্লেশমুক্ত হই-লেন। ভগবানে বাঁহার অবিচলিত ভক্তি, দেবতারা তাঁহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন, ইহাই এই লীলার অন্তর্গত উপদেশ।

হেঁয়ালি ব'ল্বি কে রে আয়
দেবতা হ'য়ে পূজো করে কোন্ বা গোয়ালায়।
শমন-রাজে দমন করে নবের মন্ত কায়।
বালক হ'য়ে বলে বিশ্ব পলকে চালায়।
ব'ল্তে যদি না পারিস্ত গড় ক'রে যা তায়।

হেঁয়ালি ব'ল্বি কে রে আয়। দেব্তা হ'য়ে পূজো করে কোন্ বা গোয়ালায়।

শিশু হ'য়ে পরব্রহ্ম পিতারে বাঁচায়। ভাগ্যবান্ মানবের বিশ্বাস ইহায়॥

ইতি শ্রীনীলকাস্তদেব-গোস্বামি-বিরচিত-শ্রীক্লফ-লীলামুতে নন্দোদ্ধার-লীলামুত।

## রাস-লীলামৃত।



শ্রীরাসে শোভিত কৃষ্ণ কাম-তম-হর।
মানসে দেখেন যাঁরে স্বরারাধ্য হর।
সর্ববিভক্ত-শিরোমণি রাধাই কেবল।
রূপিণী হলাদিনী সেই রাধা মোর বল।
গোপীনাথ নন্দস্ততে করি নমস্কার।
তাঁর কুপা বলে লিখি তাঁর লীলা সার॥
সখীসহ শ্রীরাধায় নমি ভক্তি ভরে।
যাঁদের হৃদয়াসনে গোবিন্দ বিহরে॥
মায়া-অন্ধ আমি, রাসলীলা মায়া-পারে।
মোর চপলতা তাহা চায় বর্ণিবারে॥
অথবা গুরুর পদ-পদ্ম-মধ্ পেলে।
দৃষ্টি পেয়ে গুঢ়তত্ত্ব দেখি অবহেলে॥

"যাহারা আমাকে যে ভাবে উপাসনা করিবে, আমি তাহাদিপকে সেই ভাবেই কৃপা করিব"; সকলেই জানেন, ইহা ভগবানের
শ্রীমৃথের প্রতিজ্ঞাবাক্য। স্কুমারা ব্রজকুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার অভিপ্রায়ে পূর্ণ একমাস সংযত থাকিয়া কাত্যারনীর অর্চনা করিয়াছিলেন; কিন্তু ভগবান্ তাঁহাদিগের ষৎকিঞ্চিৎ
চিত্তমালিন্য দেখিয়া, রাসলীলার অ্যোগ্যবোধে আরও এক

বংসর অবসর দিয়া প্রত্যাখান করেন। বন্ত্রহরণ প্রসঙ্গে এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এক বংসর অতীত হইলে. নির্দিষ্ট পূর্ণিমার রাত্রিতে ব্রন্ধবালিকাগণ ভগবানের সহিত রাসলীলা করিবার জন্ম ব্যাকুল হঠয়া উঠিলেন। সর্ব্বান্তর্য্যামী প্রেমাধীন ভগবান প্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অন্তর্গত ব্যাকুলতা অবগত হইয়া, আপনিও রমণের জন্ম ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

জ্ঞানী, যোগী ও কম্মাদিগের দৃষ্টিতে আত্মানন্দ-পরিতৃপ্ত পূর্ণ-ব্রন্ধেরও রমণেচ্ছা অসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও ভাবনা-চতুর প্রেমিক উপাদক উহা অনায়াদেই বুঝিতে পারেন। প্রকৃত প্রেম জন্মিলে প্রেমাশ্রয়ও প্রেমবিষয় অন্তরে অন্তরে এক হইয়া যায়; তথন প্রেমাশ্ররের ভাব প্রেমবিষয়ে এবং প্রেমবিষয়ের ভাব প্রেমাশ্রয়ে অনুভূত হয়। গোপীরা প্রেমের আশ্রয় এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বিষয় ;স্থতরাং গোপীদিগের অপ্রাকৃত আন্তরিক ব্যাকুলতা মূর্ত্তিমান্ পূর্ণত্রহ্মকেও ব্যাকুল করিয়া তুলিল। প্রেমের অনুরোধে পূর্ণকামের কামনা, চৈতত্তময়ের ক্ষ্ণা এবং তৃষ্ণা-হীনেরও তৃষ্ণা হইয়া থাকে, এ কথা প্রেমিক ভিন্ন অন্থে বুঝিবেন না। বস্তুতঃ ৰাপন প্ৰতিজ্ঞানুসাবে প্ৰেমরূপিণী গোপীদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার বলবতা ইচ্ছাই ভগবানের রমণেচ্ছা.—মনুষ্যোচিত ইন্দ্রিয়-পরিচালি ১ ইচ্ছা নহে। গোপদিগেরও নরাকার পরব্রকো আত্মনিবেদন করিয়া তাঁহার প্রীতিসাধন করিবারই অভিলাষ, --আপন আপন ইন্দ্রিয়তর্পণের ইচ্ছা একবারেই ছিল না।

অভএব বুঝিতে পারা যায় যে, প্রেমময়ী গোপী ও আনন্দময় গোবিন্দের রাসলীলা কামগন্ধবিহীন। টীকাকার চূড়ামণি শ্রীধর- স্বামী রাসলীলা-বিবরণের প্রারম্ভেই বলিয়া রাখিলেন,—
"ব্রহ্মাদি দেবগণকে পরাভব করিয়া কন্দর্পের অত্যস্ত দর্প হইয়াছিল; ভগবান্ মাধব সেই হর্দ্দিপী কন্দর্পের দর্প দূর করিয়া
গোপী-মণ্ডলের মধ্যে শোভা পাইতেছেন।" তিনি আরপ্ত
লিখিয়াছেন—'মায়া মুগ্ধ লোকদিগেরই রাসলীলায় কামপ্রতীতি
হয়,—তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত গণের হয় না।" স্বয়ং ভগবান অর্জুনকে
বলিয়াছেন,—"আমি যোগমায়ায় আর্ত থাকি; স্কৃতরাং সকলে
আমার যথার্থ স্বরূপ অবলোকনে সমর্থ হয় না।" শ্রীধরস্বামী
রাসলীলার নির্ম্মলতা প্রতিপাদন করিবার নিমিন্ত সগর্বে
প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। আমি যথাবসরে স্বামিপাদের পদান্ধানুসরণ
করিয়া, সে বিষয়ের আলোচনা করিব। রাসলীলায় কন্দর্পদমনই
প্রদর্শিত ইইয়াছে: আমিও তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করিব।

শ্রতি বলিয়াছেন—"সেই পরব্রহ্মই পরম রস; সেই রসের আস্বাদন পাইলেই জীব নিতানন্দে নিমগ্ন হয়।" শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ সেই রসরূপ পরব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আধার; এই নিমিত্ত ভক্তিশান্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে 'রসরাজ' বলে। জীব রসম্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পরাপ্রকৃতি। জীবরূপা পরাপ্রকৃতির সহিত রসের মিলন অর্থাৎ রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের বিহারই "রাদ।" জীব আপনার অপ্রাকৃত শুদ্ধরূপ বিশৃত হইয়া. এবং আপনার পরম সেব্য পরমানন্দ ভুলিয়া, দেহাভিমানবশতঃ সর্ব্বদাই শারীরিক ও মানসিক ক্রেশ অনুভব করে এবং ক্রেশের নির্ত্তি ও আনন্দ্রপ্রাপ্তারে নিমিত্ত অজ্ঞানবশতঃ ভৌতিক ভোগের বাসনা করিয়া পাকে। ঐ বলবতী ভোগবাসনারই নাম 'কাম'। জীব

কামের প্ররোচনায় আনন্দহীন পদার্থে আনন্দ অনুসন্ধান করে; স্কুতরাং কুত্রাপি তৃপ্তি লাভ করিতে না পারিয়া, কেবল অনুক্ষণ ইতন্ততঃ ধাবমান হয়। ভাগ্যক্রমে যখন জীব সকল রসের আধার-স্বরূপ আনন্দময় বিগ্রহ আস্থাদন করিতে পারে, তখন সেই পরমানন্দেই পরিতৃপ্ত হয়; অন্য কিছুই অভিলাষ করে না; তখন কামও স্বীয় স্বাভাবিক চপলতা পরিত্যাগ পূর্বক 'প্রেম' নাম ধারণ করিয়া, সেই পরমানন্দেই নিমগ্র হইয়া যায়,—আর উঠিতে পারে না. উঠিতে চাহেও না। যে আনন্দের আস্বাদন পাইলে মন চিরদিনের জন্য পরিতৃপ্ত হয়, সে আনন্দে যে, ম্নোবিলাস কাম মুগ্ধ হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। এই নিমিত্তই আনন্দবিগ্রহ জীবের মুক্তি, ইহা সর্ববাদি-সন্মত। অতএব শ্রীধরস্বামী ঠিকই বলিয়াছেন যে, রাসের মধ্যে শৃঙ্গারকথা কেবল ছলমাত্র; শৃগারের ছলে মুক্তি প্রদর্শনই রাসলীলার একমাত্র লক্ষ্য।

শ্রতি বলিয়াছেন—বিহ্না, বৃদ্ধি বা গুরুদারা পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না,—সেই পরমাত্মা নিজে যাহাকে চাহেন, সেইই ঠাহাকে পায়।' পূর্বের কোমলমতি গোপবালিকাগণ মৃত্তিমান্ পরমাত্মাকে পাইবার নিমিত্ত কাত্যায়নীর অর্চনারূপ কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তথাপি পাইলেন না। কিন্তু এখন গোপীদিগের সময় হইরাছে দেখিয়া, ভগবান নিজেই বংশীর গানে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। এম্বলে ভগবানের বংশী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা উচিত মনে হয়।

পরব্রেরে স্থায় শব্দবন্ধও চুইপ্রকার —সগুণ ও নিগুণ। নিষ্ঠণ শব্দত্রকা কেবল নির্বিশেষ নাদমাত্র, উহাতে স্বর ও ব্যঞ্জনাদি কোনও বৰ্ণ নাই। ঐ নিগুণ শব্দ বন্ধা সগুণ পরব্রক্ষে मःयुक्त रहेरान्हे जाहारक मञ्चन मन्द्रविच तरा ; जाहा हहेराज्हे প্রণবাদি সমস্ত বেদের উৎপত্তি হয়। শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ যেমন সচ্চিদানন্দঘন, সেইরূপ ভগবানের বংশীও নাদপ্রধান সচ্চিদানন্দখন। যেমন একমাত্র অবয়-জ্ঞানতত্ত্ব জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের নিকট ব্রহ্ম,পরমাত্মা ও ভগবান এই তেন প্রকারে অমুভূত হয়েন, সেইরূপ একই নির্ব্বিশেষ নাদ, সাধকভেদে তিনপ্রকার অনুভূত হইয়া থাকে। জ্ঞানা ও যোগিগণ ক্রদয়াভ্যস্তরে নির্বিশেষ নিরাস্বাদ প্রণবধ্বনি বা নাদমাত্র অমুভব করেন। জ্ঞান-মিশ্র ভক্তি যাঁহাদের সাধন, তাঁহারা ঐ প্রণবধ্বনিই গান্তীর্য্য-মাধুর্য্য-বিশিষ্ট শঙ্খস্বনের স্থায় প্রবণ করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা অমিশ্র বিশুদ্ধ প্রেমেন অধিকারী, তাঁহারা সেই একই প্রণবর্ধ্বনি মনোহর স্থমধুর সঙ্গীতের স্থায় আস্বাদন করেন। যেমন জল, হ্রপ্প ও ক্ষীর উত্তরোত্তর স্বাহুতর হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রণবংবনি, শুখস্বন ও বংশীর গান উত্তরোত্তর মিষ্টতর। এই নিমিত্তই জ্ঞান-মিশ্র-ভক্তিময় মথুরা ও দারকাদিতে একৈঞের করে শব্দায়মান শন্থ এবং প্রেমময় বৃন্দাবনে সঙ্গীত্মভাব মোহনমুরলী দেখিতে পাওয়া ষায়।

শ্রীমন্তাগবতে আছে, "জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্।" অর্থাৎ রাসাভিলাষী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বামদর্শনা গোপীদিগের মন হরণ করিতে পারে এরূপ অকুট মধুর স্বরে মোহনমুরঙ্গীতে গান

করিতে লাগিলেন । ইহার অভিপ্রেত তাত্ত্বিক অর্থ এইরূপ,—
বাম' শব্দের অর্থ স্থান্দর এবং 'দৃশ' শব্দের অর্থ জ্ঞান ; বাহাদের
স্থান্দর অর্থাৎ নির্ম্মল জ্ঞান জন্মিয়াছে অর্থাৎ যাহারা প্রাকৃতিক
সমস্ত বস্তু অসার বোধে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, আনন্দঘন ভগবানকেই পরম সার বস্তু বলিয়া বৃঝিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের গীত তাঁহা
দেরই মন হরণ করে । শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদেরই মন হরণ করিবার জন্য
বাঁশা বাজাইয়াছিলেন । ব্যাস-বাকোর অন্তরে এরূপ গৃঢ়ার্থ না
থাকিলে "বামদৃশাং শব্দের কোনও সার্থকতা থাকে না ।
ব্রজবাসী গোপগোপীদিগের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণসর্বস্থ ভক্ত ব্রহ্মাণ্ডে
অতি বিরল,—নাই বলিলেও হয় । তাঁহাদের মধ্যে মধুররসের
ভক্ত ব্রজবালাগণ সর্বব্রেষ্ঠ ; স্কৃতরাং তাঁহারাই বংশী-সঙ্গীত
শ্রবণ করিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন ; অন্য কেহ সে গান
শুনিতেও পায় নাই ।

ভগবান্ প্রীকৃষ্ণ অনাদি কাল হইতেই প্রতিনিয়তই মোহন
মুরলীতে মোহন দঙ্গীত করিতেছেন। তিনি অনুক্ষণ সংসারসম্ভপ্ত জাবগণকে বংশীর গানে আহ্বান করিতেছেন,—বলিতে
ছেন, "আইস" সমস্ত জীব সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট
আইস, আমাকে আলিঙ্গন কর, অনস্তকালের জন্ম স্থুখা হইবে,
অনস্ত শান্তি পাইবে; আমি ভিন্ন আর কুত্রাপি বিমলানন্দ ও
অসীম শান্তি নাই।" সংসার কোলাহলে বধির-প্রায় জীব,
ভগবানের এই দর্ববেদসার স্থুমধুর দঙ্গীত শুনিতে পায় না;
কিন্তু ক্ষণকালের জন্য ঐ কর্ণবিদারক কোলাহলের দিকে
মনোনিবেশ না করিলেই শুনিতে পায়। প্রেমরূপিণী ব্রজগোপী

সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বাভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; সেই জন্মই অতীন্দ্রিয় শ্রীকুষ্ণসঙ্গীত তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল।

ভগবৎ-সঙ্গীত ভগবৎ-প্রাপ্তির মন্ত্রম্বরূপ। যেমন শৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রহ্মসাধন প্রণবরূপ মহামন্ত্র নির্গত হয়, সেইরূপ মুরলীমুখ হইতে কৃষ্ণসাধন সঙ্গীত নিঃশত হইরাছিল। এইজনা ভক্তিতত্ববিশারদ টাকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্' এই বাক্য হইতে কামবীজ্ঞ উদ্ধার করিয়াছেন; তাহা অতি স্থান্দর স্থাণত। অতএব কামবীজ্ঞই গোপীদিগের ক্ষ্ণসাধন মন্ত্র এবং বংশীই মন্ত্রদাতা গুরু। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার উপসংহারে সর্ব্বশাস্ত্রের সারোদ্ধার করিয়া অর্জ্রনকে বলিয়াছিলেন,—সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিতাগে করিয়া একমাত্র আমারই শবণাগত হও; আমি ভোমাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিব।'' এখানেও উহাই ভগবৎ-সঙ্গীতের সারার্থ এবং উহাই কামবীজ-যুক্ত কৃষ্ণ মন্ত্রের ভাবার্থ।

গোপীগণ ভগবানের অনঙ্গবর্জন অর্থাৎ প্রেমবর্জন দঙ্গীত শ্রেবণ মাত্রেই ধনজনাদিতে জলাঞ্জলি দিয়া পরস্পারের অগোচরে ব্যস্তভাবে কৃষ্ণদমীপে প্রস্থান করিলেন। কামও অনঙ্গ, প্রেমও অনঙ্গ অতএব এস্থলে অনঙ্গ শন্দের অর্থ প্রেম। পূর্বেব বলা হইয়াছে, কামই কৃষ্ণানন্দের আস্থাদন পাইয়া প্রেমরূপে পরিণত হয়; অতএব কৃষ্ণলালার মধ্যে যেখানে যেখানে অনঙ্গাদি কাম-বাচক শন্দ দৃষ্ট হইবে, দে সমুদায়ের অর্থ প্রেমই বৃষিতে হইবে। ব্রজবালাগণ পরস্পর ক্ষেহ কাহাকেও না জানাইয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরস্পর বঞ্চনার অভিপ্রায়ে নহে, প্রকাশ হইলে পাছে অপর কেহ বিদ্বাচরণ করে, এই অভিপ্রায়েই নিঃশব্দে গমন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্বামী লিখিয়াছেন,—"অসাপত্মের নিংমন্ত তাঁহারা গোপনে গমন করিয়াছিলেন।" ইহাতেও ঐ পূর্বের্নাক্ত অর্থ ই বুঝায়, কেননা "সাপত্ম" শব্দের অর্থ শক্রতা; পাছে অন্থ কেহ জানিতে পারিয়া শুভাভিসারে শক্রতাচরণ করে, সেই ভয়েই পরস্পর অলক্ষিত ভাবে গিয়াছিলেন। পূর্বের্ন যাঁহারা একত্র মিলিত হইয়া, কাত্যায়নীর নিকট কৃষ্ণ-পতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই এখন যে, পরস্পরকে বঞ্চনা করিবেন, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন,—"গোপীগণ বংশার গান শ্রবণ করিয়া, আনন্দে আত্মহারা হইয়া-ছিলেন; স্কতরাং তাঁশ্বদের প্রস্পরকে মনেই হয় নাই।" এইরূপ অর্থ অতীব স্থন্দর ও স্থনসত।

গৃহ, দেহ, ধশ্ম ও আত্মীয় স্বজনাদির মুখাপেক্ষা না করিয়া,

শ্রীক্বঞ্চে আত্মসমর্পণই ভগবৎ-প্রেমের প্রকৃত লক্ষণ; মহর্ষি
বেদব্যাস তিনটি শ্লোক্বারা গোপাদিগের ঐক্রপ প্রেমের
পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বালয়াছেন,—"কোনও গোপী
গাভীদোহন করিতেছিলেন, কোনও গোপী চুল্লীতে হ্র্ম উত্তপ্ত
করিতেছিলেন, কোনও গোপা পরিবেশন করিতেছিলেন,
কেহ কেহ শিশুদিগকে হ্রম্পান করাইতেছিলেন, কেহ কেহ
পতিসেবা করিতেছিলেন, কেহ কেহ ভোজন করিতেছিলেন, কেহ
কহ বা গাত্র মার্জন ও নয়নে অঞ্বন দিতেছিলেন; কৃষ্ণবংশী

কর্ণগোচর হইবামাত্র সকলেই আপন আপন আরক্ক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, রুফ্ষসমীপে প্রস্থান করিলেন; কেহ কেহবা অযথাভাবে বন্ত্রালক্ষার ধারণ করিয়াই চলিলেন। শান্ত্রে আছে—, "হুদয়ে যৎকিঞ্চিৎ রুফ্চপ্রেমের উদয় হইলে ধর্মা, অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ তৃণতুল্য তুচ্ছ হইয়া যায়। রুফ্ব-প্রাণা গোপী-দিগেরও তাহাই হইয়াছিল এবং মহর্ষি গোপীদিগের তাৎকালিক অবস্থা বর্ণনা করিয়া তাহাই দেখাইলেন। পতিদেবা ও শিশু-পালন পরিত্যাগ করায় ধর্মা, গোদোহন ও চুল্লীন্থিত ত্র্ম্ম উপেক্ষা করায় অর্থ এবং ভোজন, গাত্রমার্জন ও নয়নাঞ্জনাদি পরিত্যাগ করায় কামত্যাগ প্রদর্শিত হইয়াছ। কার্য্যভারা মোক্ষ-ত্যাগ দেখাইবার নয়; সেইজন্য মোক্ষত্যাগের কথা উল্লিখিত হয় নাই; কিন্তু তাহাও বৃঝিতে হইবে; কারণ নির্ব্বাণ-মৃক্তি

অতঃপর মহর্ষি বেদবাদে শ্রুণিতর অভিপ্রায়ানুসারে দেখাইয়াছেন যে,—"স্বয়া ভগবান্ যাহাকে গ্রহণ করিতে চাহেন, দেইই
ভগবান্কে পায় এবং কোনও প্রকার বিদ্ন ঈশ্বরামুরাগী ভক্তের
গতিরাধ করিতে পারে না।" যখন গোপীগণ বংশীর আকর্ষণে
কৃষ্ণদমীপে গমন করেন, তখন তাঁহাদের পিতা, পতি ও প্রাতা
প্রভুতি আত্মীয়গণ তাঁহাদিগকে নিবারণ করিবার চেষ্টা
করিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই;—প্রারিবার কথাও নয়। স্বয়ং
ভগবান্ ভক্তকে আকর্ষণ করিলে, কেইই তাঁহার বিরুদ্ধে
ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে না। গোপীগণ আত্মীয়ম্বজনের
নিবারণে জক্ষেপ করিলেন না,—চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের

মধ্যে কতকগুলি গোপী স্বজন-কর্তৃক গৃহ মধ্যে রুদ্ধ হইয়াছিলেন,
—যাইতে পারিলেন না। পরস্ত গৃহাবরোধই তাঁহাদের প্রকৃত
প্রতিবন্ধ নহে, যাহা প্রকৃত প্রতিবন্ধ এক্ষণে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ
আলোচনা করিতেছি।

কৃষ্ণপ্রিয়া গোপী তুই প্রকার,— নিত্য-সিদ্ধা ও দাধন-সিদ্ধা।
রাধা-প্রকরণে নিত্যসিদ্ধা গোপীর কথা বলা হইয়াছে। গোলোকন্মা সেই সকল নিত্যসিদ্ধা গোপী গোকুলে আবিভূতি হইয়া
লোক- শিক্ষার্থ কৃষ্ণলাভের বাসনায় কাত্যায়নীর অর্চ্চনা করেন।
তাঁহারা স্বরূপে কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন ও মায়াগন্ধ-শৃশু; স্থভরাং
অবাধে কৃষ্ণসমীপে গমন করিলেন

পূর্ব্বে কতকগুলি ভক্ত মধুর-ভাবে সেবা করিবার বাসনায় কুষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন; তাঁহারা আপন আপন সাধন-বলে শ্রীরন্দাবনে গোপী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন; সেই সকল গোপীই সাধন-সিদ্ধা।

সাধন-সিদ্ধা গোপীও আবার তুই প্রকার। কতকগুলি সাধনসিদ্ধা গোপী পরিণীতা ও অনপতাা; নিত্য সিদ্ধাদিগের অপেক্ষা
কিন্ধিং বয়োজোষ্ঠা হইলেও প্রায়ই সমবয়স্কা ও সমশীলা। বয়স
ও স্বভাবের সাদৃশ্য হেতুক নিত্য-সিদ্ধাদিগের সহিত ইহাঁদের
স্বা হইয়াছিল। সঙ্গগুণে ইহাঁরা ভগবংপ্রেমে নিতা সিদ্ধাদিগের সমকক্ষ হইয়াছিলেন;—ইহাঁরা জগতে কৃষ্ণভিন্ন আর
কাহাকেও আমার বলিতেন না। এই সকল গোপীই আত্মীর
স্বজনের নিবারণ না মানিয়া কৃষ্ণ-সমীপে গমন করিয়াছিলেন।
পৃথিবীতে এরূপ অনেক উচ্চাঙ্কের ভক্ত দেখিতে পাওয়া যার,

বাঁহার। সাংসারিক বাধাবিদ্মের মধ্যন্থলে থাকিয়াও তাহাতে জক্ষেপ না করিয়া অনুক্ষণ ভগবত্বপাসনা করেন; উক্ত গোপীগণ তাঁহাদিগের আদর্শ।

অপর কতকগুলি সাধন-সিদ্ধা গোপী নিত্যসিদ্ধাদিগের অপেক্ষা অধিকবয়স্কা, পরিণীতা ও জাতাপত্যা। ইহারা নির্দ্মলা হইলেও মায়াগদ্ধ-বিশিষ্ট। বয়সের আধিক্য ও ফ্রদয়ের অসাদৃশ্য বশতঃ নিত্যসিদ্ধাদিগের সহিত ইহাঁদের সখ্য হয় নাই। নিত্যসিদ্ধাদিগের আনুগত্য ভিন্ন মধুরভাবে কৃষ্ণসেবা পাইবার উপায় নাই; সেই জন্ম তাঁহারা গৃহে রুদ্ধ হইলেন এবং কৃষ্ণ-সঙ্গ না পাওয়ায় অত্যস্ত অনুতপ্ত হইয়া একাগ্রচিত্তে কৃষ্ণরূপ ধ্যান করিতে লাগিলেন। ভগবানে গাঢ়াভিনিবেশ বশতঃ তাঁহারা পাপ-পুণ্য-শৃন্ম হইলেন এবং জারবোধে অথাৎ উপপতি বোধেও শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া গুণময় বন্ধন ছেদন পূর্বক জীবন্মুক্ত যোগীর ম্যায় অন্তরে শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্ম-স্বরূপে প্রাপ্ত হইলেন,—সাক্ষাৎ সেবা পাইলেন না। ক্ষণকালের মধ্যেই তাঁহাদের পাপ-পুণ্যক্ষয় হওয়া বিচিত্র নহে।

তুঃখভোগে পাপক্ষয় এবং স্থুখভোগে পুণাক্ষয় হয়, ভাহা সকলেই জানেন, পাপ ও পুণাের সম-পরিমাণ হুঃখ ও স্থুখভোগ হুইলেই সমস্ত পাপ ও পুণাের ক্ষয় হইয়া থাকে। ভক্তের ভগবদ্-বিচেছদে যেরূপ অসহ যন্ত্রণা ভোগ হয়, ভাহাতে নই হয় না এমন পাপ কেহ করিভেই পারে না এবং একাগ্রচিছে ভগবান্কে ধ্যান করিতে পারিলে, যেরূপ অসীম আনন্দ ভোগ হইয়া থাকে, ভাহাতে নই হয় না এমন পুণাও কেহ করিতে

পারে না। অবরুদ্ধ গোপীদিগের, কুফ্ড-সমীপে যাইতে না পারায় যে তুঃৰ হইয়াছিল, তাহা বাড়বানল অপেক্ষাও যন্ত্ৰণা-দায়ক এবং কৃষ্ণরূপ ধ্যান করিয়া যে আনন্দভোগ হইয়াছিল, তাহ। ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষাও সুথকর : সুতরাং তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের পাপপুণ্য ক্ষয় হওয়া অসম্ভব নহে। বাস্তবিক গোপীদিগের পাপ-পুণ্যের বন্ধন আদো ছিল না : কারণ পাপ-পুণাের লেশমাত্র থাকিতে শ্রীরুন্দা-বনে তৃণঞ্জমাও চুল্লুভ: প্রেমাকর গোপকুলে জন্মত দুরের কথা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবরুদ্ধ গোপীদিগকে নিমিত্ত করিয়া দেখাইলেন যে. যখন পাপপুণ্যের সম্বন্ধ থাকিতে যোগিলভ্য জীবন্মুক্তিও হল্ল ভ তথন মধুরভাবে মধুরমূত্তি ভগবানের সহিত ক্রীড়া যে অত্যন্ত তুর্লভ, তাহা আবার বলিবার কথা কি ? আরও দেখাইলেন, তাহাতে জার-বুদ্ধি থাকিতে কেহই মধুর-ভাবে তাঁহার সেবা পায় না। সাধকদিগের ইহা বিশেষরূপে স্মরণ রাখা উচিত যে, বুন্দাবনবিহারী শ্রীকুফের সেবামুখ আস্বাদন .করিতে হইলে, কেবল বাহিরে বৈরাগ্যের ছল করিলে চলিবে না : কারণ তাঁহার নিকটে কিছুই গোপন করিবার উপায় নাই। তিনি সর্ববিজ্ঞ,—জ্বদয়ের ভাবও জানিতে পারেন। সহিত বহিরিন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ থাকিলেও ক্ষতি নাই; কিন্তু বাছ-ৰস্তুর সহিত হৃদয়ের যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধের গন্ধ থাকিলেও: কৃষ্ণ পাদপদ্মের গন্ধও পাওয়া যায় না। অবকৃদ্ধ গোপীগণ তাহারই দৃষ্টান্তফল। তাঁহারা পতি-পুত্রাদির প্রতি কিঞ্চিং মমতার জন্ম ব্যভিচারিণা হইলেন: মুতরাং কৃষ্ণালেবা পাইলেন না।

যদি একটি দ্রীলোকের তুইজন পুরুষের প্রতি পতিবৃদ্ধি হয়, তাহাকেই 'জারবৃদ্ধি' বলে। অবরুদ্ধ গোপীদিগের সম্পূর্ণ কৃষণা মুরাগ জন্মিয়াছিল বটে, কিন্তু তথনও আপন আপন লোকিক পতিদিগের উপরে যৎকিঞ্চিৎ পতিবৃদ্ধি ছিল; তাঁহারা প্রস্থিত গোপীদিগের ক্যায় শ্রীক্ষকেই একমাত্র পতি বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই; স্কুতরাং জার-বৃদ্ধিই হইয়াছিল। জগতের কোনও বস্তুতে যৎকিঞ্চিৎ মমতা থাকিলে, ভগবৎসেবা পাওয়া যায় না; অতএব অবরুদ্ধা গোপীদিগের যৎকিঞ্চিৎ মমতাভাসই রাসাভিন্যারের প্রকৃত অন্তর্বায় হইয়াছিল.— গুহাবরোধ নিমিন্ত মাত্র।

মহারাজ মরীক্ষিং ঐ সকল গোপীদের জীবন্মুক্তির কথা শ্রবণ করিয়া সবিশ্ময়ে শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— ''গুরুদেব! ঐ সকল গোপী শ্রীকৃষ্ণকে পরম স্থানর পুরুষ বলিয়াই জানিতেন, পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন না; তবে ভাঁহাদের জীবন্মুক্তি কিরূপে হইল ?

শুকদেব উত্তর করিলেন,—যে ভাবেই হউক, একিংশু মনোনিবেশ করিলেই মুক্তি হইবে, এ কথা আমি শিশুপাল-বধের প্রদঙ্গে ভোমাকে বলিয়াছি; আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ?'

ুশুকদেব পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া দিয়াই ক্ষাস্ত হইলেন;
কিন্তু শ্রীধরস্বামী অল্লাক্ষরেই তাঁহার অভিপ্রায় বিশদরূপে
বুঝাইয়া দিলেন। আমি তাঁহার দিজ্বিশপ্ত বাক্যকিঞ্চিং বিস্তার
করিয়া বৃঝিতে চেষ্টা করি। নিখিল ভুবনস্থ স্থমহান্ মহীধর
হইতে সূক্ষ পরমাণু পর্যান্ত সমস্ত ব্রহ্মময় হইলেও প্রাকৃতিক

পঞ্ছতে আরত; স্থভরাং জ্ঞানদারা ভৌতিক মায়াবরণ উন্মোচন না করিয়া' উপাদনা করিলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না,— মুক্তিও হয় না। এ কুফ অনারত ব্রহ্ম, তাঁহার এ বিগ্রহে ভৌতিক আবরণ নাই; মুতরাং সাক্ষাৎ ব্রহ্মের कतिरल, बक्काध्नारतन প্রয়োজন নাই। বস্তু শক্তি বৃদ্ধির অপেক্ষা না করিয়াই নিজকান্য করিয়। থাকে। যদি কোনও অবোধ বালক প্রফুটিত পুষ্প ভাবিয়া অগ্নিনিখায় হস্তার্পণ করে, তাহার হস্ত দগ্ধ হইবেই : বালকের জ্ঞান নাই বলিয়া, অগ্নির স্বাভাবিক দাহিকা-শক্তি, স্বকার্যা সাধনে ক্ষান্ত थाकिरव ना। ভাश्चियुक्त अमुख्खारन विष्णान कतिर्ता মমুষ্য মরিবে এবং বিষজ্ঞানে অমুত পান করিলেও অমর হুইবে। যদি অগ্নি, বিষ বা অমুত আবরণের মধ্যে থাকে. তবে আবরণ উল্মোচন না করিলে উহারা কার্য্য করিতে পাবিবেনা। শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের অন্তর বাহির আনন্দময়, অতএব কৃষ্ণরূপ অর্থাৎ সাক্ষাৎ আনন্দ ধানে করিলে জাবও আনন্দময় হইয়া যাইবে এবং সমস্ত মায়াবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবে, ইহা আবার বিচি: কি ? অতএব ধ্যান-পরায়ণ অবরুদ্ধ গোপীগণ জীবন্মক্তি পাই প্রন: কিন্তু নিষ্ঠ নিজ লৌকিক পতিদিগের উপর কিঞ্ছিৎ পতিভাবের গন্ধ থাকায় তাঁহার৷ ব্যভিচারিণী হইয়াছিলেন: স্বতর ে স্থানিল 'রাসলীলায় অধিকার পান নাই। বস্তুতস্তু সংসারের কোনও কাক্ষিতে বা কোনও বস্ত্রতে 'আমার.' বলিয়া জ্ঞান থাকিলেই সায়া-সংযোগে প্রেম কল্বিত হয়; সে প্রেমে সাঞ্চাৎ কৃষ্ণদেবা পাওয়া যায় না। অভিসারিণী গোপীদিগের তাহার কিছই ছিল

না। কৃষ্ণই তাঁহাদের একমাত্র পতি ও একমাত্র সম্পত্তি, দেই জন্ম তাঁহারা অপ্রাকৃত অমিশ্র প্রেমের প্রভাবে আনন্দঘন পূর্ণ ত্রক্ষের সমীপে সমুপস্থিত হইতে পারিলেন।

শ্রীক্ষাের সহিত রাসবিহার জীবের পরম ও চরম গতি। তাহা প্রাপ্ত হইতে হইলে, পদে পদে পরীক্ষা দিতে হয় : সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে রাসাম্বাদন পাওয়া যায়। বস্তু-হরণ-লীলায় গোপীদিগের যে পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার৷ উত্তার্ণ হইতে পারেন নাই: সেই জন্ম এখন ভগবান মুরলীর গানে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়াও আবার পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রথমে প্রাণের ভয় দেখাইয়া বলিলেন,—"হে অবলাগণ। তোমরা আমার নিকটে আদিয়াছ ভালই, করিয়াছ কিন্তু প্রথমতঃ রাত্রিকাল, দিতীয়তঃ নিবিড বন, তৃতায়তঃ এই বনে বহুসংখ্যক হিংস্র জন্ম সর্ববদা বিচরণ করে: এরূপ সমযে এরূপ স্থানে অবলা মহিলাদিগের থাকা উচিত নয় : অতএব শাঘ্র গুহে ফিরিয়া যাও।'' গোপাগণের প্রতিজ্ঞা,—হয় কৃষ্ণদেবা পাইব, ন৷ হয় মরিব ; স্কু হরাং তাঁহারা ভগবানের ভয়প্রদর্শনে উপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভগবান বুঝিলেন, গোপীগণ আমার জন্ম প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ; মুত্রাং অন্য পৃষ্ঠা অবলম্বন করিলেন .—তিনি ধর্মাভয় দেখাইয়া বলিলেন.—''দেখ পতিসেবা. ্ খণ্ডর খশ্রর আজ্ঞা রক্ষা ও অপত্য∙পালনই স্ত্রাজ্ঞাতির পরম ধর্ম ; তাহা না করিলে অধর্ম হয়: অতএব গ্রহে ফিরিয়া যাও।" গোপীদের বিশাস কফসেবাই সকল ধর্ম্মের সার এবং একমাত্র কৃষ্ণদেবাতেই দমস্ত ধর্ম অনুষ্ঠিত হয়: মৃতরাং তাঁহারা অধর্মভয়েও বিচলিত হইলেন না, —পূর্ববৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। জগবান এবার লোকভয় দেখাইয়া বলিলেন, —"দেখ উপপতি আশ্রয় করিলে, স্ত্রাজাতির পারলোকিক স্থ ত নষ্ট হয়ই. অধিকস্ত ইহকালেও লোক-নিন্দার সীমা থাকে না। অভএব গৃহে ফিরিয়া যাও।" গোপীগণ আর থাকিতে পারিলেন না, — ভগবদ্-বাক্যের উত্তরে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, সমুদয় লিখিতে হইলে গ্রন্থবাক্লা হইয়া পড়ে; অভএব আমি তাঁহাদের একটিনাত্র কথা সজ্জনগণকে শুনাইব; বোধ হয় তাহাতেই রাসলালার পবিত্রতা সম্বন্ধে সংশয় থাকিবেনা।

ভগবান্ গোপীদিগকে বলিয়া ছিলেন, —পতিপুত্রাদির সেবা করাই স্ত্রীজাতির পরম ধর্মা; তাহা না করিলে অধর্মা হয়, অত এব তোমরা ফিরিয়া যাও।" তত্ত্বরে গোপীগণ বলিলেন, — "দেব কৃষ্ণ! পতিপুত্রাদির পেবা করা যে, স্ত্রীজাতির পরম ধর্মা, তাহা সকলেই জানে,—আমরাও জানি। আমাদের শিক্ষা নাই,—দীক্ষা নাই; তথাপি আমাদের স্বাভাবিক বিশ্বাস যে, তুমিই আমাদের পতি এবং তুমিই জগতের পতি। পতি শব্দের অর্থ রক্ষাকর্ত্তা; স্কুতরাং যে সর্ব্বতো ভাবে রক্ষা করিতে পারে, সেই পতি। যাহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারে না, তাহারা কিরূপে অন্যের পতি হইবে ? তাহারা বাক্যামাত্রে পতি, কিন্তু বস্তুতঃ তাহারাই উপপতি। পত্নীকে সর্ব্বতো ভাবে স্থবী করা পতিব প্রধান কর্ত্বা; কিন্তু যাহারা নিজেই স্থেবর ভিকারী, তাহারা মন্যুকে স্থবী করিবে কিরূপে ?

শতএব তাহারা বৈবাহিক মদ্ধের অমুরোধে শব্দ মাত্রে পজি;
বস্তুতঃ তাহারাই উপপতি। তুমি স্বয়ং আনন্দস্বরূপ, তোমার
সেবায় জীব অনস্ত আনন্দ লাভ করিতে পারে; স্বতরাং তুমিই
সকলের স্বাভাবিক নিতাপতি। আরও দেখ, শাস্ত্রান্মসারে পুরুষ
এক, তদ্ভিন্ন চেতন অচেতন সমস্তই প্রকৃতি; দেই অন্বিতীয়
পুরুষ তুমিই। মানবীগণ আস্তিবশতঃ যাহাদিগকে পতি বলিয়া
আশ্রা করে, বস্তুতঃ তাহারাও প্রকৃতি; প্রকৃতি হইয়া
প্রকৃতির সহিত বিহার করে, স্বতরাং উভয় পক্ষই স্থী হইতে
পারেনা। যখন জাব আপনাকে প্রকৃতি বলিয়া বুঝিবে এবং
তোমাকেই একমাত্র পুরুষ বলিয়া জানিবে, তখন মায়িক পতিপত্নী সম্বন্ধ পরিত্যাগ পূর্বেক তোমাকেই পতিন্ধে বরণ করিয়া
তোমারই সহিত বিহার করিবে এবং অবিভিন্ন অনস্ত আনন্দে
নিমগ্র হইয়া যাইবে। তামরা তাহা বুঝিয়াছি, তাই তোমার
শ্রণাগত হইয়াছি।

"আরও দেখ, পুৎ নামক নরক হইতে ত্রাণ করে বলিয়া পুত্রের নাম 'পুত্র' হইয়াছে; ইহা কেবল প্রবর্ত্তক শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক বাক্য। ঈশ্বর ভিন্ন কেহ কি কাহাকেও নরক হইতে উদ্ধার করিতে পারে? তুমিই সেই ঈশ্বর; অতএব তোমার সেবাতেই পুত্রপালনের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়া থাকে।

• ''আরও দেখ,ষে ব্যক্তি নিজে স্বার্থ-গৃন্থ হইয়া অন্থের উপকার করে, তাহাকেই 'স্থল্বন্' বলে। যাহারা আপন আপন অভাবের উৎপীড়নে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত, তাহারা নিষ্কাম হইয়া অন্যের উপকার করিবে কিরূপে? তুমি নিজানন্দে পরিতৃপ্ত পরমেশ্বর;

ভোমার কিছুরই অভাব নাই; অভএব তুমিই জীবের নিরুপাধি হিতৈষী; স্থতরাং তুমিই স্থল। স্থলদ্ বলিয়া যদি কাহারও সেবা করিতে হয়, তবে ভোমারই দেবা করা আবশ্যক। অধিক আর কি বলিব, তুমি নিধিল জগতের আত্মা, ভোমা ব্যতিরেকে কোনও বস্তুর বা কোনও ব্যক্তির সন্তাই নাই; অভএব ভোমার দেবাতেই আমাদের জগৎসেবা সিদ্ধ হইবে; ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশাদ।

"আরও দেখ, আত্মার প্রতি ও আনন্দের প্রতি জীব মাত্রেরই স্বাভাবিক প্রেম, আত্মনর্শনই বেদাদিশান্ত্রের চরম উপদেশ; আত্মদর্শন হইলেই মানবজীবনের সমস্ত কর্তব্যের সমাপ্তি ও সমস্ত প্রাপ্তব্যের প্রাপ্তি হয়; সেই আনন্দময় অন্তরাত্মা তুমি, আমাদের সম্মুখে সশরীরে বিরাজমান। অতএব আমরা প্রাপ্তব্য পাইয়াছি; স্কৃতরাং আমাদের কর্তব্যেরও সমাপ্তি হইয়াছে। যাহারা এই পরমতত্ত্ব অবগত না হইয়াছে, তাহারা ভোমার উপদেশে চিরকাল গৃহে থাকিয়া জড়প্রায় পতিপুত্রাদির সেবা করুক, আমাদের গৃহে যাইবার বা ধর্মানুষ্ঠান করিবার প্রয়োজন নাই। আশীর্কাদ কর, যেন শাস্ত, দাস্ত, সধ্য বাৎসল্য ও মাধুর্যাভাবে তোমারই সেবা করিতে পারি।"

আর গ্রন্থ বাহুল্যের প্রয়োজন নাই, গোপীদিগের ঐ কয়টি বাক্যেই স্থাগণ বৃঝিতে পারিবেন, রাসলীলায় প্রাকৃত নায়ক নায়িকার প্রসঙ্গ-মাত্রও নাই; ইহা সমস্ত বেদের নিষ্পীড়িত সার স্বতরাং মনুষ্যজীবনের চরম ফল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের স্থবিমল মনোভাব অবগত

হইয়া. তাঁহাদের সহিত রাসক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়াছিলেন যে, গোপীদিগের দিতীয় জ্ঞান নষ্ট হইয়াছে: কেবল লোকসংগ্রহের জনা তাঁহারা বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন: অতএব এখন আর বস্ত্রত্যাগের কথা উত্থাপন করিলেন না। যদিও গোপীদিগের অন্য কোনও বস্তুতে মমভার লেশমাত্রও ছিল না, তথাপি বীজরূপে যৎকিঞ্চিং অহংভাবের আভাস ছিল। ব্রহ্মাদি-বন্দিত সাক্ষাৎ ভগবানের সহিত বিহার-লাভে তাঁহাদের অন্তর্নিহিত অহংভাবের বীজ গর্বারূপে পরিণত হটল। তাঁহারা মনে করিলেন,---আমরা মদন-মোহনকে মোহিত করিয়াছি; অতএব আমাদের তুল্য রূপবতী ও গুণবতী নারী কুত্রাপি নাই। অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণও তাহা অবগত হইয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। চিন্তাশীল বাক্তি মাতেই জানেন যে, মন একই সময়ে তুই বস্তু ধারণ করিতে পারে না : এবং বিনা অবলম্বনেও ক্ষণকাল থাকিতে পারে না। যথন ভগবানে মনোনিবেশ হয়, তখন জগৎ মনে থাকে না এবং যখন জগতের কোনও বস্তুতে অভিনিবেশ হয়, তখন ভগবানকৈ হৃদয়ে দেখা যায় না. ইহা স্থির। এই সাধনতত্ত্ব দেখাইবার জনাই শ্রীক্রফের এই লীলা। বস্তুতঃ তিনি গোপীদিগকে ত্যাগ করিয়া কোথাও যান নাই: গোপীদিগের আপন আপন দেহের প্রতি অভিনিবেশ হইয়াছিল : স্বতরাং তাঁহারা আর ভগবান্কে দেখিতে পাইলেন না। সাধনার শেষে ও ভগবংপ্রাপ্তির অব্য-বহিত পূর্বে দাধকের এইরূপ অবস্থাই হইয়া থাকে ; এক এক-বার ভগবানের দর্শন পাইয়া, তখনই আবার হাবাইয়া ফেলেন।

## গোপীর অবিভাপর্ব্ব করি বিলোপন। প্রথম অধ্যায় রাসে হৈল সমাপন।

--:0:--

দিতীয় অধ্যায়ে তরুগুল্মলতাদির নিকট গোপীদিগের কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা অলীক কল্লিত কথা নহে। জ্ঞানিগণ তম্ন তম করিয়া 'অতং' পরিত্যাগ পূর্বেক জগতের চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থে ব্রহ্ম অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। ইহা সেই ব্রহ্মানু-সন্ধানেরই প্রত্যক্ষ অভিনয়। তবে জ্ঞানী ও ও ভক্তের অনুসন্ধানে বিভিন্নতা এই যে, জ্ঞানিগণ সকল পদার্থে ব্রুক্ষের সন্তামাত্র অবগত চইয়া চরিতার্থ হয়েন : কিন্তু প্রেমময় ভক্তগণ পরব্রকোর নীরস সন্তামাত্রে সম্বষ্ট না হইয়া তাঁহার পজিদানন্দ বিগ্রহ চক্ষুতে দেখিতে, হস্তে সেবা করিতে ও হৃদয়ে আলিঙ্গন করিতে চাহেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জনকে বলিয়াছিলেন.—"যে ব্যক্তি সকল পদার্থেই আমাকে দেখিতে পায় এবং আমাতেই সকল পদার্থ দেখিতে পায়, তাহার সহিত আমার কখনও বিচ্ছেদ হয় না।" সংসারেও দেখিতে পাওয়া যায় মনুষ্য প্রিয়-বস্তুর অদর্শনে উন্মন্ত প্রায় হইয়া অচেতন পদার্থকেও জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করে। রসিক-চূড়ামণি মহাকবি কালিদাস বাষ্পময় মেঘকেও যক্ষের দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন; তাহা কবি-কল্লিড গল্প হইলেও স্বভাবসিদ্ধ সতা ৷ ধীরচূড়ামণি শ্রীরামচক্র সীতাবিয়োগে অভিমাত্র কাতর হইয়া অধীরচিত্তে বৃক্ষদিগকেও সীতার বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ঐরূপ অবস্থায় প্রণায়ী মাত্রেরই মনে মনে

ঐরপ ভাব হইয়া থাকে,—প্রকাশ করিলেই অপ্রেমিক লোকে তাহাকে পাগল বলিয়া হাস্ত করে। ক্ষণমাত্র অলীক আনন্দদায়ক পদাথের অদর্শনে যদি এরপ হইয়া থাকে, তবে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ নিত্যানন্দের বিচ্ছেদে প্রেমময়ী গোপীদিগের ঐরপ অবস্থা হইবে, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক; কিন্তু প্রেমিকেরই আনন্দদায়ক ও অপ্রেমিকের হাস্তক্ষনক। হাস্তপ্রিয়ের হাস্ত কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না; কিন্তু স্থণীগণ বোধ হয় ব্রিয়াছেন যে, তত্ত্দৃষ্টিতে দেখিলে গোপীদিগের কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসাই বেদান্তের ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা এবং প্রেম-নেত্রে দেখিলে মূর্ত্তিমান পরমানন্দের মধুর-রসময়ী-লীলা।

অতঃপর মহর্ষি বেদব্যাস গোপীদিগের কৃষ্ণানুকরণ বর্ণনা করিয়াছেন। গোপীগণ একাগ্রচিত্তে কৃষ্ণানুসন্ধান করিতে করিতে আপনারাও কৃষ্ণভাবে ভাবিত হইয়া গেলেন। কৃষ্ণপ্রাণা গোপীদিগের মধ্যে যে গোপী ভগবানের যে লীলায় অত্যন্ত অভিনিবিষ্ট হংয়াছিলেন, তিনি সেই লালার অনুকরণ করিয়া আপনাকেই কৃষ্ণ বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। ইহা ত সাধকের চরম সাধনার কথা। সাধক নিরস্তর একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিতে করিতে নিজের ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপ হইয়া যায়; ইহাকেই সমাধি বলে। সমাধি তুই প্রকার, সবিকল্প ও নির্দ্ধিকল্প। সবিকল্প সমাধিতে সময়ে সময়ে সাধকের বৃণ্ণোন অর্থাৎ বহিজ্ঞান হয়; নির্ক্বিকল্পে ভাহা হয় না। কৃষ্ণচিত্তা গোপীদিগের সবিকল্প সমাধি হইয়াছিল; তাঁহারা নিবিষ্টচিত্তে কৃষ্ণচিন্তা করিতে করিতে অগ্রনারাই অন্তরে কৃষ্ণ হইয়া

গিয়াছিলেন। সংসারেও দেখিতে এবং শুনিতে পাওয়া যায়,— এক ব্যক্তি অপরকে ভাবিতে ভাবিতে তন্ময় হইয়া যায়। স্থাগণ লক্ষ্য রাখিবেন, রাস-লালায় জ্ঞান আছে, যোগও আছে কিন্তু প্রগাঢ় প্রেমে উভয়ই আরুত।

শ্রীরন্দাবনে যে সকল কৃষ্ণপ্রিয়া গোপী ছিলেন, তাঁহাদের
মধ্যে শ্রীরাধাই সর্বপ্রধানা। এ বিষয় গোলোক-প্রসঙ্গে বলা
হইয়াছে এবং তাঁহার নিত্য নাম "রাধা বা রাধিকা" সে বিষয়েও
আলোচনা করা হইয়াছে। যেখানে প্রেম, সেইখানেই আনন্দ
এবং যেখানে আনন্দ সেইখানেই প্রেম; প্রেমিক লোকে ইহা
বৃক্তি পারেন; অত এব প্রেমময়ী রাধা ও আনন্দঘন শ্রীকৃষ্ণ—
উভয়ে নিত্য-যুগল। ভগবদারাধনার প্রধান সাধন প্রেম;
যিনি সর্ব্বোচ্চ প্রেমে ভগবান্কে রাধনা, অর্থাৎ আরাধনা করিয়া
সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারেন, তিনিই রাধিকা। প্রধানা গোপী
বলিলে রাধাই বৃঝাইবে; অত এব শ্রীমন্তাগণতে রাধানাম না
থাকায় রাধার সন্ধন্ধে সংশ্রের কোনও কারণ নাই।

অক্যান্য গোণীদিগের অপেক্ষা রাধার প্রেম উচ্চতর; এই
নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত গোপীদিগের দ্বায় অল্পকণের মধ্যেই তাঁহার
গর্বব হয় নাই, স্বতরাং ভগবান্ গর্বিতাদিগের নিকটে অস্তর্হিত
হইয়া তাঁহারই নিকটে দৃশ্যমান ছিলেন। লোকশিক্ষার্থ
অবতীর্ণ লীলা-প্রিয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় রাধিকা হদয়েও
আত্মাভিমান উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত গোপীদিগকে
ত্যাগ করিয়া তাঁহারই সহিত ক্রীড়া করিতেছেন দেখিয়া, তিনি
আপনাকে সর্বপ্রধানা বলিয়া মনে করিলেন। কেবল তাহাই

নহে; দৌর্ব্বল্যের ভাণ করিয়া ভগবানের স্কন্ধে আরোহণ করিতে উন্তত হইলেন; কিন্তু সে উন্তম বিফল হইল;—দর্পহারী হরিকে আর তথায় দেখিতে পাইলেন না।

গোষ্ঠবিহারী শ্রীকৃষ্ণ পরম আনন্দের সহিত শ্রীদাম স্থবল প্রভৃতি সহচরগণকে সর্ব্বদাই স্কন্ধে বহন করিতেন: কিন্ত প্রাণাধিকা রাধিকা একবার মাত্র স্বন্ধে আরোহণ করিতে ্চাহিয়াছিলেন বলিয়া, ভাঁহার এত অপমান করিলেন কেন 🤊 এ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ্—ব্রজবালকেরা সরল স্ব্যভাবে শ্রীক্ষের স্কন্ধে আরোহণ করিতেন, তাহাতে তাঁহার আনন্দই হইত: কিন্তু শ্রীরাধিকা প্রবল গর্কের ভরে স্কন্ধে আরোহণ করিতে গিয়াছিলেন: স্থুতরাং অপুমানিত হইলেন। কামাধীন পুরুষের লাঞ্জনা এবং তাহার উপর কামিনীর দৌরাত্ম্য প্রদর্শন এই লীলার অভিপ্রেত: কিন্তু ইচা স্থল লৌকিক অভিপ্রায়। শ্রুতিতে বলিয়াছেন.—"যে ব্যক্তি মনে করে.— ব্রহ্ম বৃঝিয়াছি. দে বুঝে নাই; যে মনে করে, – ব্রহ্ম বুঝি নাই, সেই বঝিয়াছে।'' এই লীলায় ঐ শ্রুতিবাক্যের অর্থ প্রত্যক্ষ প্রদর্শিত হইল। শ্রীরাধা মনে করিয়াছিলেন—"আমি নিধিল ভুবনের নিয়ন্তাকেও নিজায়ত্ত করিয়াছি; স্বভরাং ভগবান্ তাঁহার আয়ত্ত হইলেন না। তখন শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে পূর্ব্ব শোপীদের স্থায় সমধিক কাতরা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন

এ দিকে পূর্ম্ব গোপীগণ কৃষ্ণান্বেষণে ইতন্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে সহসা শ্রীকৃষ্ণের পদচ্ছিত দেখিতে পাইলেন এবং সেই পদচিক্ত অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইহাও লৌকিক ও পারমার্থিক অভিপ্রায়ের পরিচায়ক। লোকেও পলায়িত ব্যক্তির পদচিহ্ন ধরিয়া অনুসন্ধান করিয়া থাকে; ভক্তিমার্গেও ভগবানকে পাইতে হইলে, ভগবৎ-পদাশ্রয় ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। তাঁহারা কিছ দুর অ্রথসর रुरेश (मिर्**लन.** — कुक-भारिकात भार्य भार्य ताधात भारिक রহিয়াছে। তদ্দর্শনে ভাঁহারা শ্রীরাধার সৌভাগ্য সমর্থন করিয়া, ভক্তিরস-পোষক অনেক কথার আন্দোলন করিলেন। শ্রীরাধার প্রতি তাঁহাদের ঈর্ষাও হইয়াছিল; কিন্তু সে ঈর্ষা দোষের নহে। একজনের প্রাকৃত ধনজনাদি-সম্বন্ধায় উন্নতি দেখিয়া অপরের যে ঈধা হয়, তাহাই দোষের: কিন্তু একজনের ভগব্দ প্রেমান্নতি দেখিয়া যদি কাহারও ঈর্ষা হয়, তাহা দোষের নহে, বরং সকলেরই ভাহা বাঞ্চনীয়। তাঁহারা আরও কিছদুর অগ্রদর হইয়া দেখিলেন, কুফপ্রিয়া রাধাও তাঁহাদের ভায় কৃষ্ণ ারাইয়া রোদন করিতেছেন। পরে ঐীরাধার মুখে তাঁহার ছুর্দ্দশার কারণ শ্রবণ করিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া সকলেই পুনর্বার কৃষ্ণাবেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। চন্দ্রালোকে যতদুর পথ দেখিতে পাইলেন, ততদুর ভ্রমণ করিলেন: তৎপরে নিবিডতর কানন মধ্যে ''তমঃ প্রবিষ্ট'' অর্থাৎ গাঢ় অন্ধকার হইয়াছে দেখিয়া নিবৃত্ত হইলেন এবং দেহ ও গৃহাদি ভুলিয়া অন্যচিত্তে কৃষ্ণগুণ গান করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যেও সুগৃত সাধনভত্ব রহিয়াছে: আমি ভাহা বুঝিবার চেষ্টা করি।

যাঁহারা ভূড, ইব্রিয়, দেবভা ও তদধিষ্ঠিত চৈতগ্য বিশ্লেষ

করিয়া স্প্রিভিত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, বৃদ্ধাও ছই প্রকার, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষ্রাদি সংবলিত শত শত সৌরজগতের সমপ্রিকে বৃহদ্রক্ষাণ্ড বলে এবং এক একটি মন্ত্র্যু-শরীরের নাম ক্ষুদ্র বক্ষাণ্ড। বৃহদ্রক্ষাণ্ডে বৃহদাকারে বা স্থূলাকারে যাহা যাহা আছে, ক্ষুদ্রক্ষাণ্ডে অর্থাৎ মানবশরীরে ক্ষুদ্রাকারে বা স্থূলাকারে বা স্থূলাকারে বা স্থূলাকারে সে সমস্তই আছে। সাধকের পক্ষে ইহা অবগত হওয়া অতীব আবশ্যক। বৃহদ্রক্ষাণ্ডে যেমন বৃহদাকার বৃক্ষাবন আছে, নরদেহেও সূক্ষ্যাকারে তাহা নিত্রই রহিয়াছে; তাহাকেই হৃদয়-বৃক্ষাবন বলে। স্বসার প্রেমরূপ পূর্ণচল্লের বিমল বিভায় উন্তাসিত হৃদয় বৃক্ষাবনে কৃষ্ণদর্শন হয়; হৃদয়ের তমঃ অর্থাৎ তমোগ্রণ প্রবেশ করিলে, কৃষ্ণদর্শন হয় না।

মহর্ষি বেদবাসে বলিয়াছেন,—রন্দাবনে "তমঃ প্রবিষ্ট" দেখিয়া গোপীগণ নিবৃত্ত হইলেন। অগ্রে তাঁহাদের হৃদয়-বৃন্দাবনে তমঃ প্রবেশ করিয়াছিল, সেইজন্ম তাঁহারা বহিব্ন্দাবনেও তমঃ অর্থাৎ অন্ধকার দেখিলেন। তাঁহারা তমোভাবে অংক্ষারপূর্বক দৈহিক বল প্রকাশ করিয়া, কৃষ্ণামুসন্ধান করিতে গিয়াছিলেন; যখন কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন বৃত্তিলেন, হৃদয়ে তমঃ প্রবেশ করিয়াছে; এরপ অনুসন্ধানে কৃষ্ণ পাওয়া যাইবে না। যে ব্যক্তি হৃদয়-বৃন্দাবনে কৃষ্ণ দেখিতে না পায়, সে শতবার বহির্ন্দাবনে ঘূরিলেও কৃষ্ণ দেখিতে পাইবে না; গোপীরাও দেইজন্মই পাইলেন না। যখন তাঁহাদের অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া

গেল, তখন তাঁহারা বুঝিলেন, দোষ কৃষ্ণের নয়,— দোয আনাদেরই। তথন তাঁহারা দেহগৃহাদি বিশ্বত হইয়া ভক্তিমার্গের অন্তরঙ্গ সাধন কৃষ্ণগুণ সঙ্কার্ত্তন আরম্ভ করিলেন। শ্রীমন্তাগবতে বলিলেন,—গোপীগণ পুনর্ব্বার কালিন্দার তাঁরে আসিয়া কৃষ্ণগুণ গান করিতে লাগিলেন।" ইহা অতি সহজ্ব কথা. ইহার ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল না, তথাপি তত্ত্বজ্ঞ টীকাকার ছাড়িলেন না; ত্বিনি অর্থ করিলেন—"যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদিগের প্রথম সন্মিলন হয়, তাঁহারা পুনর্ব্বার সেই স্থানে আসিয়া গান করিতে লাগিলেন।" স্বামীর ব্যাখ্যায় লালার্থ স্পন্তই আছে, তত্ত্বার্থ আমি যেরূপ বুঝিয়াছি বলিতেছি।

ভগবানের সহিত জীবের নিত্য সেব্য-সেবক সম্বন্ধ;
ভগবদ্ধামই জীবের নিত্যধাম। কোনও অনির্ব্বচনীয় দৈবছুর্ব্বিপাক বশতই হউক, অথবা সেই লীলাময়ের লীলাভিলাযেই
হউক, জীব নিজধাম হইতে বিচ্যুত হয় এবং নাট্যালয়ন্থ নটের
স্থায় অন্থথারূপ হইয়া পরের সহিত আত্মীয়তা-সম্বন্ধ স্থাপন
করে। বহুকাল ঘুরিতে ঘুরিতে জীব যখন সৌভাগাক্রেমে
আপনাকে আপনি চিনিতে পারে, তখন সে অন্থথারূপ ও
অন্যসম্বন্ধ পরিত্যাগ পূর্বক সম্থানে গমন করিলেই পুনর্ব্বার
ভগবানের সহিত তাহার সন্মিলন হয়। ইহাকেই বেদান্থে,
পুরাণে ও পাতঞ্জলে জীবের স্বন্ধণাবস্থান বলিয়াছেন।
গোতমীয় তত্ত্বে দেহান্তর্গত স্থ্যা-নাদ্ধী সান্ধিকী নাড়ীকে
ফুল্যবন্দাবনম্ব কালিন্দী বলিয়া নির্দ্ধেশ করিয়াছেন এবং

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়ভক্ত ভক্তিরস-ভূঙ্গ-সনাতন গোস্বামীও তাহা স্বীকার করিয়া, নিজ তোষণীনাম্বী। টীকায় উদ্ভূত করিয়াছেন। স্বযুদ্ধা নাড়ীকে আশ্রয় করিলেই জীব প্রকৃত জীব হয় এবং ব্রহ্মসাঞ্চাৎকার লাভ করে। বহির্নাবনস্থ कालिकी अस्तर्रकावनच मिट पृक्ष कालिकी तरे जलभग्न पूला-কার; এই নিমিত্তই কালিন্দী-পুলিনই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অভিলয়িত লীলাস্থান। তিনি অন্তাপি দেখানে মদনমোহন-রূপে দাঁড়াই । মোহন মুরলীর গানে জীবকে স্বসমীপে আহবান করিতেছেন। জাব প্রকৃত জীব হইয়া তথায় গমন পূর্ব্বক 'কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিলেই তাঁহার দর্শন পায়। গোপীগণ যতক্ষণ নিজ নিজ দেহকে 'আমি' বলিয়া অহস্কার করিয়াছিলেন. ততক্ষণ তাঁহারা অক্যথারূপিণী ছিলেন; এখন তাঁহাদের ভ্রান্তি দুর হইল, আত্মজ্ঞান জন্মিন ; স্কুতরাং তাঁচারা দেহ ও গৃহসম্বন্ধ পরিত্যাগপুর্বক স্বরূপে স্বস্থানে আগমন করিলেন ;—তাঁহাদের কুষ্ণলাভের স্থাযাগ হইল।

> গোপীর 'অস্মিতাপর্বা' করি বিলোপন। দ্বিতীয় অধ্যায় রাসে হৈল সমাপন।

> > ----

অনস্তর গোপীগণ যমুনা-পুলিনে গমনপূর্বক দেহ-গৃহাদি
কিছুতেই অভিনিবেশ না রাখিয়া, সকলেই অতি মধ্রস্বরে
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এ বিষয়ে
বিশেষ কোন ভাবার্থ আছে বলিয়া বোধ হয় না। তথাপি
সাধনমার্গের কথা কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

শুকদেব বলিলেন,—"গোপীগণ মিলিত হুইয়া কুষ্ণের নিমিত্ত রোদন করিতে লাগিলেন।' ইহাই জ্ঞানী ও যোগীর সহিত ভক্তের সাধন-বৈষমা। জ্ঞানী ও যোগী কামোৎপত্তির ভয়ে নির্জ্জনে একাকী থাকিয়া স্ব স্থ প্রণালী অনুসারে সাধন করিয়া থাকেন; কিন্তু প্রেমিক ভক্তগণ ভঙ্গন-বন্ধুদিগের সহিত একত্র মিলিত হইয়া. মদনমোহনের উপাসনা করেন। স্বয়ং ভগবান প্রিয়তম সখা অর্জ্জনকে ঐ তিন সম্প্রদায়েরই সাধন-প্রপালী বলিয়াছেন। তিনি জ্ঞানীর প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,— **"জ্ঞা**নী বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক সংযত হইয়া একাকী নির্জ্জনে অনশ্রচিত্তে ধ্যান করিলে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন''। যোগীর প্রসঙ্গেও ঐরূপ বলিয়াছেন; "যোগী সংযত-চিত্ত, নিরাণী ও অপরিগ্রহ হইয়া একাকী নির্জ্জনে আত্মসংযম করিবেন।" ভক্ত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "ভক্তগণ একত্র মিলিত চইয়া মদ্গতচিত্তে ও মদ্গত-প্রাণে পরস্পর আমার লীলা বুঝাইয়া ও বুঝিয়া, আমার কথা আলাপনেই পরিভুষ্ট ও পরম আনন্দিত হইয়া থাকেন''। ফলতঃ জ্ঞানী অনস্ত ব্রহ্মসন্তায় স্বকীয় সন্তা বিসর্জ্জন দেন, যোগী আপনাকেই সচ্চিৎস্বরূপ করিয়া একাকী অস্তুরে অস্তুরে আনন্দাস্থাদন করেন এবং ভক্ত বন্ধভাবে দকলের সহিত মিলিত হইয়া, অন্তরে বাহিরে সাক্ষাৎ সচ্চিদা-নন্দ-বিগ্রহ আলিঙ্গন করিয়া থাকেন।

শুকদেব বলিয়াছেন—"গোপীগণ কুষ্ণের নিমিত্ত 'মধুর স্বরে' রোদন করিতে লাগিলেন।" মন্মুয়ের রোদন মনুয়ের কর্ণে কখনই মিষ্ট বলিয়া অন্তুভ হয় না; কিন্তু গোপীদিগের কৃষ্ণার্থ রোদন ভাগবত-চূড়ামণি শুকদেবের মধুর হইতেও মধুর মনে হইরাছিল। যাঁহারা প্রাণের সহিত অকপটে ভগবানের জন্ম কাঁদিয়াছেন এবং ভগবানের জন্ম অকপট রোদন শুনিয়াছেন, তাঁহারাই কৃষ্ণার্থ রোদনের মধুরতা অনুভব করিতে পারিবেন। এই নিমিত্তই ভক্তিরসজ্ঞ মহর্ষি বেদব্যাস গোপীবিলাপের নামকরণ করিয়াছেন,—'গোপীগীত'।

মহর্ষি উনিংশতিটি শ্লোকে গোপীগীত বর্ণনা করিয়াছেন, গ্রন্থ বাহুল্যের ভয়ে নিপ্পয়োজনবাধে আমি সকল শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলাম না; কেবল ছুইটি মাত্র শ্লোকের সারার্থ বির্ত্ত করিয়া গোপীদিগের স্থবিমল ভগবৎপ্রেমের পরিচয় দিতেছি।

গোপীগণ স্থমধুর সঙ্গীতের ন্থায় স্থমরে রোদন করিতে করিতে বলিলেন,—"হে কৃষ্ণ! তোমার জন্মনিমিন্তই শ্রীরন্দাবন সগোরবে সমস্ত তীর্থের এবং সমস্ত দিব্যধামেরও শার্যস্থান অধিকার করিয়াছে এবং ভোমার জন্মনিমিন্তই শ্রীরন্দাবনে সৌন্দর্যোর ও স্থথের বিরাম নাই। এখানকার গোপগোপী পশুগক্ষী, তরুলতা প্রভৃতি সমস্তই সর্বদা সৌন্দর্য্যে স্থশোভিত ও আনন্দে উল্পুসিত, কেবল আমরা তোমাকে প্রাণ সমর্ক্ষা করিয়াও অন্থক্ষণ তোমার জন্ম রোদন করিয়া কালাতিপাত করিতেছি, একবার চাহিয়া দেখ। হে কৃষ্ণ! আমরা তোমাকে জানি, তুমি সাধারণ গোপনারীর পুত্র নও; তুমি চরাচর সমস্ত জীবের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা; বিধাতার প্রার্থনায় ধরার, ভার হরণ করিবার নিমিন্ত তুমি ভক্তকুলে আবিভূতি হইয়াছ।"

সাধক মাত্রেই নির্কেদের পর ও ভগবংপ্রাপ্তির পূর্কে মনে মনে এইরূপ গানই গাহিয়া থাকেন।

গোপীদিগের বাক্যে পদে পদেই বৃঝিতে পারা যায়, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া জানিতেন এবং ভগবান বলিয়াই তাঁহাকে পভিভাবে দেবা করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের প্রগাঢ় মাধুর্য্য-প্রেমে ভগবানের ঐশ্ব্য আরুত হইয়া থাকিত। স্নিগ্ধস্থভাব প্রেম যখন কৃষ্ণ-বিচ্ছেদের উত্তাপে গলিয়া তরল হইত, তখনই তাঁহারা অনারত কৃষ্ণৈশ্ব্য দেখিতে পাইতেন। আবার মিলনের সময় যখন ভাঁহাদের হাদয় শাস্ত ও শীতল হইত তখন স্নিগ্ধস্থভাব প্রেম আবার প্রগাঢ় হইত,—তখন কৃষ্ণৈশ্ব্য আবার আবৃত হইয়া যাইত।

গোপিকার রাগ-পর্ব্ব করি বিলোপন। তৃতীয় অধ্যায় রাসে হৈল সমাপন॥

ভক্তাধীন ভগবান্ পরমোৎকণ্ঠিত গোপীদিগের প্রেমাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, মদনমোহন রূপে তাঁহাদের সম্মুখে আবিভূতি হইলেন। শ্রুতি বলিয়াছেন,—''ব্রহ্ম দূরে ও নিকটে, অন্তরে ও বাহিরে।'' ভগবান্ এইরূপ লীলা করিয়া তাহাই প্রভাক্ষ দেখাইলেন। যতক্ষণ গোপীদিগের বহিরাসক্তির গন্ধমাত্র ছিল, ততক্ষণ ভগবান্ অত্যন্ত দূরে ছিলেন; তাঁহারা সমস্ত বুন্দাবন অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহাকে দেখিতে পান নাই; যখন তাঁহাদের বহিরাসক্তি দূর হইল, সর্ব্বাস্তঃকরণ কৃষ্ণেতেই অর্পিত হইল, তখন ভগবান্ সম্মুখি বয়ং সমুপদ্বিত। গোপীগণ সবিস্বায়ে দেখিলেন—

পিপাদিতের স্থাতিল দলিল, ক্ষাতুরের স্থাত্ পরমায়, দস্তপ্তের স্থাচ্ছায়াময় বটরক্ষ, বন্ধুহীনের নিরুপাধি স্থগ্রং, স্বয়ং পরমানক্ষ মূর্জিমান্ হইয়া যাচকের স্থায় দশ্ম্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সহসা দশ্ম্যে মদনমোহন রূপ দর্শনে তাঁহাদের আনক্ষের সীমারহিল না। সে আনক্ষ ক্ষাপ্রিয়া গোপী ভিন্ন আর কেহ প্রকাশ করিতে পারে না,—অনুভব করিতেও পারে না। বোধ হয় কৃষ্ণাবতার বেদব্যাসও যথাভাবে অনুভব করিতে পারেন নাই; সেই নিমিত্ত তিনি প্রাক্তানক্ষের দৃষ্টাস্তে কৃষ্ণানক্ষের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"যেমন জীব প্রাক্ত-সন্মিলনে সমস্ত সন্তাপশৃত্য হইয়া বিমলানক্ষ আস্থাদন করে, সেইরূপ গোপীগণ সহসা কৃষ্ণ-দক্ষ্পনি বিরহ-বেদনা বিশ্বত হইয়া পরমানক্ষ প্রাপ্ত হইলেন। উক্ত ব্যাসবাক্য অবেদদর্শী বিষয়ী সজ্জনগণের স্থাবোধ্য হইবে না; অতএব সংক্ষেপে উহার অভিপ্রায় বিবৃত করিতেছি।

বৃদ্ধিতে প্রতিবিদ্ধিত ব্রহ্মটেতন্তের নাম জীব; ঐ জীবের তিনটি অবস্থা;—জাগ্রং, স্বপ্ন ও স্থ্যুপ্তি। জাগ্রদবস্থায় জীব সুল দেহ ও হস্ত-পদাদি সুল কম্মেন্দ্রিয় ঘারা কর্ম করে এবং চক্ম্:-কর্ণাদি সুল জ্ঞানেন্দ্রিয় ঘারা সুল বস্তু ভোগ করিয়া সাময়িক তৃপ্তিশ লাভ করে; আবার অভিলষিত ভোগের অভাবে চুঃখিত হয়। জাগ্রদবস্থার সাক্ষিত্ররূপ চৈডক্রের নাম 'বিশ'। স্বপ্লাবস্থায় সুল ইন্দ্রিয় নিশ্চেষ্ট থাকে; তখন জীব সৃক্ষা-দেহস্থ স্ক্ষা-ইন্দ্রিয়ঘারা সংস্কার-কল্পিত কর্ম করে এবং সংস্কার-কল্পিত হয়

স্বপাবস্থার সাক্ষিচৈতত্তার নাম 'তৈজ্প'। স্বয়ুপ্তি-অবস্থায় স্থুল স্ক্ষা ছুই প্রকার ইন্দ্রিয়ই নিশ্চেষ্ট থাকে; ঐ অবস্থার সাকি চৈত্রগের নাম 'প্রাজ্ঞ'। কোনও প্রকার ইন্দ্রিয় এবং মন পর্যাস্ত বিলীন থাকায় জীব তখন প্রাজ্ঞের সহিত মিলিত হয় এবং বিক্ষেপের সাধন-স্বরূপ ইন্দ্রিয় বিক্ষেপের কারণ-স্বরূপ মন ও বিক্ষেপের অবলম্বন স্বরূপ কোনও বস্তু না পাইয়া স্থির-ভাবে কারণ-শরীরে শান্তিস্থথ অনুভব করে 🕟 মহর্ষি বেদব্যাস অতুল-নীয় কৃষ্ণানন্দের অনুরূপ দৃষ্টান্ত না পাইয়া, জীবানুভূত ঐ প্রাক্তানন্দের সহিত তুলনা করিয়া কৃষ্ণানন্দের দিক্প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র। স্বযুপ্ত বা সমাধিস্থ জীব কেবল অন্তরে অস্থরে অদৃশ্য আনন্দ অনুভব করে; কিন্তু গোপীদিগের অন্তরে আনন্দ-व्याञ्चापन এবং বাহিরে মূর্তানন্দ-দর্শন। গোপীদিগের দ্রষ্টব্য-দর্শন ও লব্ধবা-লাভ হইল.—আর কোনও কর্ত্তব্য রহিল না ৷ তথাপি তাঁহারা প্রেম-প্রণোদিত হইয়া, প্রিয়তমেব সময়োচিত সেবা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

শুকদেব বলিয়াছেন,—" শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে গোপীদিগের সমস্ত বাসনা বিদ্বিত হইল ; কৃষ্ণাতিরিক্ত আনন্দ না থাকায় তাঁহাদের আনন্দলিপ্সু অস্তঃকরণ শ্রুতির ন্যায় নির্ন্তি পাইল। তথাপি তাঁহারা কৃষ্কুমরঞ্জিত নিজ নিজ উত্তরীয় আস্তৃত করিয়া প্রিয়তমের উপবেশনার্থ আসন রচনা করিয়া দিলেন ''

শুকদেব শ্রুতি-দৃষ্টাস্তে গোপীদিগের বাসনা-নির্ত্তি দেখাইয়াছেন। আমি সাধারণের স্থবোধের নিমিত্ত স্থামি-পাবের পদামুদরণ-পূর্বক শুকপ্রযুক্ত দৃষ্টাস্তের সঙ্গতি প্রদর্শন

করিভেছি। কর্মকাণ্ডে শ্রুভিগণ যাগযজ্ঞাদি দারা ইম্রাদি কুত্রদেবভার উপাদনা উপদেশ দিয়া এবং স্বর্গাদি আপাতমধুর নশর ফলের প্রলোভন দেখাইয়া কান্ত হইতে পারেন নাই; পরে জ্ঞানকাণ্ডে বৈবাগ্যের সহিত সর্ক্রোপাসনার চরম লক্ষ্য ও পরম ফল স্বরূপ পরব্রহ্ম নির্দেশ করিয়া নিরুত্ত হইলেন। গোপীগণও নিজ নিজ কায়িক কর্ম্মদারা অর্থাৎ পাদচারে সমস্ত কাননে অনুসন্ধান করিয়াও ভগবান্কে পাইলেন না, নিশ্চিন্তও হইতে পারিলেন না । অনস্তর তাঁহারা যমূনাপুলিনে প্রতিগমন-পূর্ব্বক শ্রীক্লফেই দর্ব্বকশ্ম সমর্পণ করিয়া রোদন করিতে করিতে মূর্ত্তিমান্ পূর্ণব্রক্ষের দর্শন লাভে কৃতার্থ হইলেন। অতএব শুকদেবের অভিপ্রায়ে, কাত্যায়নী ব্রতচারিণী ও পাদচারে কৃষ্ণাম্বেষিণী গোপীরাই কর্মকাণ্ডাত্রিত ত্রুতিগণের সদৃশী এবং यम्नाश्रु लिनका नित्र जिमाना कृष्ण भागा ও कृष्ण मेरिन हित्र जारी তাঁহারাই জ্ঞান-কাণ্ডাশ্রিত শ্রুতিগণের স্থানীয়া। যতক্ষণ জীব যাগ-যজ্ঞাদি দ্বারা দেবতান্তরের উপাসনা করিবে, ততক্ষণ ব্ৰহ্মানন্দ লাভে সমৰ্থ হইবে না। যখন নিৰ্বিণ্ণ হইয়া একমাত্ৰ পরব্রক্ষে নির্ভর করিতে পারিবে, তথনই কুতার্থ হইয়া যাইবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগতে উপলক্ষ্য করিয়া এই অমূল্য শ্রুত্যর্থ প্রতাক দেখাইলেন। এই নিমিত্তই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তার্থ কাত্যায়নীর পুজা করিয়াও সেদিন কৃষ্ণদঙ্গলাভ করিতে পারেন নাইী আবার সমস্ত বৃন্দাবন অনুসন্ধান কয়িয়াও কুঞ্জের দর্শন পাইলেন না। এখন কিন্তু তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিষা-মাত্রই তাঁচাকে প্রাপ্ত হইলেন।

গোপীগণ কৃতার্থ হইয়াও যে, আবার ভগবানের সেবা করিতে গেলেন, ইহা জ্ঞানী ও যোগীর অনভিপ্রেত হইলেও ভক্তের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। শ্রুতিতে আছে,—"মৃক্ত পুরুষেরাও ইচ্ছা-পূর্বক দেহ ধারণ করিয়া ভগবানের জ্ঞানা করেন।" শ্রীধর স্বামা এবং শঙ্করাচার্যাও ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

অনস্তর ভগবান্ ভক্ত-রচিত আসনে উপবেশন করিলে, উভয় পক্ষে মনোহর প্রশ্নোত্তর হইতে লাগিল।

গোপীগণ বলিলেন,—''হে কৃষ্ণ! পৃথিবীতে তিন শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়; কতকগুলি লোক ভাল বাসিলে ভাল বাসে কতকগুলি লোক ভাল না বাসিলেও ভাল বাসে, আবার এমন কতকগুলি লোক আছে, তাহারা ভাল বাসিলেও ভাল বাসেনা এবং ভাল না বাসিলেও ভাল বাসে না; ইহাদের মধ্যে তুম কোন্ শ্রেণীর লোক ?

ভগবান উত্তর করিলেন,—সখীগণ! পরস্পর ভালবাসার
ধর্মনিও নাই - সোহার্দিও নাই , উহা ভালবাসার আদান প্রদান,—
ভালবাসার বিনিময় বা ব্যবসায়মাত্র। কারণ, উহা স্বার্থপূর্ণ,
স্বতরাং কলুষিত। অতএব যাহারা ভাল বাসিলে ভালবাসে,
আমি তাহাদের অতর্গত নহি। কারণ, ভালবাসা পাইবার
প্রত্যাশা আমার নাই। পুত্র ভক্তি না করিলেও মাতা-পিতা
পুত্রকে ভাল বাসেন; এরূপ ভালবাসায় ধর্মাও আছে, সৌহার্দিও
আছে; তথাপি আমি এরূপ ভালবাসা লইতেও চাহি না—
দিতেও চাহি না। কারণ, ভজনা না করিলে আমি ত রূপা
করি না। আর যাহারা কাহাকেও ভাল বাসিতে চাহে না,

ভাহারা আবার চারি শ্রেণীতে বিভক্ত; — আত্মারাম, আপ্তকাম, অকৃতজ্ঞ ও গুরুদ্রোহী। আত্মারামদিগের বহিদৃষ্টি নাই; দেই জ্যু তাঁহারা কাহাকেও ভালবাদেন না; কিন্তু আমাকে নিধিল ব্রহ্মাণ্ডই দেখিতে হয়; অতএব উহাদের মধ্যে আমি নাই। যাঁহারা আপ্তকাম, তাঁহাদের বহিদ্দৃষ্টি থাকিলেও কিছুতেই ইচ্ছা নাই; স্বতরাং তাঁহারা কাহাকেও ভালবাদেন না; কিন্তু আমি পূর্ণকাম হইয়া ভক্তেচছায় ইচ্ছা করিয়া থাকি। অতএব উহাদের সঙ্গেও আমার সাদৃশ্য নাই। যাহারা অকৃতজ্ঞ, আমাকে তাহাদের অন্তর্গত বলিয়া মনে করিও না; কারণ, ভক্তের ভজনামুরূপ ফলদান করাই আমার স্বভাব। আর যাহারা গুরুদ্রোহা অর্থাৎ উপকারীর উপকার না করিয়া বরং অনিষ্ট করিতে সাহসা হয়, সেই পাপাত্মাদিগের সঙ্গে আমাকে তুলনা করা যাইতেই পারে না। কারণ, আমি সমস্ত সত্পদেশপূর্ণ বেদশান্তের কর্ত্তা,বক্তা ও রক্ষিতা।

এক্ষণে আমার প্রকৃতির পরিচয় াদতেছি, শুন। আমি ঐকান্তিক ভক্তকে নানাপ্রকার লাঞ্চনা দিয়া পরীক্ষা করি; ভক্ত যদি আমার প্রতি অসূয়াপরবশনা হংয়। নিরপ্তর আমার ভক্তনা করে, তবে তাহাকে একবার দর্শন দিয়া অদৃশ্য হং। যে একবার আমার দর্শন পায়, তাহার সমস্ত জগৎ তুচ্ছ হইয়া যায়; স্থতরাং তখন ভক্ত আমাকে না দেখিয়া, আমার চিন্তাতেই অনুক্ষণ নিমগ্ন থাকে; নিরন্তর আমাকে চিন্তা করিতে করিতে তাহার হাদয়ে আমীর আনন্দময় মূর্ত্তি মুদ্রিত হইয়া যায়; তখন সে অনন্তকালের অন্থাবর ও বাহিরে আমাকে প্রাপ্ত হয়।

বস্ত্রহরণের দিন আমি ভোমাদিগকে যারপর নাই লাঞ্ছিত

করিয়াছি; ভাহাতে ভোমরা আমার প্রতি রুষ্ট না হইয়া, আমাকেই পাইবার জন্ম অভিলাষ করিয়াছ। আগার আজ তোমাদিগকে আহ্বান করিয়া কতই ভয় প্রদর্শন করিয়াছি. তাহাতেও তোমরা নিরন্ত হও নাই: পরিশেষে আমি তোমাদের প্রেমপরিপাকের নিমিত্ত অদৃশ্য হইলাম; তথাপি তোমরা গুহে গেলে না; প্রত্যুত গৃহাদি সমস্ত ভুলিয়া আমারই জন্ম রোদন করিতে লাগিলে; আমি ভোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সমস্তই দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, এখন তোমরা চিরকালের নিমিত্ত আমাকে পাইলে। অতএব আমার প্রতি দোষ-দৃষ্টি করিও না: আমি তোমাদেরই মঙ্গলের নিমিত্ত তোমাদিগকে ক্লেশ দিয়াছি i আমি তোমাদিগকে চিরকালের নিমিত্ত দেবানন্দ দিয়াও ভোমাদের প্রেমের নিকট ঋণী রহিলাম: যথার্থ প্রতিশোধ দিতে পারিলাম না—অনস্তকালেও পারিব না; তোমাদের প্রেমের অদ্ধাংশমাত্র পরিশোধ করিলাম। তোমরা সমস্ত পরি-তাাগ করিয়া আমাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছ, আমিও তোমাদিগকে আত্মসমর্পণ করিলাম; কিন্তু সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের নিজস্ব হইয়া থাকিতে পারিব না,—আমার নাম জগদ্বরু।

সজ্জনগণ! এখন প্রেমের মহিমা বুঝিয়া লইবেন।
আনন্দঘনমূর্ত্তি ভগবান সেব্য এবং প্রেমঘন মূর্ত্তি গোপী সেবিকা।
আনন্দ জ্ঞানকে পরিভৃপ্ত করিতে পারে, যোগকে পরিভৃপ্ত করিতে
পারে, প্রেমকে পরিভৃপ্ত করিতে পারে না। উত্তমর্ণ মরিয়া
গেলে, অধমর্ণ বাঁচিয়া যায়; জ্ঞানী ব্রহ্মসন্তা-সাগরে ভূবিয়া
মরিলেন,—ভগবান্ বাঁচিয়া গেলেন; যোগী সচিং সমুজ্জ্বল

বিরণ্যগর্ভে মিশিয়া গেলেন, —ভগবান্ বাঁচিয়া গেলেম। পরস্তু প্রেমিক মরিতে চাহে না; মরিয়াও চিন্ময় দেহ ধারণ করিয়া অনস্তকাল ভগবান্কে তাগাদা করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিতে থাকেন। এই জন্মই ভগবান্ সহজেই মুক্তি দিয়া থাকেন; কিন্তু ভক্তি দিতে বডই ভয় কংন।

এখন বেশ ব্ঝিতে পারা যায়,রাসলীলায় শৃঙ্গার কথা কেবল ছলমাত্র ; বস্তুতঃ চরম সাধন ও পরম তত্ত্বই রাসলীলার লক্ষ্য।

> চতুর্থ বি: দ্বষ পর্ব্ব করি বিলোপন। চতুর্থ অধ্যায় রাসে হৈল সমাপন॥

যাহার কেহ আছে বা কিছু আছে, ভাহার কৃষ্ণ নাই;
বাহার কেহ নাই বা কিছুই নাই, ভাহারই কৃষ্ণ আছেন। এখন
ব্রজ্ঞবালাদিগের কেহই নাই,—কিছুই নাই; প্রভরাং ভগবান্
ভাঁহানিগকে পরীক্ষোত্তীর্ণ ও নিভান্ত অনুরক্ত দেখিয়া, ভাঁহাদের
সহিত রাসলীলা আরম্ভ করিলেন। গোপীগণ পরস্পরকে ধাবণ
পূর্বক মণ্ডলাকারে দাঁড়াইলেন; ভগবান্ও অচিন্তা যোগপ্রভাবে
একাকী একই সময়ে তুই তুই গোপীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া,
উভয় হস্ত ঘারা উভয় পার্যন্ত গোপীর কণ্ঠধারণ করিলেন।
কিন্তু প্রত্যেক গোপীই মনে করিলেন,—কৃষ্ণ আমারই কাছে
আছেন,—আর কাহারও কাছে নাই। পূর্ব্বে প্রসঙ্গ-ক্রমে
"রাস" শব্দের অর্থ সক্তেম্পে আলোচনা করিয়াছি। এখন
প্রকৃত রাস-প্রসঙ্গে আর একবার আলোচনা করি। রসিক
চুড়ামণি শ্রীমান্ সনাতনগোস্বামী নির্দেশ করিয়াছেন,—"রাস"

শব্দের যৌগিক অর্থ রস-কদন্দ্ব অর্থাৎ সকল রসের সমষ্টি। অভএব আস্বাভ সকল রসের সমষ্টির নাম রাস।

অলফার-শান্তে নির্ণীত হইয়াছে.—"ধাহা আস্থাদন করা যার. তাহার নাম 'রদ'।" লোকে আস্বাদন করে কি ? কায়, মন ও বাকাদারা যিনি যে কর্মাই করুন, তাঁহার উদ্দেশ্য আনন্দাসাদন। অলকার-শাস্ত্রে যে, শৃঙ্গারাদি নবরদের কথা আছে, বাহাভিনয়ে উহাদের নাম ও প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন ; কিন্তু অভিনিবিষ্টচিণ্ড চিম্ভা করিলে, স্থামাত্রেই বৃঝিতে পারেন যে, একমাত্র আনন্দই **সকল** রদের আম্বান্ত। সংগ্রাম-নিরত বাঁরের অসিঝঞ্জনা. বাহবাস্ফোট ও গভার গর্জনের ভিতরে আনন্দ; বীভৎস-দর্শীর মুখ-বিকার ও নাদিকা-কুঞ্চনের ভিতরেও আনন্দ; অধিক কি, পুত্রশোকে রোরুত্তমান মাতা-পিতার হৃদয় অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেও অন্তর্নিহিত আনন্দের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, আনন্দ ভিন্ন কোনও কার্যো মনের প্রবৃত্তি হয় না.—ইহা প্রমাণ-প্রমিত স্বতঃসিদ্ধ সতা। ভক্ষাবস্তুর ভিতরেও যে কটুতিক্তাদি ছয়টি রস আছে, তাহারও বাছনাম ও প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু আস্বান্ত একই আনন্দ । একজন কট ভালবাসে, একজন তিক্ত ভালবাসে, একজন মিষ্ট ভাল বাসে, ইহার অর্থ কি ? যে কটু ভাল বাদে, সে কটুর ভিতর দিয়া আনন্দ পায়; যে তিক্ত ভালবাসে, সে তিক্তের ভিতর দিয়া আনন্দ পায়, এবং যে মিষ্ট ভাল বাসে দে মিষ্টের ভিতর দিয়া আনন্দ আম্বাদন করে। অতএব যখন আম্বাছ্য বস্তুর নাম রস ध्वरः व्यासामा वस्त्रहे व्यानन्म, ७४न व्यानन्महे (य तम, हेहा स्त्रित् ।

পিপীলিকা হইতে মমুষ্য পর্যান্ত সকলেই নিজ নিজ স্বাভাবিক ও শাস্ত্রীয় কার্য্য করিতেছে; কিন্তু কেন যে করিতেছে, তাহা নিজেও সকলে বুঝিতে পারে না। তাহারা কার্য্য করে, কেবল আনন্দের জন্ম। আনন্দ হইতে জাবের উৎপত্তি, আনন্দেই স্থিতি ও আনন্দেই লয়.—ইহা শ্রুতি বাক্য। জীব আনন্দ হইতে জাত: সুতরাং যেমন জল মাত্রেরই স্বাভাবিক গতি জল-রাশির দিকে. সেইরূপ জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আনন্দরাশির দিকে—দেই আনন্দরাশিই ব্রহ্ম ৷ অত্তর জীব কেবল ব্রহ্মই চাহে, কিন্তু ভ্রান্থিপ্রযুক্ত পথ দেখিতে পায় না। শ্রুতি বলিয়া-ছেন 'বৈদ্ধা আনন্দস্বরূপ ও রুসস্বরূপ " সেই রুস পাইলেই জীব আনন্দী হইবে। কি ভৌম, কি দিব্য, কি ভোগজ, কি ধ্যানজ, কি জ্ঞানজ, ব্রহ্মাণ্ডে যত প্রকার আনন্দ রস আছে, সকলই সেই একমাত্র ব্রহ্মানন্দের আভাস মাত্র। সেই ব্রহ্মানন্দের বা ব্রহ্মরদের প্রতিষ্ঠা অর্থাং আধার স্বরূপ ঘনীভূত বিগ্রহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। প্রেমপ্রকৃতি জীবরূপা প্রকৃতির সহিত সেই স্থানন্দঘন অর্থাৎ রসঘন-বিগ্রহ শ্রীক্ষের নিতাক্রীডার নাম 'রাস''। সেই রাসলীলায় অধিকার পাইলেই জীব চিরদিনের জন্ম আনন্দী ভইয়া যায়।

শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন—"প্রাকৃত নর্ত্তক নর্ত্তকীদিণের নৃত্তার নাম রাস" শ্রীকৃষ্ণের রাস তাহা নহে,—তাহারই বিড় মন অর্থাৎ অনুকরণ। শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত রাসের অনুকরণ করিয়া কাম জয় প্রদর্শন করিলেন।" শ্রীধরস্বামীর সংক্ষিপ্ত গৃঢ়ার্থ বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে পূর্ব্বোক্ত অর্থেই পর্যাবসিত হয়। এই

নিমিত্ত তিনি বলিয়াছেন,—রাসলীলা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে জীবের মুক্তি হয়।"

অপ্রাকৃত চিন্ময় গোলোকখামে, প্রেমপ্রধানা শুদ্ধজীবরূপী প্রকৃতির সহিত আনন্দঘন শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা নিতাই হইতেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীবের পরম মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীকুলাবনে অবতীর্ণ হইয়া, তাহাই প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছিলেন। যদি কোনও মমুয়্য সাধনার ফলে ও সোভাগোর বলে গোপীভাব প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা হইলে, দে নারীই হউক বা পুরুষই হউক. ভাহার হৃদয় বুন্দাবনে এই রাদলীলা হইতে পারে। পরে ভৌতিক দেহের পতন হইলে চিমায় গোপীদেহ প্রাপ্তি ও গোলোকলীলা লাভ হয়। রাসলীলা-জনিত আনন্দ দৃষ্টাস্ত দারা বুঝাইবার উপায় নাই, পার্থিব আনন্দের মধ্যে মনুষ্য যাহা দর্ব্বপ্রধান বলিয়া জানে, তাহাই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া কথঞ্চিৎ বুঝাইতে ও বুঝিতে হয়। পার্থিব ভোগানন্দের মধ্যে ন্ত্রী শুরুষের সঙ্গমজনিত আনন্দই সর্ব্বপ্রধান, ইহা সর্ব্বসন্মত ও সর্ব্বান্তুত। সেইজন্ম ভগবান প্রীকৃষ্ণ যোগমায়া প্রভাবে न्त्रोপुरुरावत क्रीड़ात चाय नीना कतिया, अमृक्यमभौ प्रयूषामिशतक রাসানন্দের দিক্ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রুতিতেও ঠিক এই কথাই আছে। ঋগ্বেদের জ্যেতিব্রাহ্মণে বলিয়াছেন.— 'মনুষা ষেমন প্রিয়তমা পত্নীর সহিত আলিপিত হইলে, অন্তর্বাহ সমস্তই ভূলিয়া যায়, সেইরূপ জীব আত্মার সহিত আলিঙ্গিত হইলে, অন্তর্বাহ্য কিছুই জানিতে পারে না।" শ্রুত্তুত সেই আত্মারই আধার-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ঐ শ্রুতিবাক্যেরই বর্থ প্রভাক দেখাইলেন ;—গোপীগণ ভাঁহার সহিত আলিঞ্চিত হইয়া গৃহ দেহালি ভুলিয়া গেলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ভগবান একাকী একই সময়ে চুই চুই গোপীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইহা মূর্ত্তিমানু ব্রহ্মের সম্বন্ধে বিচিত্র নহে। যেহেতু একই ব্রহ্মের বহুরূপে বহুত্র স্থিতি শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ কথিত আছে। জ্ঞানিগণ ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত বস্তুতে তাঁহাকে অনম্ভ সন্তারূপে অনুভব করেন কিন্তু প্রেমিক ভক্তেরা সম্ভবে বাহিরে তাঁহার আনন্দ্রন বিগ্রহ দর্শন করিয়া পাকেন, একথা প্রেমিকেরই বুঝিবার বিষয়। নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে, সকলেই বুঝিতে পারেন—একই সময়ে শত শত ভক্ত একত্র অবস্থান করিয়া ভগবন্ম র্ত্তি ধ্যান করিলে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ হাদয়ে ও সম্মুখে ধোয় রূপ দেখিতে পান; অত্যের সম্মুখে পান না। গোপীগণ একই স্থানে একই সময়ে সকলে মিলিত হইয়াই কাত্যায়নীর নিকট নন্দনন্দনকে পতিরূপে পাইবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ভক্তাধীন ভগবান্ও সেই জন্য একই সময়ে সকলেরই অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। বিশ্বাস-বাসিত প্রেমের সহিত চিম্ভা করিলে, ইহাতে সংশয় থাকে না। শ্রুতিও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন :—যিনি এক হইয়াও অনেকের কামনা পূর্ণ করেন, তাঁহাকে ভজনা করিলেই জীব শাস্তি লাভ ভগবানের এই লীলা ঐ শ্রুত্যথেরই অভিনয়। তাঁহারা যে, মণ্ডলাকারে দাঁড়াইয়াছিলেন, নিত্যরাসের অনস্ততা প্রদর্শনই তাঁহার অভিপ্রায়। মণ্ডলের আদি অস্ত নির্দেশ করা बाग्न ना, देश मकलारे बुरबन। जगवान जनामिकान इटेरक অনস্তধানে অনস্তরূপে অনস্ত হলাদিনী শক্তিগণের সহিত বিহার করিতেছেন, তাহার আদি অস্ত নাই, স্থুতরাং তাহাও মণ্ডলা কার। ত্রীরুন্দাবনের রাস তাহারই বিকাশ মাত্র। ত্রন্ধাবৈবর্ত্ত পুরাণে বলিয়াছেন, গোলোক নামক অপ্রাকৃত ভশ্পবদ্ধানে অযুত্ত যোজন বিস্তৃত চন্দ্র-মণ্ডলাকার রাসমণ্ডল শোভা পাইতেছে। পুরাণ-বাকাস্থ অযুত যোজনের অর্থ অনস্তই বুঝিতে হইবে। নর্ত্তক ও নর্ত্তকাগন মণ্ডলাকারে দাঁড়াইয়া নৃত্যুগীত করিলে অধিকতর শোভা হয়, ইহা মণ্ডলের বাহু অভিপ্রায়। নৃত্যুগীতাদি মানুষানন্দের পরিচায়ক; অত্রত্রব ভগবান্ যে. গোপী দিগকে লইয়া নৃত্যুগীতাদি করিয়াছিলেন ক্ষুদ্রবৃদ্ধি মানবকে ক্ষুদ্রানন্দের ভিতর দিয়া ক্রমে ক্রমে পরমানন্দে লইয়া যাওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য, রস পোষণও অবাস্তর অভিপ্রায় বটে। জলক্রীড়া ও বনক্রীড়ার অভিপ্রায়ণ্ড ঐরূপ।

অচিন্ত্যপ্রভাব ভগবান্ ঐক্র ঐবিদ্যাবনে আপন অমোঘ ইচ্ছানুসারে কখনও ভৌতদেহে কখনও বা চিন্মর দেহে লীলা করিতেন। অভিনিবেশের সহিত আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি চিদানন্দদেহেই রাসলীলা করিয়াছিলেন। সজাতীয় গ্রী-পুরুষেই বিহার হইয়া থাকে, বিজ্ঞাতীয়ে হয় না; অত এব রাসবিহারিণী গোপীরাও চিদ্র্যপিণী। ভগবানের ও গোপীদিগের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহে হস্তপদাদি সমস্ত অঙ্গপ্রভাঙ্গ ছিল; কিন্তু তৎসমৃদয় ভৌতিক স্থুল অঙ্গপ্রতাঙ্গ নহে। যাহারা অপাণিপাদ শ্রুতির অর্থ ভাবনা করিতে পারেন তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারিবেন। স্থনিপুণ চিত্রকরের অঙ্কিত স্থন্দরী যুবতীর

চিত্র অনেকে দেখিয়াছেন। উহার বাত্তবুগল মুণালের স্থায় স্থ্রগোল ও স্থকোমল, পয়োধর পীনোন্নত এবং পরিহিত ব্স্ত কোথাও নত কোথাও উন্নত বলিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়; কিন্তু হাত বুলাইয়া দেখিলে কিছুই নাই, একেবারেই সমতল। ভাবময় ভগব'নের ও ভাবময়ী গোপীদিগের শ্রীবিগ্রহে সমস্ত অঙ্গপ্রভাঙ্গই আছে. প্রেমিক ভক্ত দেখিতেও পায়: কিন্তু ভৌতিক হস্তদারা ধরা যায় না। শুকদেব বলিয়াছেন - "ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চরম ধাতৃ অবরুদ্ধ করিয়া গোপীদিগের সহিত বিহার করিয়াছিলেন। ভত্তদৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, চিন্ময় দেহে গাভুই নাই, স্থভরাং অবরুদ্ধ করিবেন কি ? স্থুল দৃষ্টিতে দেখিলেও ইহা অসঙ্গত নয়। যুবতী রমণীর আলিঙ্গনে কামবিজয়ী উর্দ্ধরেত। যোগীগণেবও ধাতৃক্ষরণ হয় না। ইহার হেতৃ নির্দেশ করিয়া আরও বিস্তারপূর্বক বলিতে পারিতাম; কিন্তু তাহাতে অগত্যা অনেকের নিকট অশ্লীলরূপে প্রতীয়মান অনেকগুলি শব্দ ব্যবহার করিতে হয়: স্ততরাং কোমলমতি পাঠক পাঠিকাদের লঙ্জার আশঙ্কায় ক্ষান্ত রহিলাম ; দেহতত্ত্ত সুধীগণ বুঝিয়া লইবেন। শুকদেব বলিয়াছেন, ভগবান এীকৃষ্ণ আত্মাতেই অবরুদ্ধ-সৌরত ছইয়া গোপীদিগের সহিত বিহার করিলেন। শ্রীধরস্বামী সৌরত শব্দের অর্থ করিয়াছেন চরম ধাতু। আমরাও তদসুদারেই ব্যাখ্যা করিলাম। কিন্তু আমাদের মনে হয় "সৌরত শব্দের অর্থ স্থরত-জন্য আনন্দ অর্থাৎ যাঁহাতে সুরত জন্ম আনন্দ নিতাই অবকৃদ্ধ রহিয়াছে অর্থাৎ যিনি আত্মারাম। ফলতঃ রাসলীলা অতি পবিত্র ও কামগন্ধহীন; ইহা অপ্রাকৃত মাধুর্যাপ্রেমে জীবের ভগবং-

প্রাপ্তির আদর্শ। ত্রংধের বিষয় এই যে, একণে অনেক নব্য সভ্য বিজ্ঞাবিজ্ঞ লোকে ইহার উপরিভাগ মাত্র দেখিয়া অশ্লীল বোধে অবহেলা করেন।

ভগবানের বিহার তুই **প্রকা**র। তিনি গোলোক-নামক নিজ নিত্যধামে চিদান দময়ী নিজ স্বরূপশক্তিদিগের সহিত বিহার করিয়া নিভাই নিজানন্দ আস্থাদন কারতেছেন। (गालाक-विद्याद बाइड नारे, मभाखि नारे, वामना नारे जर নিজানন্দ আস্বাদন ভিন্ন অন্য কোনও ফল নাই। রসময়-বিগ্রহের নিত্যবিহারে যে অলৌকিক রদের নিত্যামূভব হয়, তাহাই ব্রন্ধাণ্ডস্থ সকল রুসের শ্রেষ্ঠ আধার ও আদি: এই নিমিত্ত উহার নাম আগুরস অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ও প্রথম রস। ইহা ভিন্ন স্থির প্রথমে ভগবান্ ঈশ্বররূপে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সহিত বিহার করেন; ঐ বিহারের কথাই তিনি অর্জ্জনের নিকট বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—"প্রকৃতি আমার যোনি অর্থাৎ গর্ভাধান-স্থান: আমি উহাতে চিদবীর্ঘ্য নিক্ষেপ করিলে, উহা হইতে সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হয়।" এই বিহারে ইচ্ছাও আছে এবং ভূতোৎপত্তিরূপ ফলও আছে। এই বিহারে যে অমানুষিক রদের উল্গাম হয়, তাহা জ্বগৎস্তির আদি কারণ; এই নিমিত্ত তাহাকেও আছারদ বলে। গুণ-সম্বন্ধ ও ফলকামনা থাকায় ইহা পূর্ব্বোক্ত আছরদ হইতে নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়-তর্পণের বাসনা ও ভৌতিক লিঙ্গসম্বন্ধ না থাকায ইহা অশ্লীল নহে। বিভিন্ন স্থল চিহ্নবিশিষ্ট নরনারীদিগের বিহারে যে রসের উৎপত্তি হয়, তাহা সম্ভানোৎপাদনের কারণ; এই নিমিত্ত তাহারও নাম আগ্ররস; কিন্তু ইহা প্রায়ই জননেন্দ্রিয় প্রণোদিত; স্কুতরাং সংসারের প্রধান প্রয়োজনীয় হইলেও অশ্লীল হইয়া পড়িয়াছে। ঐ আগ্ররস বারনারী বা পরনারী-সক্ষ্মীয় হইলে অতাস্ত অশ্লীল হয়; কারণ তখন উহা কেবল ইন্দ্রিয়-তর্পণের অভিলাষেই হইয়া থাকে এবং উহাতে জগতের কোনও উপকার নাই। সন্তানোৎপাদনের বাসনা একেবারেই না থাকায় উহা আগ্ররস বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারে না।

যদিও ঐ ত্রিবিধ রদেরই সাধারণ নাম আছারস, তথাপি উহাদের ভিন্ন ভিন্ন অন্বর্থ নামও আছে। নরনারীর আছারস শৃঙ্গ অর্থাৎ গ্রীপুং-চিহ্ন অবলয়নে উৎপন্ন; এ জন্ম উহার নাম 'শৃঙ্গার-রস'। প্রকৃতীশ্বরের মিলন-জনিত রস স্প্তির আদিকারণ বলিয়া উহারই বিশিষ্ট নাম 'আছারস'। প্রেমময়ী স্বরূপশক্তি-দিগের সহিত আনন্দময় ভগবানের বিহার জনিত রস সক্ষপ্লশৃষ্ঠা, নিতা, শুদ্ধ ও মধুরাদপি মধুর; এজন্ম উহাই প্রকৃত 'মধুর রস'। ঐ রদেই সকল রদের পর্যাবসান এবং ঐ রদের আস্বাদন পাইলেই জীবের যাভায়াত সমাপ্ত হয়; সেই জন্ম প্রচলিত কথাই আছে— "মধুরেণ সমাপয়েৎ"।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জাবের মঙ্গলের জন্ম নিজ নিতালীলা ও স্থিটিলীলা অভিনয় করিয়া উভয়ের অবস্থা ও আনন্দগত তার-ভূম্য দেখাইলেন। শ্রীবৃন্দাবনে নিতালীলা ও ভারকায় স্বস্থ্ট সংসারলালা দেখাইলেন। শ্রীবৃন্দাবনে গোপীকৃষ্ণের সন্মিলনে মধ্যবর্তী ঘটক নাই, মন্ত্র নাই, সম্প্রদাতা নাই এবং বিবাহও নাই। গোপীদিগের অকপট মাধুর্য প্রেমই ঘটক, শ্রীকৃষ্ণনাম-সভীর্তনই মন্ত্র, অনন্যগামী স্থবিমল চিত্তই সম্প্রদাতা এবং শ্রীকৃষ্ণে আত্ম-সমর্পণই বিবাহ। পক্ষাস্তরে রুক্মিণী প্রভৃতি সকামা মহিষীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণসন্মিলনে সমস্ত লৌকিক ব্যবস্থাই ছিল।

ভগবান্ শ্রীরন্দাবনে শত শত নিক্ষামা গোপীর সহিত বিহার করিয়াছিলেন ; কিন্তু কাহারও একটি সন্তান হয় নাই, পক্ষান্তরে রুক্মিণী-প্রভৃতি যোড়শ সহস্র মহিষীদিগের প্রত্যেকের দশ দশ পুত্র ও এক এক কন্যা হইয়াছিল। ইহাতেই নিকাম-(প্রমে ।ও দকাম সংকল্পে ভগবৎদেবার ফলবৈষম্য প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণপ্রাণা গোপীদিগকে কখনই ধনজন-বিয়োগজনিত শোক তাপ সহ্য করিতে হয় নাই, পক্ষাস্তরে প্রত্যুমহরণে রুক্মিণী ও সত্রাজিং-বিনাশে সত্যভামা যারপর নাই কাতর হইয়াছিলেন। পরিশেষে ভগবান অসংখ্য জনসকুল যত্নকুল এক দিনেই ধ্বংস করিয়া স্বস্থ সংসারের ক্ষণধ্বংসিতা প্রদর্শন করিলেন। শ্রীরুলাবনের একটি পশুপক্ষারও ধ্বংস দেখাইলেন না; অতএব শ্রীরন্দাবন-লীলাই শ্রুত্যক্ত আনন্দুময় মূত্তিমান্ পরত্রন্ধের আনন্দময় অনশ্বর নিত্যলীলার আদর্শ। সেই অপ্রাকৃত বৃন্দাবনলীলার মধ্যে মধুর রসময় রাসলীলাই জীবের চরম ও পরম সাধনার ফল।

তত্ত্বত্ত সজ্জনগণ অবশ্যই লক্ষ্য করিবেন, গুণময় মলিন আদিরস হইতে সামান্যতঃ জগতের স্থাষ্টি, কামমর অশ্লীল আদিরস হইতে চরাচর সমস্ত জীবের উৎপত্তি এবং গুণগন্ধ ও কামসম্বন্ধশূন্য মধুর-নামক অতি পবিত্র অনস্ত আদিরসেই জীবের চিরবিশ্রাম ও অনস্ত আরাম। পার্থিব আদিরস সেই পবিত্র মৃল মধ্র রসেরই ক্রম-বিকৃতি এবং সেই স্থপবিত্র মূল মধ্র রস এই পার্থিব অল্লীল আদিরসের অবিকৃত যথার্থ প্রকৃতি; স্থতরাং জীব অনস্ত ও অজ্ঞান-মূলক উপাধি পরিত্যাগপূর্বক প্রকৃতিগত প্রেমের আশ্রয়ে এ মূল মধ্র রসের আস্বাদন পাইলেই প্রকৃতিস্থ হইল, শাস্ত্রোক্ত স্বরূপে অবস্থান করিল এবং পরাপ্রকৃতিরূপে আনন্দঘন মূর্ত্তিমান্ পরব্রক্ষের সহিত আলিঙ্গিত হইয়া গেল। তাহারই নাম রাসলীলা। সে লীলার ক্রিয়া নাই, ফল আছে; সম্ভোগ নাই, আনন্দ আছে এবং কামনা নাই তৃত্তি আছে। পার্থিব আদিরসের আশ্রয় ভিন্ন সে লীলার যৎকিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যায় না; সেই জন্য বেদে, পুরাণে এবং বেদান্ত দর্শনেও উহারই সহিত উপমা দিয়া পরম রসময় লীলানন্দের কথঞ্জিৎ দিক্ প্রদর্শন করিয়াছেন। পরম কৃপাবান্ ভগবান্ও পার্থিব শৃঙ্গার রসের ছলে সেই অপার্থিব পরমতত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

তত্বামুসন্ধান না করিয়া কেবল ছলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে রাসলীলায় কাহারও সংশয় কাহারও বা ঘূণা উপস্থিত হয় ভক্তচ্ডামণি পরীক্ষিং লোকসংশয়ের আশক্ষা করিয়া, শুকদেবকে জিজ্ঞাদা করিলেন—মুনিবর! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মগংস্থাপন ও অধর্মাপনয়নের নিমিত্ত অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; ছবে ধর্ম্মের কর্ত্তা, বক্তা ও রক্ষিতা হইয়া পরনারীসঙ্গরূপ অধর্মাচরণ করিলেন কেন? বিশেষতঃ তিনি নিজানন্দেই সর্ববদা পরিতৃপ্ত; তবে কি অভিপ্রায়ে এরূপ লোক-বিগর্হিত আচরণ করিলেন

পরীক্ষিতের প্রশ্নে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ঞ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রকা বলিয়া তাঁহার অটল বিশাস ছিল। এজন্য তিনি (म मच्युक श्रम कर्त्रन नारे: (करन लाक-भिकार्य नौनात्र হেতু জানিতে চাহিয়াছিলেন। শুকদেব বলিলেন,—দেখ পরীক্ষিৎ! ধর্মাধর্মের রহস্ত অত্যস্ত তুর্বেবাধ্য, একের পক্ষে যাহা অধর্ম, অন্যের পক্ষে তাহা অধর্ম না হইতেও পারে। জগতে কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া, অপাদান, সম্প্রদান, করণ ও অধিকরণ সমস্তই ত্রহ্মময়। যাঁহাদের এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে এবং যাঁহারা কামাদি রিপু ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিরের বশীভূত নহেন তাহাদিগকে তেজীয়ান্ বলে। তাঁহারা কোনও কার্যাই আমি করিতেতি বা অন্ম কেহ করিতেছে বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা সকলই ব্রহ্মময় ও ব্রহ্মকার্য্য দেখিয়া থাকেন: এজন্য তাঁহাদের কার্য্য-বিশেষে অন্মের অধন্মপ্রতীতি হইলেও তাহা অধর্ম নহে। তাহাদের লে:কিক অসংকর্ম্মে অধর্ম্ম নাই এবং লোকিক সৎকর্ম্মে ধর্মত নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন,—পদ্মপত্রস্ত জলের ন্যায় পাপপুণ্য বন্ধজ্ঞানীকে স্পর্শ করিতে পারে না, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষণ্ড অর্জুনকে পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিয়াছেন। ব্রহ্মমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কুপা ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞানও হয় না। যাহারা কুঞ্চের কুপাপাত্র, তাঁহারাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভে পাপপুণ্য অতিক্রম করিতে। পারেন। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ. মনুষ্যুও ঘাঁহার কুপায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ধর্মাধর্ম অভিক্রম করিতে পারে, সেই স্বয়ং মূর্ত্তিমান্ ব্রন্মের আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কোথা ?

"আরও দেখ, যিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা, কাহার নিয়মে তাঁহার ধর্মাধর্মের বন্ধন হইবে ? আরও একটি গৃঢ় বিষয় বলিতেছি; স্মরণ রাখিও; যাহারা লোকিক পাপাচরণ করে, কেবল তাহারাই পাপী নহে, যাহারা পাপীকে পাপী বলিয়া মনে করে, বিতীয়-দর্শন-বশতঃ তাহারাও পাপী। যখন সোপাধিক মনুষাকেও পাপী মনে করিলে পাপী হইতে হয়, তখন যে ব্যক্তি নিরুপাধি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে পাপাশকা করে, সে পাপী হইতেও পাপী। যাহারা অবিদ্যার বশীভূত, তাহারাই পাপপুণ্য দেখে; স্তুতরাং পাপ বা পুণ্যের আচরণ করিয়া থাকে; স্বয়ং অবিদ্যা যাঁহার আজ্ঞাকারিণী তাঁহার পাপপুণ্য কোথায় ? ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—'কেম্মফলে আমার স্পৃহা নাই; স্কুতরাং কর্ম করিলেও আমার কর্ম্ফল হয় না।''

মহারাজ! আরও একটি কথা বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে; যদি কোন ভেদদর্শী কামপরায়ণ পুরুব, প্রীকৃষ্ণ ও জ্ঞানিগণের দৃষ্টান্তে সাহসী হইয়া ঐরপ আচরণ করে. তবে তাহার ঘোর নরক হইতে নিস্তার নাই। জ্ঞানরূপী মহাদেব হলাহল পান করিয়াছিলেন বলিয়া, অন্য কেহ পান করিলে মরিবেই মরিবে। অভএব সর্ববসমর্থ মহাপুরুষেরা যাহা করেন, সাধারণ লোকে ভাহা কথনই করিবে না; তাঁহারা যাহা আদেশ ক্ষরন, ভাহাই করিবে এবং ষে কর্ম ভাহারা স্বয়ং করেন, অপরকে করিতে আদেশও করেন ভাহাও করিবে।"

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এক্ষণে অনেক অতত্বদশী পাষও শুকদেবের ঐ শেষোক্ত অমূল্য উপদেশে অবহেলা করিয়া জাপন আপন অসং প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত করিবার নিমিন্ত বাহ্য বৈষ্ণববেশ ধারণ পূর্বেক স্থপবিত্র বৈষ্ণবসমাজের উপর কালিমা ঢালিতেছে। আরও তুঃখের বিষয় যে, অদৃশুমূথ ঐ সকল ত্রাত্মা অনেক সরলপ্রকৃতি গৃহন্থের গৃহে গলহস্তের পরিবর্ণে গৌরবলাভ করিয়া সমধিক প্রশ্রম পাইতেছে।

চিকিংসা করিতে হইলে কিছুদিন রোগের ভোগ দিয়া পরে প্রশাননের ঔষধ প্রয়োগ করাই উচিত। সেইরূপ শিষ্যকে সংপথে আনিতে হইলে, প্রথমে কিয়ংকাল শিষ্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অমুরূপ উপদেশ দিয়া. পরে প্রকৃত তত্ত্বোপদেশ দেওয়াই সদ্গুক্র কর্ত্ত্বা। মহারাজ পরীক্ষিৎ সর্ব্বময় শ্রীকৃষ্ণের পরদার আশঙ্কা করিয়াছিলেন; গুরুকুল-চূড়ামণি শুকদেব প্রথমে তাহাই স্বীকার করিয়া, কৈমৃত্যন্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রতা প্রতিপাদন পূর্ব্বক প্রকৃত তত্ত্বকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

শুকদেব বলিলেন,—'মহারাজ! ভোমার আশক্ষামুদারে

ক্রীক্ষের পরদার-স্পর্শ স্বীকার করিলেও তাঁহাতে দোষস্পর্শ হয় না. ইহা ভোমাকে বৃঝাইলাম। এখন প্রকৃত তত্ত্বকথা বলিতেছি শুন। সর্ব্বময় 'শ্রীক্ষণ্ডের পরদারই নাই; তবে পরদার-স্পর্শ জন্য পাপের সম্ভাবনা কোথায়? যে শ্রীকৃষণ্ড গোপীদিগের, গোপদিগের এবং চরাচর সমস্তজীবের অস্তরে পরমাত্মস্বরূপে সর্ব্বদাই বিরাজিত রহিয়াছেন, তিনিই লীলাবিগ্রহে গোপীদিগের সহিত বিহার করিয়াছিলেন; অতএব তাঁহার কেইই পর নাই; তিনি আপনার নিত্য শক্তির সহিত অস্তরে বাহিরে নিতাই বিহার করিয়া থাকেন। কঠশ্রুতি বলিয়াছেন,—

"যেমন অগ্নি স্কারণে সকল পদার্থের অন্তরে থাকিয়াও বাহিরে প্রভাক্ষ প্রকাশ পায়, সেইরূপ সর্বময় পরপ্রক্ষ সমস্ত পদার্থের অন্তরে বাহিরে বিরাজিত আছেন।" কুফলীলা এই শ্রুতি-বাক্যেরই মৃত্তিমান্ অর্থ। বিখাতে বৈদান্তিকগ্রন্থ পঞ্চদশীতেও বলিয়াছেন, ''পূর্ণ-অন্বয় আনন্দ-স্বরূপ পরমাত্মা নিজ মায়ায় জগৎ স্পষ্টি করিয়া জীবরূপে স্বয়ং তাহাতে প্রবেশ করিয়ো নিজ মায়ায় জগৎ স্পষ্টি করিয়া জীবরূপে স্বয়ং তাহাতে প্রবেশ করিয়া চেবকারপে সেবনীয় হইলেন এবং মর্জ্যাদি অধম দেহে প্রবেশ করিয়া দেবকারপে আপানিই আপনার সেবা করিতে লাগিলেন।'' অতএব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনার সহিত আপনিই ক্রীড়া করিয়াছিলেন; তাঁহার পরদার নাই।''

ভগবানের লালা তুই প্রকার; প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। তিনি
নিজ একাংশে ব্র্লাণ্ডরূপে পরিণত হইয়া নরদেবাদি নানারূপে
যে লালা করেন, তাহা প্রাকৃত লালা—ভগবানের একপাদ
বিভৃতি মাত্র। ইহা ভাতিতে আছে এবং ভগবান্ নিজেও
অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন। আর নিতাধামে নিজস্বরূপে নিজস্বরূপ
শক্তির সহিত যে আনন্দময়ী নিতালালা করিয়া থাকেন, তাহাই
অপ্রাকৃত লালা ও ভগবানের ত্রিপাদবিভৃতি। শরণাগত
ভক্তগণকে সেই লালায় লইয়া যাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবান্
শ্রীব্রজ্থামে সেই লালাই প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"ভগবান্ কি অভিপ্রায়ে এরূপ শৃঙ্গার-রসের লীলা করিলেন ?''

क्षकरत्व विलालन,---'भशताक ! श्रमकृशामय जगवान्

প্রীকৃষ্ণ আপন ভক্তগণকে অন্তগ্রহ করিবার নিমিন্ত মানবাকৃতি ধারণ করিয়া ঐরূপ লীলা করেন; নাহা শুনিয়া শৃঙ্গার-রসপ্রিয় সাধারণ লোকেও ক্রমে ক্রমে ভগবংপরায়ণ হইবে।"

সারগ্রাহী রসজ্ঞ ভক্ত ছলনাময় শৃঙ্গাররস গ্রহণ না করিয়া তাহার ভিতর দিয়া অপ্রাকৃত মধুরাদপি মধুর রস আস্বাদন পূর্ব্বক পরমানন্দলাভে অপিনাকে চরিতার্থ করিবেন এবং শৃঙ্গার-রসপ্রিয় সাধারণ লোকে সার গ্রহণ করিতে না পারিলেও অন্ততঃ শৃঙ্গার রদের লোভেও শ্রবণ করিতে করিতে ভগবন্নামের গুণে ক্রমে ক্রমে সারতত্ত্ব উপনীত হইবে। সর্বলোক-স্কু**হৎ** ভগবান একুফের করুণার সীমা নাই; তিনি আত্মারাম হইয়াও অরসজ্ঞ অভক্তদের অধঃপতন দেখিয়া, তাহাদের উদ্ধারের জন্য প্রাকৃত নটনটীর ন্যায় শৃঙ্গাররসের গ্রন্থিনয় করিলেন। বস্তুশক্তি বুদ্ধির খপেক্ষা করেনা, ইহা সকলেই জানেন, অতএব শৃঙ্গাররস মনে বরিয়া পরানন্দময়ী লীলা শ্রবণ করিলে জীব যে, স্থিরানন্দ প্রাপ্ত হইবে, ইহা বিচিত্র নতে। স্বন্দপুরাণে বলিয়াছেন—"কৃষ্ণ নাম মধুর অপেকাও মধুর, মধল অপেকাও মঙ্গল ও সমগ্র নিগম-লতার চিন্ময় ফলস্বরূপ; শ্রদ্ধায় হউক, হেলায় হউক, ঐ নাম একবারমাত্র গ্রহণ করিলে নরমাত্রেই পরিত্রাণ পায়।"

অনেকে অতিরঞ্জিত পৌরাণিক কথা বলিয়া স্কন্দপুরাণের অভিপ্রায়ে অবহেলা করিতে পারেন; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অলীক বা কেবল পৌরাণিক কথা নহে। ঐ বাক্রেরই পরিপোষক বৈদান্তিক মতও দেখাইতেছি। বেদান্তদর্শনের প্রধান গ্রন্থ পঞ্চদশী বলিয়াছেন,—''ভ্রম স্বই প্রকার; সংবাদী ভ্রম ও

বিসংবাদী ভ্রম। মণিপ্রভায় মণিভ্রান্তি হইলে, ভাহাকে 'সংবাদী' ভ্রম বলে; আর দীপপ্রভায় মণিভ্রান্তি হইলে, ভাহার নাম 'বিসংবাদী' ভ্রম। মণিপ্রভায় মণিভ্রম হইলে ভাহাও ভ্রম এবং প্রদাপপ্রভায় মণিভ্রম হইলে ভাহাও ভ্রম; ভ্রমাংশে উভয় ভ্রমই সমান হইলেও ফললাভাংশে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যদি একব্যক্তি দূর হইতে আবরণান্তর্গত প্রদীপের প্রভা দেখিয়া উহাই মণিজ্ঞানে গ্রহণ করিতে যায় এবং যদি আব একব্যক্তি দূর হইতে আবরণান্তর্গত মণির প্রভা দেখিয়া উহাই মণিজ্ঞানে গ্রহণ করিতে যাবার প্রভা দেখিয়া উহাই মণিজ্ঞানে গ্রহণ করিতে ধাবমান হয়, তবে উভয়েরই ভ্রান্তি হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রথম ব্যক্তি মণি পাইবে না, দ্বিভীয় ব্যক্তি পাইবেইন সেইরূপ সংবাদী ভ্রমে ব্র ক্ষাপাসনা করিলে, উপাসনা দিদ্ধ হয় এবং প্রমানন্দ্ররূপ যুক্তিও পাওয়া যায়।"

এখন সকলে বিবেচনা করুন, মনুষ্য মাত্রেই স্বভাবতঃ কেবল অচ্ছিন্ন আনন্দেরই অনুসন্ধান করিতেছে। স্বচতুর বা ভাগ্যবান্ লোকে সেই অভিলিখিত নিত্যানন্দ লাভার্থ আনন্দময় ভগবানেরই উপাদনা করেন। কেল কেল মনে করেন প্রার্গ্ত ভগবানের উপাদনা করেন। কেল কেল সরমানন্দম্তি ভগবানের ছলনাময় শৃঙ্গার রদেই পরমানন্দ অনুসন্ধান কলেন অর্থাৎ শৃঙ্গার রদের লীলা বলিয়া শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে চাহেন; কেহবা সংস্কারের বিষম্য় বিষয়েই আনন্দ পাইবার চেষ্টা করেন। যে সকল রসজ্ঞ ভক্ত আনন্দ লাভার্থ সাক্ষাৎ আনন্দময়কেই আশ্রয় করেন, ভাঁহাদের আনন্দলাভে সংশারই নাই; যাঁলারা আনন্দলাভের নিমিন্ত আনন্দময়েরই বাহাপ্রভাস্তরপ শৃঙ্গাররসে আনন্দ

পাইতে চাহেন, তাঁহাদের ভ্রম মণিপ্রভায় মণিপ্রান্তির ন্যায় সংবাদীভ্রম; স্কুতরাং তাঁহারাও কালে পরমানক্ষ পাইবেন। পুরাণে ভগবন্ধামের আকর্ষণী শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে; বেদান্ত দর্শনও তাহা স্বীকার করেন। পঞ্চদশী বলিয়াছেন,—"সান্ধি-পাতিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি যদি মুমূর্ফালে প্রলাপ বশতঃ নারায়ণের নাম উচ্চারণ করে, তাহাতেও সে দেহাস্তে মুক্তি পাইবে; কেন না তাহাও সংবাদী ভ্রম।"

এক্ষণে শৃঙ্গাররস-জ্ঞানেও রাসলীলা ভাবণ ও কীর্ত্তন করিলে যে মুক্তি হয়, তাহা শান্ত্র প্রমাণে স্থির হইল ; কিন্তু যুক্তিপ্রিয় বাক্তিগণ তাহা সহজে স্বীকার করিবেন না। তাঁহাদের সম্ভোষের নিমিত্ত কিঞ্চিং যুক্তি প্রদর্শন উচিত বোধ করিতেছি। মমুদ্যমাত্রেরই পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মের অভ্যাস-জনিত সংস্কার পর পর জন্মে বিনা চালনায় আপন কার্য্য করিয়া যায়: ইহা জন্মান্তরবাদি-মাত্রেই স্বীকার করিবেন। পূর্ব্ব জন্মে বা বর্ত্তমান জন্মে বাল্যাবধি যিনি ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, অফুক্ষণ নারায়ণনাম অভ্যাস করিয়াছেন এবং বিপদের সময় অস্থ প্রতিকার না করিয়া, নারায়ণ বলিয়াই ডাকিয়াছেন, পরজন্মে বা বর্তমান জন্মে মৃত্যুরূপ বিষম বিপদের সময় তাঁহার জিহ্বায় নারায়ণ নাম বিনা যতে আপনা আপনিই উচ্চরিত হইবে. ইহা স্থির। চিরাভাস্ত নামের সংস্কাররূপ শক্তিই তাহার কারণ। বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি প্রলাপেও যে নারায়ণ বলে, ভাহাও সাধারণ প্রলাপ নহে. - পুনঃ পুনঃ অভ্যাদের ফল। অনেকে মৃত্যুকালে বিনা অমুরোধে নানা প্রকার সাংসারিক অসার ও অমূলক কথা অনায়াদে বলিয়া যায়, কিন্তু হরিনাম বলিতে অমুরোধ করিলেও বলে না,—প্রত্যুত বিরক্ত হয়; আবার এক এক জন বিনা চেষ্টায় ও বিনা অনুরোধে কেবল হরিনামই করে, এরূপ ঘটনা সর্ব্বদাই শুনিতে এবং দেখিতেও পাওয়া যায়। বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি কেবল প্রলাপে নারায়ণ নাম করিয়াই যে মুক্তি পায়, তাহা নহে; দৃঢ়বিশ্বাদের সহিত অনুক্ষণ নামাভ্যাসে অপ্রকটভাবে তাহার মুক্তি হইয়াছিল, অন্তিমকালের নাম অয়ত্নে উপলক্ষা হইল মাত্র। যে সকল লোক শৃঙ্গাররদের লোভে প্রাকৃত কুৎসিত নাটক ও উপস্থাস না পড়িয়া বা না শুনিয়া, ভগবানের রাসলীলার কথা পড়িতে ও শুনিতে চাহেন, তাহাদেরও পূর্ব্দঞ্চিত স্থকৃতি স্বাকার করিতেই হইবে। তাঁহারা যে, ক্রমে ক্রমে পরম রদের আস্বাদন পাইয়া মুক্ত হইবেন, তাহাও স্থির। অনেকে বলিবেন,—এখন মুদ্রাযন্ত্রের কুপায় প্রায় সকলেই ভাগবতোক্ত রাসলীলা পড়িতেছে ও শুনিতেছে অথচ অনেকের ভাহাতে রুণাও দেখিতে পাওয়া যায় কেন ? এবং মুক্তিইবা হয় না কেন ? আমি বলিব,— দ্বণা করিয়া পরিত্যাগ করাই পূর্ব্বদঞ্চিত ত্রন্ধতির পরিচায়ক। ঘুণা না করিয়া পুনঃ পুনঃ নিবিষ্টচিত্তে আলোচনা করিলে, পরম রসের আস্বাদন অবশ্যস্তাবি। অতএব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছলক্রমে শৃপ্লাররদের লীলা দেখাইয়া ভক্তাভক্ত সকলকেই যে পরম অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু বড়ই তুঃখের বিষয় কালমাহাজ্যো দশচক্রে ভগবান্ও ভূত হইতে বসিয়াছেন।

মোকাভিলাষী পরীক্ষিৎ যে শ্লোকে শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং তম্ববিশারদ শুকদেব যে পঞ্চে উত্তর করিয়াছিলেন, ঐ তুইটি পছের উপর দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরীক্ষিৎ কেবল রাসলীলার অভিপ্রায় জানিতে চাহিয়াছিলেন কিন্ত শুকদেব ভগবানের আবির্ভাব হইতে তিরোভাব পর্যান্ত সমস্ত লীলার অভিপ্রায় বলিয়াছিলেন। ইসাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, কেবল রাসলীলা শুনিলেই জীব ভগবানে তৎপর হইবে না : ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরাকার ধারণ করিয়া যে যে লীলা করিয়াছিলেন, সে সমূদায় লীলাই শ্রবণ করিলে জীব ভগবানে তৎপর হইবে। ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্ম বা ভগবান্ ভিন্ন আর কিছুই নাই, ইহা বুঝিলেই জীব ব্রহ্মপর বা কৃষ্ণপরায়ণ হইতে পারে ৷ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নরাকারে আবিভূ ত হইয়া ইচ্ছামুদারে নানা লীলায় নানা শক্তি প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তিনি ভিন্ন কোনও পদার্থ নাই এবং তিনি ভিন্ন কোনও শক্তি নাই। আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব লালার বর্ণনায় পুনঃ পুনঃ এ বিষয় আলোচনা করিয়াছি। তত্ত্বের সহিত মিলাইয়া শ্রীকুফের সমস্ত লীলা শ্রবণ, মনন, নিদিধাাসন করিলেই জীব তাঁহাকে সর্বময় বলিয়া জানিতে পারিবে এবং তাঁহাকে দর্বনয় বলিয়া জানিলেই তৎপর হইবে: অন্তথা কিছতেই নহে। তবে ষে, শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন, "নিরুত্তি পরেয়ং পঞ্চাধাায়ী" তাহাও ঠিক। ভগবানের ব্যাশ্য লীলা পরস্পরায় নিবৃত্তি পাইবার কারণ এবং নিবৃত্তির অব্যবহিত উপায় রাসলীলা।

কৃষ্ণসর্বস্থ যোগিবর শুকদেব এইরূপে প্রতন্ত্ব প্রদর্শনপূর্ক্তিক পরীক্ষিতের সংশয়-নিরাস করিয়া, প্রীক্ষের অত্যাশ্রুত্যা
অলৌকিক প্রভাব দেখাইবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার রলিলেন—
মহারাজ। রাসলীলা প্রবণ করিয়া অজ্ঞলোকেই প্রীক্ষে
কলঙ্কারোপ করে; কিন্তু প্রীকৃষ্ণ যাহাদের পত্নীগণকে লইয়া
বিহার করিয়াছিলেন, তাহারা তাহার উপর দোষারোপ করে
নাই; তাহারা আপন আপন পত্নীদিগকে আপন আপন পার্ষে
শয়ানই দেখিয়াছিল। কৃষ্ণমাতা যশোদাও সমস্ত রাত্রি আপন
পূত্রকে নিজশয়ায় শয়ান দেখিয়াছিলেন। অসাধ্যসাধিনী
মায়া বাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, তাঁহার পক্ষে এরূপ অসাধ্যসাধন
বিচিত্র নহে। সংসারেও এরূপ স্কচতুর কলাচিৎ দেখিতে
পাওয়া যায়, যিনি পুল দেহদারা পরিবার-বর্গের তুষ্টিসাধন
করিয়াও অন্তরে অনুক্ষণ ভগবানের সহিত বিহার করেন।
ঐরূপ ভক্তই ভগবানের রাসলীলায় অধিকার।"

ইহার পর রাসলীলা শ্রবণ ও কীর্ত্তনের ফল কীর্ত্তিত হইয়াছে। শুকদেব বলিলেন,—"মহারাজ! যে ব্যক্তি ব্রজবালাদিগের সহিত ভগবান্ বিষ্ণুর রাসলীলা শ্রদ্ধার সহিত নিরস্তর শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, তিনি অচিরে ভগবানের প্রতি পরাভক্তি লাভ করিতে পারেন এবং তাঁহার হাদয়স্থ উৎকটারোগ্রহক্ষপ কাম চিরদিনের জন্ম বিদ্রিত হয়।"

এতক্ষণ পর্য্যস্ত যেরূপে রাসলীলা আলোচিত হইল, তদমুসারে শুকদেব-কথিত ফলকীর্ত্তন অতীব সঙ্গত। যেমন উদ্ভাপময় ভপনের বহিঃন্থিত তাপনীশক্তি পৃথিবীস্থ পদার্থ সকলকে উত্তপ্ত করে; ঐ সকল পদার্থগত উত্তাপের বৃদ্ধি হয়, ব্লাস হয়, ধ্বংসও হয় , কিন্তু সূর্য্যের স্বরূপন্থ তাপের বৃদ্ধি নাই, হ্রাস নাই, ধ্বংসও নাই, সেইরূপ ভগবানের স্প্রি-স্থিতি-প্রলয় কারিণা বহিরঙা শক্তি বাহ্য জগতের কার্য্য করিয়া থাকেন। ঐ শক্তিতে কার্যান্তর আছে, রূপান্তর আছে ও. ভাবান্তর আছে এবং বুদ্ধি আছে, হ্রাস আছে, ধ্বংসও আছে; স্থৃতরাং অতর্পণীয় কন্দর্পের চপলতাও আছে। কিন্তু আনন্দময় ভগবানের ফ্লাদিনীনামী স্বগত স্বরূপশক্তি অনাদিকাল হইতে একরপে ও একভাবে তাঁহার সহিত আলিঙ্গিতই আছেন. বাহ্য স্প্রি-স্থিতি- প্রলয়ের সঙ্গে তাঁহার কোনও সম্বশ্ধই নাই। উহাতে ভগবদানন্দ আস্বাদন ভিন্ন কার্য্যান্তর নাই অপ্রাকৃত প্রেমের প্রতিষ্ঠা ভিন্ন গুণাভিব্যঞ্জক রূপান্তর নাই ও অপ্রতিহত প্রফুল্লতা ভিন্ন ভাবান্তর নাই; স্বতরাং চুর্দেশ-কন্দর্পের দৌরাক্সাও নাই। পরানন্দ-পরিত্ত্তা ভগবৎ-স্বরূপ-শক্তির নিকটে কন্দর্প বিশ্বিত, মোহিত ও স্তম্ভিত। সেখানে কাম লজ্জিত হইয়া আত্মরূপ পরিবর্ত্তন-পূর্বক প্রেম হইয়া হলাদিনী শক্তির সহিত ভগবদানন্দ আস্বাদনেই নিরত: অপরকে উৎপীড়ন করিতে তাহার ইচ্ছা নাই.—শক্তি নাই. - অবসরও নাই। এইরূপ লোকাতীত অচিন্তনীয় হলাদিনী শক্তির মহাভাবময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট বিগ্রহের নাম রাধা বা প্রধানা গোপী। তাঁহারই অনুবর্ত্তিনী মূর্ত্তিমতী বুত্তি সকলই তাঁহার সহচরী বা ললিতাদি স্থী। এইরূপ গোপীদিগের সহিত আনন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা নিবিষ্ট-

চিত্তে শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলে, জীব উৎকট কামরোগের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিবে, তাহা আর বিচিত্র কি ? এখন বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, জীবের বেদপুরাণোক্ত চরম সাধন ও পরমফল প্রভাক্ষ প্রদর্শনই রাদলীলার অভিপ্রায়।

রাসলীলা-সম্বন্ধীয় সকল কথারই সামপ্তস্থ হইল; কিন্তু এখনও একটি প্রশ্নের আকাজ্ঞা রহিয়াছে। বোধ হয় তাহার উত্তর অতি সহত্ব ও স্বাভাবিক মনে করিয়াই পরীলিৎ জিজ্ঞাসা করেন নাই। তবে আমিই জিজ্ঞাসা করি। যদি গোপীগণ ভগবানের নিত্যশক্তি হইলেন, তবে তাহাদিগকে পরকীয় করিয়া সঙ্গেতে আহ্বানপূর্ব্বক বিহার করিবার প্রয়োজন কিছিল ? পরিণীতা পত্নী করিয়া বিহার করিলেইত পারিতেন, তাহা করিলে, বহিরদ্ধ লোকের নিকট তাঁহাকে লাঞ্ছনা সহ্ব করিতে হইত না।

নব্য বৈষ্ণব পণ্ডিভগণ ইহার বেশ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন;
কিন্তু ভবের সহিত মিলাইয়া দেন নাই। তাঁহারা রসিকচূড়ামণি ছিলেন; স্থভরাং রসাস্বাদনেই মগ্ন থাকিভেন; নীরস
ভবের দিকে বড় যাইভেন না। তাঁহারা বিস্যাছেন—"স্বকীয়
অপেক্ষা পরকীয় রসে অধিকতর স্থাস্বাদন হয়; রসরাজ
ব্রীকুষ্ণ পরকীয় বসের আস্বাদন-লোভে ঐরপ করিয়াছিলেন।"

কথাটা ঠিকই বটে, কিন্তু আসল কথা ভাঙ্গিয়া না বলিলে, মলিন হাদয়ে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার ভাব আসিয়া পড়ে। ভাসল কথা;—তিনি বাস্তবিক্ই পরকীয়-প্রিয়; স্বকীয়কে

পরকীয় করিয়া সঙ্কেতে আহ্বানপূর্ব্বক বিহার করাই তাঁহার স্বভাব এবং অনাদিকাল হইতে তাহাই করিতেছেন। তিনি হলাদিনীরূপা নিজ স্বরূপশক্তিদিগের সহিত এবং শুদ্ধ জীবরূপা স্বরূপ-শক্তির সহিত নিভাধামে নিভাই ক্রীড়া করিতেছেন: তথাপি পরের সহিত ক্রীড়া না করিলে তাঁহার স্বখবোধ হয় না. অথচ পর খুজিয়াও পান না: কেননা শক্তিযুক্ত তিনি ভিন্ন আর ত কিছুই নাই। পরের মধ্যে আছে, ত্রিগুণাত্মিকা বহিরঙ্গা অপরা শক্তি: তিনিও জড়; তাঁহার খেলিবার ক্ষমতা নাই: এমন কি. বেদাস্তে তাঁহার অস্তিত্বেও সংশয় করিয়া অর্ক্লসকা মাত্র স্বীকার করিয়াছেন। যাহাই হউক পরকীয়-প্রিয় ভগবানকে পর লইয়া খেলিতেই হইবে; স্বতরাং তাহাকেই আপন চৈত্যের কিঞ্চিং আভাস দিয়া জাগাইলেন এবং তাঁহা দ্বারাই অস্থায়িভাবে ব্রহ্মাগুনামে একটা প্রকাণ্ড ক্রীড়াভূমি নির্মাণ করাইয়া লইলেন। পরে স্বকীয় শুদ্ধজীবরূপা পরাশক্তিকে বহুভাগে বিভক্ত করিয়া বহুরূপিণী অপরা শক্তির সহিত মিলাইয়া দিলেন। ভগবদিচ্ছায় জীব অপরা শক্তির কুহকে পডিয়া তাহার সক্ষেই আত্মীএতা করিল; ভগবানের পর হইয়া গেল। এই জন্মই শ্রুতি বলিয়াছেন, — "পরমেশ্বর আপন ইচ্ছায় বহু হইলেন এবং ব্রহ্মাণ্ড স্থান্তি করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন।"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ভগবান্কে পরকীয় রস আস্বাদন করিতেই হইবে; স্থভরাং মৃগ্ধজীবকে বেদবাক্যে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিলেন। সোভাগ্য ক্রমে যে ব্যক্তি সে আহ্বান শুনিতে পাইল ও বুঝিতে পারিল, দে অপরা প্রকৃতির নির্দ্মিত গৃহদেহাদির সঙ্গে আস্তরিক সন্তম্ম ছাড়িয়া দিল; এবং তাহার অগোচরে অস্তরে অস্তরে গোপনে পরমাত্মীয় পরমানন্দের সহিত বিহার করিতে লাগিল; তৎপরে যথা সময়ে দেহাবসান হইলে আবার নিত্য লীলায় প্রবেশ করিল। মায়ামুশ্ধ মমুষ্য এই প্রকৃত পরকীয় রসের রহস্থ সহসা বুঝিতে পারিবে না বলিয়া কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া এবং স্বকীয়া হলাদিনী শক্তিকে পরকায়া করিয়া বেদার্থ-বাচক বংশীর গানে আকর্ষণ-পূর্বেক প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। পরকীয় রসের ইহাই প্রকৃত তাত্মিক অভিপ্রায়।

নব্য বৈষ্ণবগণ শ্রীক্ষরের প্রেমপাত্রা শ্রীরাধাদি গোপীদিগকেই পরকীয়া বলিয়া ধরিয়াছেন, কিন্তু মনোযোগের সহিত ব্রজলীলা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলে স্পষ্টই বৃক্তিতে পারা যায় যে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ব্রজলীলাই পরকীয়া। ব্রস্থাম শ্রীকৃষ্ণের পরকীয় নিবাস, ব্রজরাজ নন্দ তাঁহার পরকীয় পিতা, ব্রজেশরী যশোদা তাঁহার পরকীয়া মাতা, শ্রীদামাদি ব্রজবালক তাঁহার পরকীয় স্থা; পীত ধটা, পিচ্ছচ্ড়া ও নূপুরাদি তাঁহার পরকীয় ব্রোলক্ষার এবং বনে বনে গোচারণও তাঁহার পরকীয় ব্যবসায়; ফলতঃ সমস্ত ব্রজলীলাই তাঁহার পরকীয় লালা। অতএব বেদ, বেদান্ত, ও গীতাদি অধ্যাত্মশান্ত্র আলোচনা করিয়া কৃষ্ণলীলার অনুশীলন করিলে স্পষ্টই বৃক্তিতে পারা যায় যে, বিশ্বময় বিষ্ণুর বিপুল ব্রহ্মাণ্ড-লীলার প্রকৃত তত্ত্ব প্রদর্শন পূর্বক পরকীয় প্রায় স্থকীয় জীবগণকে স্ব-স্বন্ধণে অর্থাৎ স্বকীয়ভাবে

লইয়া যাওয়াই ব্রক্ষ-বিহারী বংশীধারীর অপার করুণামূলক অভিপ্রায়।

শাস্ত্রামুসারে বুঝিতে পারা যায় যে, অচিস্ত্য-শক্তি পরুত্রহ্মই साजिमिक मोमात अजिशास सकीय अः मस्त्रभ मोरागरक মায়াবলে পরকীয়ের স্থায় করিয়া ব্রহ্মাণ্ডে লীলা করিতেছেন। পর না থাকিলে আপনা আপনিই ক্রীড়া হয় না স্বতরাং তিনি অদ্বিতীয় হইয়াও আপনিই অস্থ্যাংশে বিভক্ত হইয়া আপনিই আপনার পরকীয় হইয়াছেন। জীব ভগবন্মায়ায় মুগ্ধ হইয়া প্রমাত্মীয় ভগবানকেই পর মনে করিতেছে, ইহাই তাঁহার ব্ৰহ্মাণ্ড লীলা। শ্ৰীমন্তাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়—এ কথা স্বয়ং এক্ষার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে— এক্ষা এক্ষা বলিতেছেন, ''আত্মস্বরূপ তোমাকে পর মনে করিয়া এবং পর-স্বরূপ দেহাদিকে আত্মা মনে করিয়া পুনর্ব্বার আত্মাকে বাহিরে অনুসন্ধান করে, আহা অস্ক জীব-সমূহের অভূত অজ্ঞতা।" জগতে কাহারও সহিত কাহারও কোনও সম্বন্ধ নাই. প্রমাত্ম-স্বরূপ একমাত্র ভগবানের সহিতই সকলের নিত্য ও সত্য সম্বন্ধ। জীবগণ অজ্ঞান বশতঃ আপনারাই ভগবানের পরকীয় হইয়া তাঁহাকে "পর মনে করিতেছে কিন্তু তিনি কাহাকেও "পর মনে করেন না, তাই আবার বেদাদি বংশীর গানে জীবগণকে স্বদমীপে আহ্বান করিতেছেন এবং গুরুরূপে গানার্থ বুঝাইয়া দিতেছেন। ইহাই লীলাময়ের ব্রহ্মাণ্ড-লীলা এবং এই লীলা প্রত্যক্ষ (एथाइयात जगुरे प्रा-निधित मर्वलोला-नीर्य खतुर उजनीला · এবং ব্রজ্ঞলীলার শিরোভূযণ স্বরূপ এই রাসলীলা। ভগবানের ব্রজ্বলীলা প্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া এই ভাবে পরকীয় রস বুঝিলেই জীবের মুক্তি অবশ্যস্তাবিনী, পক্ষাস্তরে, কেবল প্রাকৃত উপপতি ও উপপত্নী সম্বন্ধীয় কর্দর্য্য পরকীয় রস মনে করিলে—নরক— নরক—অনস্ত নরক।

এতন্তিন্ন আরও একটি সাধনসম্বন্ধীয় উপদেশপূর্ণ অভিপ্রায় আছে। লোকে কথায় বলে,—"শাম রাখি, কি কুল রাখি।" এ কথা এখন পরিহাদ-মধ্যেই পডিয়া গিয়াছে: কিন্তু ইহা বেদপুরাণাদি শাস্ত্রের নিষ্পীডিতসার ও শেষ কথা। সাধক সাধনপথে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হউলে মনে মনে ঐরূপ আন্দোলনই করিয়া থাকে। সাধক বৃঝিতে পারে, কুলের সঙ্গে অর্থাৎ প্রাকৃতিক সংসারের সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধের গন্ধ থাকিতে শ্রামস্থন্দরকে পাওয়া যায় না , তুই দিক রাখা চলেও না . একদিকই রাখিতে হইবে :---হয় সংসার না হয় শ্রাম। অতএব সর্বভাগী অকিঞ্চন না হইলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ইহাই ত সকল শাস্ত্রের সার কথা। ভগবান গোপীদিগকে নর্ববিত্যাগিনী করিয়া ভাষাই দেখাইলেন: লৌকিক শাস্ত্রানুসাবে অত্যাজ্য পতি পর্যান্ত ত্যাগ করাইলেন। যদি ভগবান গোপীদিগকে পরকীয়া না করিয়া স্বকীয়াই করিতেন, তবে অত্যাজ্য-পতি-পরিত্যাগ প্রদর্শন করা হইত না; এই অভিপ্রায়েও গোপীদিগকে পরকায়া করিয়ছিলেন। শ্রুতি বলিয়াছেন;—''এক-বৃঞ্চবাদী বিহঙ্গ-যুগলের স্থায় জীবাত্মা ও পরমালাল পরম স্থা, উভয়ে নিতাই একত্র অবস্থান করে।" ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়; পরম পুরুষ পরমেশ্বরের সহিত স্থাভাবেই জীব নিতা-নিবদ্ধ। পতিপত্নী ভাবই স্থোর শেষ দীমা; অতএব নিক্ষাম পতিভাবে ভগবান্কে পাইলেই জীব আপন নিত্য স্বরূপে অবস্থান করিল। ভগবানের রাসলীলা এই চরম শিক্ষা ওপরম সাধনের আদর্শ।

শ্রীমন্তাগবতে পুরাণের দশটি লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথম সর্গ অর্থাৎ ঈশ্বর-কর্তৃক পঞ্চ তন্মাত্র, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি সক্ষাস্ষ্টি; দিতীয় বিদর্গ অর্থাৎ ব্রহ্মাকর্তৃক চরাচর জীবের স্ষ্টি, তৃতীয় স্থিতি অর্থাৎ স্থিপালন জন্য বিষ্ণুরই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষ; চতুর্থ পোষণ মর্থাৎ ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ; পঞ্চম উতি অর্থাৎ কর্মবাসনা; ষষ্ঠ মন্বস্তুর অর্থাৎ মনু প্রভৃতি সাধুদিগের আচরিত ধর্ম: সপ্তম ঈশানুকথা অর্থাৎ ভগবানের অবতার ও ভক্তদিগের পবিত্র কথা : অষ্টম নিরোধ অর্থাৎ প্রলয়কালে সোপাধিক জীবের ঈশবের লয়; নবম মুক্তি অর্থাৎ অন্যথারূপ পরিত্যাগ পূর্ব্ব 🕫 জীবের স্বরূপে অবস্থান, দশম আশ্রয় অর্থাৎ জ্ঞানী, যোগীও ভক্তভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান এই তিন প্রকার শান্তি নিকেতন। সানন্দেই জীবের শান্তি, বিশ্রাম ও আরাম ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন: সং ভিন্ন চিৎ নাই. চিং ভিন্ন আনন্দ নাই, ইহাও স্থাগণ-সম্মত। ব্রহ্মও সচিচদানন্দ্ পরমাত্মাও সচ্চিদানন্দ এবং ভগবানও সচ্চিদানন্দ। এই নিমিত্ত ঐ তিনই জীবের আশ্রয়। তথাপি ব্রহ্ম, প্রমাত্মা ও ভগবানে স্বরূপতঃ বৈলক্ষণ্য আছে। সৎ-প্রধান হইলে ব্রহ্ম, চিৎ-প্রধান হইলে প্রমাত্মা এবং আনন্দ-প্রধান হইলেই ভগবান্। শ্রীরুষ্ণই দেই মৃত্তিমান্ স্বয়ং ভগবান্; স্বতরাং শ্রীকৃষ্ণই পরমাশ্রয়। পরমানন্দের নিয়ত সন্তাবাচক কৃষ্ণনামেও

শানন্দ; সহাস্থবদন, নবাসুদখাম, নিত্যকিশোর, ত্রিভঙ্গ কৃষ্ণরপেও আনন্দ; পীতধড়া, মোহনচূড়া, মোহনমুরলী, মূখর নৃপুর ও বনমালা প্রভৃতি কৃষ্ণবেশেও আনন্দ; স্থশান্ত কমনীয় কৃষ্ণভাবেও আনন্দ এবং বংশীবাদনরূপ কৃষ্ণকার্যেও আনন্দ;— কৃষ্ণ আনন্দময়। শ্রীকৃষ্ণই ''আনন্দময়োহভ্যাসাং'' এই বেদাস্কুস্তের লক্ষ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

টীকাকার-চূড়ামণি শ্রীধরস্বামা শ্রীকৃষ্ণকে "আশ্রিভাশ্রয়, ক্লগদাশ্রয় ও পরমাশ্রয় বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীব্রজধামে আপনার ঐ ত্রিবিধ আশ্রয়ভাই দেখাইয়াছেন। আশ্রিভ ব্রজবাসীদিগকে সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া আশ্রিভাশ্রয়ভা, উদরে ব্রক্ষাণ্ড দেখাইয়া জগদাশ্রয়ভা এবং ব্রক্ষবালাদিগকে পরমানন্দে পরিভৃপ্ত করিয়া পরমাশ্রয়ভা প্রদর্শন করিয়াছেন। অভএব যাগ, যজ্ঞ, ব্রভ, নিয়ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি প্রভৃতি সর্ব্বসাধণের চরম ও পরম ফল যে, এই রাসলীলা, ইহা স্থির।

পূর্ণরাসে নিধিলাভি-নিবেশ দলন।
আনন্দ গোপালে প্রেম গোপীর মিলন॥
মালন হইয়া ছুঁই স্থবিমল রাস।
ক্ষমা-কর রাধাকান্ত ভাবি নিজ দাস॥
পরশি বিমল প্রেম করিয়াছি দোষ।
ক্ষমা কর ব্রজবালা, করিওনা রোষ॥

ক্ষমা কর কলিরাজ এ অবোধ নরে। তব প্রজা হয়ে পূজে তব বৈরিবরে॥

মদনমোহনরূপে শ্রীরাধারমণ,
বিহরে হরষে রাসে হের রে নয়ন।
প্রেমের পুতলী যত গোপবালা, নিকুঞ্জকানন রূপে করি আলা,
রিচয়া মণ্ডল যেন হেমমালা, নাচে তালে তালে ফেলিয়া চরণ।
শানন্দমূরতি গোলোকের পতি, তুই পাশে দেখে সকল যুবতি,
বামেতে লইয়া রাধা রসবতা মণ্ডলের মাঝে মুরলীবদন।
প্রেমানন্দে মেলা এরাসলীলায়, এ আনন্দে ক্রমানন্দ লজ্জা পায়
হেন কুপা হবে কবে বা আমায়, হৃদয়ে করিব রাস দর্শন॥
মদনমোহনরূপে শ্রীরাধারমণ।
বিহরে হরষে রাসে হের রে নয়ন॥

দাও দাও রাধে দাও দয়া করি মদনমোহনে প্রেমের লেশ, প্রেমময়ী তুমি প্রেম ত তোমারি তাই বাঁধিয়াছ প্রেমে পরেশ। তুমি নিরমল রদের নিধান, তোমারি কারণে রাদের বিধান, তোমারি কারণে শুধু ভগবান্, ধরেন মদনমোহন বেশ। দাও ললিতাদি রাধা-সহচরী, দাও প্রেমকণা দাও কুপা করি, ভোমরাই প্রেমদেবা-অধিকারী, তোমাদেরি কাছে আছে জানি বেশ। প্রতিত অধ্য আমি অতিছার, তোমরা সকলে দয়ার আধার,

ধরিত্ব চরণে ছাড়িব না আর, করিলাম পণ জীবন শেষ।

দাও দাও রাধে দাও দয়া করি মদনমোহনে প্রেমের লেশ। প্রেমময়ী তুমি প্রেম ত তোমারি তাই বাঁধিয়াছ প্রেমে পরেশ।

বাঁশীতে অবলাকুল নাশেন ঈশ্বর।
ইহাতে বিশাস যার সেই ভাগ্যধর॥
চাপলে লিখিকু লীলা কণামাত্র যাঁর।
দেই কৃষ্ণ-প্রীতিমাত্র কামনা আমার॥

শ্রীকুফার্পণমস্ত

## ভাগবভাচার্য্য

## প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত নালকান্ত দেব-গোস্বামি-

মহাশয়ের বিরচিত গ্রন্থাবলী।

## "শ্রীক্লঞ্চরাসলীলা" সম্বন্ধে সংবাদপত্রের মন্তব্য।

ক্রিক্সন্থরাস্ক্রীলো-প্রভূপাদ শ্রীনীলকান্ত গোশ্বামী ভাগ-বতাচার্য্য কর্ত্ব অনুমোদিত, ব্যাথ্যাত এবং সম্পাদিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ৪১৩+৪+॥• পৃঠা, কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ২।•

আন্ত্রান সা ।—এইথানি পাঠ করিয়া আমরা পরম আনন্দ লাভ করিলাম।
এযাবৎ বঙ্গভাষায় রাসলীলার এরপ বিস্তৃত, প্রাঞ্জল ও সমাক্ বিশ্লেষণ
আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। বর্তুনানে অধিকাংশ লোকই প্রীরুষ্ণের
বস্ত্রহরণ, রাসলীলা প্রভৃতিকে নিতান্ত অগ্লীল বলিয়া মনে করিয়া থাকেন—
শুধু তাহাই নহে— নিজেরা মহধি-প্রণীত ভক্তিশান্তের অন্তন্তলে পৌছিতে
না পারিয়া আপন আপন কচি অনুসারে উহার কদর্থ করতঃ তাহাই বিজয়হন্দৃভি-নিনাদে লোকসমাজে প্রচার করিতে যান। প্র প্রকার স্বভাববিশিষ্ট লোকগণকে আমরা গোস্বামী মহোদয় প্রণীত শ্রীকৃষ্ণনীলামৃত ও
শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা পাঠ করিতে সনির্বন্ধ অন্তরোধ করিতেছি। আবার এক
শ্রেণীর লোক আছেন, থাহারা পূর্ব্বোক্ত লোকসমূহের নিন্দাবাদে উত্তাক্ত
হুষা বৃন্দাবনের প্রকট রাসলীলা প্রত্যাথ্যানপূর্ব্বক উহার আধ্যাত্মিক
ব্যাখ্যাই প্রদান করিয়া থাকেন, আমরা এ মতেরও সম্পূর্ণ বিরোধী।

প্রভুপাদ স্বগ্রন্থে প্রাকৃত রাসনীলাকে উড়াইয়া না দিয়া, ইহা যে

বাস্তবিকই লোকলোচনের গোচরীভূত ইইয়াছিল, তাহা শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি নিতা, আধ্যাত্মিক ও প্রাক্ত রাসলীলার অতি স্থান্দর ও হল্প ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এতদ্বাতীত যে সকল হল আশ্রয় করিয়া ধর্মকঞ্কার্ত মানব সকল আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত ধর্মের বিপ্লব উপস্থিত করিতে পারে, তিনি সেই সেই স্থলে সামাজিক স্থী ও ভক্তবুন্দকে তত্তৎ বিষয়ে সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

বৃন্দাবনের রাসলীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য আমরা সংক্ষেপে গ্রন্থকর্ত্তারই কথা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব।

"আনন্দময় ভগবানের হ্লাদিনী নামী স্বগত স্বরূপ শক্তি অনাদিকাল হইতে একরূপে ও এক ভাবে তাঁহার সহিত আলিঙ্গিত আছে; বাহা সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের সঙ্গে তাহার কোনই সংস্রব নাই। উহাতে ভগবদানন্দ আস্বাদন ভিন্ন কার্য্য,স্তর নাই,—অপ্রাক্ত প্রেমের প্রতিষ্ঠা ভিন্ন গুণাভিব্যঞ্জক রূপান্তর নাই, এবং অপ্রতিহত প্রফুল্লতা ভিন্ন ভাবান্তর নাই; স্থতরাং হর্দর্প কন্দর্পের দৌরাত্মাও নাই। পরানন্দপরিত্থা ভগবংস্করপ শক্তির নিকট কন্দর্প বিশ্বিত, মোহিত ও স্বস্থিত।" (৪০৬ পূর্চা)

"এক্স্টেই পরমাত্ম-স্বরূপে নিথিলজীবের দেহরূপ আধারে অবস্থান করিরা, আপনিই আপনার সহিত ক্রাড়া করিতেছেন; তাঁহার কেহ পর নাই; স্কুতরাং পরদার নাই। বহিদ্স্তিতে দেখিলে গোপীর সহিত ক্লফের বিহার, কিন্তু অন্তর্দ্ন্তিতে দেখিলে ক্লফেরই সহিত ক্লফের বিহার।" (৬৮২ পূর্চা)

"দেই অনাদি সিদ্ধ নিত্যরাসণীলাই জীবের স্থথবোধের জন্ম শ্রীবৃন্দাবনে প্রাকৃত রাসণীলা আকারে অভিনীত হইয়াছে।" (৩০৮ পৃষ্ঠা)

• "প্রত্যেক গোপীর বামে ও দক্ষিণে শ্রীক্লফকে দেথিয়া হৃদয়স্থ আধ্যাত্মিক রাসনীলা ও নিত্যধামস্থ নিত্যরাসনীলার তত্ত্ব অবগত হইতে পারি।" (৩১৮ পৃঃ) গোস্বামী মহোদয় সমাজের ও মানব সাধারণের দৃষ্টি প্রাক্তত তত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমরা চিরক্তত্ত্ব। তাঁহার স্থায় প্রকৃত ভক্ত ও বৈক্ষবের মুর্থনি:ম্ত নিম্নলিধিত বিষয়গুলি সকলেরই প্রণিধান সহকারে অনুধাবন করা উচিত। "ভগবান্কে পাইতে হইলে তিলক মালার প্রয়োজন হয় না; কেবল মনের প্রয়োজন, কেবল নিরস্তর ধ্যানের প্রয়োজন।" (২৮৫ পুঃ)

এই প্রকার বছকথা উপদেশচ্ছলে প্রদন্ত হইরাছে। সমুদর কথা বলা বা তাহার সারোদ্ধার এই স্থানে সম্পূর্ণ অসম্ভব। পিপাস্থ পাঠকগণ মূল পুস্তক পাঠ করিবেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই বে, প্রভুপাদ শুধু রাসদীলার ব্যাথ্যা করিয়াই ক্ষাস্ত হয়েন নাই, তাৎপর্য্যাংশে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের স্থল স্থল বিষয়গুলিও অতিস্থল-বর্মপে বিবৃত করিয়াছেন।

হিন্দুপতিকা।— জীর্ফরাসলীলাই এই গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়।
জীমদ্রাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের মূল সংস্কৃত শ্লোক, অষম, জীধরস্বামীর টীকা,
মূল শ্লোকের বঙ্গামুবাদ ও বঙ্গভাষায় শ্লোক ও টীকার তাৎপর্য্য, এই গ্রন্থে
সঙ্কলিত হইরাছে। জীযুক্ত গোস্বামী মহাশয় তাৎপর্য্য অনেক হর্কহ
তত্ত্ব সরল সহজ্ঞ কথায় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভক্তিবাদের দিক্
দিয়া দার্শনিক ভাবে লীলাতত্ব ব্যাথ্যা করিয়া তিনি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের
মহোপকার করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয় নানা শাস্তে স্ক্পণ্ডিত। তাঁহার তাৎপর্য্য খুব স্থনদর হইয়াছে। তিনি স্থানিপুণ সমালোচকের ভায় ''ইত্যেবং দর্শয়স্তান্তান্চেকর্নোপোন বিচেতসঃ।" এই শ্লোকাংশের প্রকৃত স্থান নির্দেশ করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। এ অংশ অযথাস্থানে হওয়ায় বস্তুতই গোল ঘটিয়াছে। যাঁহারা শাস্ত্রপ্রেমিক এবং বিশদ

ভাবে শ্রীক্ষণলীগাওরের রস আস্বাদন করিতে ইচ্চুক, তাঁচারা এই গ্রন্থ পাঠ করিলে আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন। আমরা এই সদ্গ্রন্থের ভূম:প্রচার কামনা করি। শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আমরা শ্রীমন্তাগবতের আরও অনেক স্থানের ভাৎপর্যা গুনিবার আশা করি।

তার্চ্ছিন। — প্রভূপাদ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গোষামী ভাগবতাচার্যা প্রণীত "শ্রীক্ষণুৱাদদীলা" নামক পবিত্র প্রত্থানি পাঠ করিয়া, আমরা বার পর নাই পরিভূপ্ত ওমুক্ষ ইইয়াছি। সংস্কৃত শ্লোকগুলির অন্তর ব্যাথা ও বঙ্গান্তবাদ ও প্রাঞ্জল অনুবাদে মূল শ্লোকের ভাবার্থ কুত্র পি পরিত্যক্ত ইয় নাই। অবিকন্ত সর্ব্বভেই ভাষার সামঞ্জন্ত ও স্থাস্পতি রক্ষিত ইইয়াছে। ভাৎপ্র্যাভাগ্টুকু গ্রন্থের বিশেষত্ব।

ভাষা-সৌন্দর্য্যে, ভাষগান্তীর্য্যে এবং বিচার-চাতুর্যে। ইহা এক অভিনব জিনিং হইরাছে। ইহাতে শ্রীমন্ত্রগারতাক্ত রাসলীলার মূল শ্লোকগুলির তাত্ত্বিক ভাবে ব্যাথ্যা ও বিচার দেখিয়া মনে হয়, সাধক প্রস্থকার গোস্বামী মহাশয় শৃস্পার রুগোল্লদিত রাসলীলার অভান্তরে মহামুনি শুক্দেব গোস্বামীর তাত্তিক ভাষটুকু স্বয়ং গ্রহণ করিয়া প্রস্কুকে উহা উপলব্ধি কর্ইয়াছেন।

বাহাশুলার রসের আবরণ দেখিয়া বিনি রাসলীলাকে অল্লীল ননে করেন,
এই তাৎপর্যা পাঠ করিয়া তিনি বছকাল-পুষ্ট মত পরিবর্তন করিতে
বাধা ইইবেন এবং জ্ঞান'লোক-উদ্ভাগিত স্থীয় সাধনপথের অমুসন্ধান
পাইয়া নিজেকে সার্থক ও ধন্ত মনে করিবেন। নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, ইহা
পাঠে উন্মার্গগামী হিন্দু নিঠাবান্ ও ধন্মপ্রাণ ইইয়া উঠিবে। বাঙ্গালীর ঘরে
গ্রহ্পানি গৃহপঞ্জিকার ন্তায় রক্ষিত ইউক, ইহা আমাদের আন্তর্গিক কামনা।
বিশ্ব ক্রিয়ালীলা।" এ গ্রন্থ কিরপ উপাদের ইইয়াছে,
তাহা ব্রাইবার চেন্টা করিব না। আপনি মিটায় নিঃশেষ করিয়া
পরকে তাহার রসাস্বাদে বঞ্চিত করিতে নাই। বাঁহারা মানিয়া থাকেন

ক্ষম্বস্ক ভগবান্ সম্বস্গ, রাদরদিক শ্রীভগবানের দেই সমস্ব রসজ্ঞ ভক্ত সাধককে আমরা সাদরে প্রীতিভরে এই গ্রন্থ পাঠ করিবা ইহার রসাস্বাদে ভৃপ্তিলাভ করিতে অন্ধরাধ করি।

প্রিনাকা নি ।—তাঁহার বসাল মধুর ব্যাখ্যার কলিকাতার কৌন্ত্নী তইতে কেরাণী বাবু পর্যন্ত কে না মুগ্ধ হইয়াছে ? প্রবীণ না হইলে রসিকতার পরিপাক হয় না। শ্রীপাদ নীলকান্তের ব্যাখ্যায় রস তাই মৃত্তিমান্ হইয়া উঠে। ব্যাখ্যা ত সকলের ভাগ্যে শুনা ঘটিয়া উঠে না; শ্রীপাদ ভাই রপা করিয়া রসিকশেখরের পরম রাসলীলার অপূব্দ পরম কথা ভক্তজগতে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীরাসের কথা কত লোকেই ত কত ভাবে বলিয়াছেন; শ্রীপাদের ব্যাখ্যায় কিন্তু রূপকতার আবরণ নাই। সম্প্রনারের চরম দিলান্তই পাতায় পাতায় পরিস্ফুট হইয়াছে। ভাব প্রাঞ্জল ভাষায় অনর্গল গতিতে উল্লাসভরে ছুটিয়া চলিয়াছে। রুদ্ধের প্রাণের অনুভূতি জগতে বিলাইবার পরম আকাজ্ঞা বেন প্রতি উদাহরণে প্রাণময়ী হইয়া উঠিয়াছে। বিনি এ গ্রন্থ সংগ্রহ করিবেন, তাঁহারই যে পরম কল্যাণ লাভ হইবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

নারা হ্রপ। – গারা ভগবানের রাসলালা ভাল ক'রে উপভোগ কর্তে চা'ন তাঁহারা এই বই প'ড়ে বেশ তৃপ্তি পাবেন। আমরা এই বই-থানির পুর প্রচার কামনা করি।

বিজ্ঞানী, ৩রা ভাদ ১৩২৮ দাল।— গ্রন্থানিতে ভাগবতের রাদপঞ্চাধ্যায়ের মূল, অন্বয়, টাঁকা, বঙ্গালুবাদ ও বিস্তৃত তাৎপর্য্য দেওয়া
হয়েছে। গোস্বামী মহাশয় ভক্ত ও জ্ঞানী; বিশেষতঃ তিনি ভাগবতের
অদাধারণ পণ্ডিত; স্কৃতরাং তাঁর ব্যাখ্যা যে স্কুলর আর মধুর হয়েছে
তা বলাই বাহুল্য। বইখানি বাঙ্গালী ভক্ত-সমাজের বিশেষ আদরের
জিনিষ। রাসলীলা সম্বন্ধে এ রক্ম বাংলা বই আর দ্বিতীয় নাই।

#### THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

TUESDAY, AUGUST 16, 1921.

Sree-Krishna-Rasha-Leela (in Bengali) pp. 427.—By Prabhupada Nilkanta Goswami Bhagabatacharya.

The venerable author of this holy book is the oldest pandit of the Vaishnavite school of Bengal and his very lucid and erudite exposition of the devotional scriptures is well-known. This book deals with the mysterious sport of the Lord of Love. Leela or the manifestation and sport of the Divine in the world of men is almost the special heritage of the Hindus. It is not allegorical but historical though not in the ordinary sense, its testimony being the specialised consciousness of the devotees, who always accompany the Lord. Leela or Divine Sport has got its highest interpretation in Bengal by the advent of Lord Gouranga, the prophet of Nadia. Although there are innumerable old commentaries on this dancing sport or Rasha-Leela of the Lord of All-Love, Sree-Krishna of Brindaban, and although there are devotees who enjoy this sport even now, there are sceptics who doubt the purity and noble significance of this Divine Sport. Some ingenious scholars explain away the sport as an allegory. But this is not the correct interpretation. This book, which contains the Sanskrit text of the five celebrated chapters of the Bhagabata dealing with the mysterious sport, a simple exposition of the text. Bengali translation of the same and an exposition of the deeper significance in Bengali will be a very useful and instructive study to those who want

to understand this important element of our spiritual culture.

The author gives the true interpretation just that which is extant among the true worshippers and puts it in a way that suits the modern mind in style at once simple and elegant. The book is well-printed and neatly bound, price Rs 2-4., very cheap in these hard times, to be had of Srijut Surendra Nath Sadhu, 18 Adwaita Charan Mallik Lane Calcutta. We heartily wish the book a wide circulation.

#### THE HINDOO PATRIOT, 10th SEPTEMBER, 1921.

Prabhupada Neel Kanta Goswami is already well known to the reading public for his works on Hindu religion. He is a religious teacher who does not make a parade of his learning, tiring more than instructing, but can make abstruse things simple even to the uninitiated. His annotations on the verses are lucid and impressive. We commend the book to the religiousminded and would take the risk of commending it even to irreverent people. For even those, who came to scoff, may remain to pray.

চুঁচুড়া বাজাবহ।—এর ফা-রাদলীলা—প্রভূপাদ এর ফুল নীলকান্ত গোস্বামী ভাগবতাচার্য্য কর্ত্তক অনুদিত, ব্যাথ্যাত ও সম্পাদিত। কলিকাতা ১৮ নং অবৈতচরণ মল্লিকের লেন নিবাদী এর রেক্তনাথ সাধু কত্তক প্রকাশিত। মূল ২০ মাত্র।

হিন্দুর পঞ্চম বেদ শ্রীমন্তাগবতের অন্তর্গত "রাসপঞ্চাধ্যায়" — শ্রীকৃষ্ণ-শীলার মধুর রসে ভরপুর। থাঁহারা সে রস আশ্বাদন করিতে অক্ষম,—

١

রাসলীলার নিগৃত্ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব হৃদয়য়ম করিতে পারেন না, তাঁহারা ইহাতে কামগন্ধ পাইয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীক্ষেরের লীলা যে পরম তত্ত্ব— ধ্যানগম্য, তাহা বিশ্বাসী হিল্বা বুঝেন। তবে ইংরাজী শিক্ষার প্রবল প্লাবনে, আমরা যথন বিশ্বাস হারাইয়া মুক্তি ও তকের আশ্রমে সকল তত্ত্বের মীমাংসা করিতে শিথিয়াছি, তথন ধন্মশাস্ত্রেরও ব্যাথ্যার প্রয়োজন হইয়াছে। পরম ভাগবত শ্রীমুক্ত নীলকাস্ত গোম্বামী মহাশয় শিক্ষিত বাঙ্গাণীকে সেই সকল ধর্মতত্ত্ব বুঝাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীক্ষেরের রাসলীলার তাৎপর্যা স্থলর সরল ভাষায় ব্যাথ্যা করিয়া তিনি আমাদের অশেষ শ্রমাভাজন হইয়াছেন। এই পুস্তকে শ্রীশ্রীরাস পঞ্চাধ্যায়ের মূল শ্লোক, অবয়, শ্রীধর শ্বামীর টাকা, বঙ্গায়বাদ ও তাৎপর্যা প্রদন্ত হইয়াছে। ছাগা ও কাগজ উৎক্রই।

ভারতবর্ষ: - প্রভূপাদ গোস্বামী মহাশর ইতঃপূব্বে এক্রিঞ্চনীলামৃত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ধর্মপিপাস্থগণের পিপাসা দূর করিয়াছেন, লীলামূতেরই এক অংশ রাসলীলা; গীলামূতে প্রভূপাদ রাসলীলার ইঙ্গিত মাত্র করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান গ্রন্থার ব্যাথ্যা করিয়াছেন। তাঁহার ভায় স্থপগুত ধন্মপরায়ণ আচার্য্যের নিকট হইতে আমরা যাহা প্রত্যাশা করিতে পারি, তাহাই পাইয়াছি। বইথানি ভক্তসাধকের নিকট রত্ন বিশ্বা গুলীত হইবে।

তিত্ব।—এইভাবে শ্রীক্বঞ্চলীলার ব্যাথ্যা আমরা আজ প্র্যান্ত কোথাও শুনি নাই, আর শুনিতে পাইব বলিয়া আশা হয় না। একে ত নিগম করতকর গলিত ফল শ্রীমন্তাগবত, তাহা আবার শুক্দেব গোস্বামি-পাদের অধরামৃত-স্পৃষ্ট হইয়া প্রকাশ হইয়াছে, তাহার উপর আবার গোস্বামি-পাদ বেঁ ভাবে স্থয়ক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত দ্বারা সরল অথচ মধুর ভাবে বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে বে গ্রন্থথানি কত মধুর হইয়াছে, তাহা আমরা সামান্য ভাষার প্রকাশ করিতে অক্ষম। পাঠ করিয়া মনে হয়, প্রভু শ্রীভাগবতাম্ত-রসে একেবারে আপনাকে ভ্বাইয়া রাথিয়াছেন। কোন্থানটা রাথিয়া কোন্থানটা বলিব, ভাবিয়া পাই না। আমরা পাঠকগণকে এই এক্সিঞ্জ-রাসলীলার এছথানি একবার পাঠ করিতে বিশেষ অমুরোধ করি।

### <u> একিফলীলামূত</u>

প্রভ্কার-বিরচিত সরল সংস্কৃত ও তাহার বলাহ্বাদ। ইং পাঠ করিলে ভগবান্ প্রীক্তকের প্রীক্তনাবন-লালার আর কাহারও কোনও সংশর থাকিবে না। মহাপ্রভূপাদ দেখাইয়াছেন যে, প্রীক্তকের প্রীক্তনাবন-লালা জ্ঞানীর অনুসন্ধের প্রভূতিক ব্রহ্মভন্তরই ভক্তাম্বাদ্য স্থমপুর লালামর অভিনয়। ইহাতে ১৪টা লালার বাখ্যা করা হইয়াছে,—গোলোক-লালা,অব্যব্ধ-লালা, জন্মলালা,অব্যব্ধ-সংহার, লালা,অব্যব্ধ-লালা, জন্মলালা,অব্যব্ধ-সংহার, লালিয়দ্মন, ব্রহ্মহন্ত্র, তালাদের, ব্রহ্মাছন, লালিয়দ্মন, ব্রহ্মহন্ত্র, আন্তিক্ষা, লিরিপ্রার্থন, নন্দোজার ও রাজ। অতি উত্তম কাগন্ধে মৃদ্রিত, ৪২১ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ। ১৪।২।১ নং বাহির মৃদ্বাপুর রোড, গড়পার, কলিকাতা, প্রীযুক্ত নৃপেক্রনাথ ঘোষালের নিকট, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে, বরেক্ত লাইব্রেরীতে ও সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারীতে পাওয়া যায়। মূলা ২১ তুই টাকা।

এই পুস্তক সকল সংবাদপত্তেই একবাক্যে প্রশংসিত। সংবাদপত্তের মন্তব্য সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

হিতবাদী।—"এক্ষণীলামৃত" একথানি উপাদের গ্রন্থ। এমন
মধুর সরল ও বিশুদ্ধ সংস্কৃত রচনা আধুনিক লোকে যে করিতে পারেন,
এ বিশ্বাস আমাদের ছিল না। শ্লোকগুলি পাঠ করিতে করিতে শ্ববিবিরচিত বলিয়া মনে হয়। আমরা গ্রন্থকারের বিচার-পদ্ধতি দেখিয়া মুগ্ধ

হইয়াছি। ক্লফ্ল-লীলায় অস্ত্রীশতার লেশমাত্রও নাই, সাধারণের মনে এই ভাব বন্ধমূল করিবার চেষ্টা করিয়া ভাগবতাচার্য্য মহাশয় দেশের প্রম উপ্কার করিয়াছেন।

ব্রহ্মা বিদ্যা। -- গোস্বামী মহাশর সমুদর জীবন ধরিয়া যাহা প্রচার করিয়াছেন, তাহারই কিয়দংশ এই গ্রন্থে লীলা বর্ণনা করিয়া জগৎকে গ্রন্থারে উপহার দিয়াছেন। প্রাচীন লীলাবাদের দার্শনিক তত্ত্ব হাহারা শৃত্থলাবদ্ধভাবে আলোচনা করিতে চাহেন, এই গ্রন্থের দ্বারা তাঁহারা বিশেষ সাহায়্য পাইবেন; আর য়াহারা ভক্ত, তাঁহারা এই গ্রন্থ আস্থাদন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিবেন। আমরা এই গ্রন্থানি ভক্তির সহিত্য সকলকে আলোচনা করিতে অনুরোধ করি।

#### HINDOO PATRIOT says

Such sonorious Sanskrit verse, so chaste, so elegant, so fragrant in thought, so fascinating, such expressive Bengali translation too, and yet with all their beauty, they are most serious contribution to the literature on the subject. It is impossible to put the book until every page has been perused. The book is priced at Re. 2.

স্টার ৮ গুরুদ্বাসন করেন্দ্রাপ্রাপ্র মহাশয় লিথিয়াছেন, আপনার সংস্কৃত রচনা সহজে মতামত প্রকাশ করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। তগাপি তাহা পাঠ করিয়া অতান্ত আনন্দ হওয়ায় এইটুকু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না যে, এত বিশদ ও স্থমপুর সংস্কৃত রচনা করিতে পারেন এমন বাঙ্গালী এখনও আছেন, ইচা বাঙ্গালীর অল্প গৌরবের বিষ্ণু নহে। আপনার বাঙ্গালা রচনাও তেমনই সরল ও স্থমিষ্ট, এবং তাহা হইবে না কেন ? একে ত মধুর শ্রীকৃষ্ণ গীলা বর্ণন, তাহাতে আবার শ্রাপনার নাায় জ্ঞানী ও ভক্তের শেখা।

ভারতবর্ষ ।—এই পরম পবিত্র গ্রন্থানিতে ভগবান্ এক্সঞ্জের

রন্দাবন-লীলা ব্যাথ্যা করাই পূজনীয় প্রভুপাদের উদ্ধেশ্য ছিল; কিন্তু পারম্পর্যা রক্ষার জন্ম ইহাতে গোলোকলীলাও বর্ণিত হইয়ছে। এখানি প্রথম পঞ্জ; ইহাতে রাসলীলা পর্যন্তই বিরত হইয়ছে। পূজাপাদ গোন্থামী মহাশয় এই গ্রন্থে প্রধানতঃ শ্রীধর স্থামীর টাকাই গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার পর যে ব্যাধ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহা যেমন স্থান্মর তেমনই মধুর, আবার তেমনই ভাবপূর্ণ; প্রকৃত সাধক ও লীলারসক্ত মহাত্মা ব্যতীত আর কাহারও লেখনীমুখে এরপ স্থামধুর বাণী নিংস্ত হইতে পারে না। প্রভুপাদরিতি সংস্কৃত শ্লোকগুলি এমনই স্থান্মর যে, আজকালকার পঞ্জিতগণের লিখিত বলিয়া মনেই হয় না; মনে হয়, যেন কোন মহাকবির রচিত শ্লোক পাঠ করিতেছি। তাহার পর ব্যাধ্যার কথা। অতি সহজ ও স্থালিত গান্যে ব্যাধ্যা লিখিত; কোণাও পাণ্ডিতা প্রকাশের অণুমাত্র ছিল নাই; অথচ ভাবৈশ্বর্যা পরিপূর্ণ। এই লীলামুত পাঠে সকলেই পরিহুপ্ত হইবেন। লেখক ভগবদ্গুণান্তকীর্ত্রন করিয়াই ক্যতার্থ হইরেন। লেখক ভগবদ্গুণান্তকীর্ত্রন করিয়াই ক্যতার্থ হইরাছেন, তাঁহার প্রম সফল হইয়াছে।

ভিক্তি। —এ ব্যাথ্যা যেমন ফুলর ও সরল, তেমনই মধুরতর ভাবপূর্ণ। পাঠ করিলে মনে হয়, লেখক প্রকৃতই শালারসে ডুবিয়া রিছিছন। তার পর সংস্কৃত শ্লোকগুলি এমন সরল অথচ মধুর ভাবে রচিত যে, পাঠ করিতে বা বৃঝিজে কোন কটই হয় না, অধিকস্ত পাঠ করিতে করিতে মনে হয়, এ যেন প্রাচান কোনও মহাকবির রচিত শ্লোকই পাঠ করিতেছি। আজীবন ভগবল্লীলা আলোচনা করিয়া প্রভ্ যে অমূল্য রন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, আশা করি, সকলেই সে রন্ধ সাদরে গ্রহণ করিয়া ধয় হইবেন। এমন মধুর গ্রন্থের সমালোচনা হয় না, এ গ্রন্থ নিতা অহরহ আশ্বাদনের জিনিয়। প্রভ্ ভাগবতের অসাধারণ পণ্ডিত এবং অপূক্র ব্যাথ্যাতা। আমরা তাঁহার শ্রীমুথে ব্যাথ্যা শুনিগ্রাছি, তার পর আবার এই গ্রন্থ পাইয়া প্রকৃত পংক্ষই বিশেষরূপে আপ্নাকে ধয় মনে করিতেছি।

### পঞ্চরত্ব।

পঞ্চরত্ন সর্বলোক-সমাদৃত গ্রন্থ। ইহাতে মাতা, গুরু, ধর্ম, বিবেক ও হরিনামের মহিমা বর্ণিত হইরাছে। প্রত্যেক বিষয় অতি সরল ও স্থমিষ্ট সংস্কৃত শ্লোকে বর্ণিত। অনেকে নিত্য সন্ধ্যা বন্দনার সময় পাঠ করিয়া থাকেন। ইহার সঙ্গে শতশ্লোকাত্মক শ্রীগৌরশতক সরিবদ্ধ আছে। গৌরশতকের সরল পতান্থবাদও দেওয়া হইয়াছে। মূল্য॥৫/০ কেবল শ্রীলোকাতকেন শুক্রা।০ আনা মাত্র।

## শ্রীশ্রীবংশীবিকাশ।

সরল সংস্কৃত ও তাহার পদ্যাত্রবাদ। ইহাতে শ্রীশ্রীগৌরাক মহা-প্রভুর একাত্মরূপ বংশী-অবতার শ্রীশ্রীবংশীবদনানন্দ মহাপ্রভুর আহি-ভাবের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। মৃণ্য। আনা মাত্র।

কহ্নিপুরাণ বঙ্গানুবাদ—মৃণ্য ১ টাকা মাত্র।
পতিব্রতা—সংস্কৃত শ্লোক ও পদ্যান্ত্রাদ—মৃণ্য 1• আনা ।
পিতৃত্তোত্র—সংস্কৃত শ্লোক ও পদ্মান্ত্রাদ। মৃণ্য 1• আনা মাত্র।
সত্যের জেন্স—সংস্কৃত শ্লোক ও পদ্মান্ত্রাদ। মৃণ্য 1• মাত্র।
আবার গৌর—বালাণা পদ্য। মৃণ্য 1• আনা মাত্র।
মহাপ্রভূপাদের সমস্ত গ্রন্থ ১৮ নং অবৈত্রচরণ মল্লিকের লেন,
রামবাগান শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ সাধুর নিকট পাওয়া ষায় ও
১৪২।১ নং বাহির মৃজাপুর রোড গড়পার শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ
ঘোষালের নিকট এবং ৪৩ নং মাণিকতলা খ্রীট শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রকৃষ্ণ শীলের নিকট পাওয়া যায়।

# **শুদ্দি**পত্ৰ।

| পৃষ্ঠা              | পঞ্জি       | <b>অশুদ্ধি</b>         | শুদ্ধি                 |
|---------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| ર                   | >>          | नारमन                  | ৰ্নানেন                |
| •                   | 70          | বন্দাওং                | ৰ সাওং                 |
| 8                   | >>          | চ্ছোতং                 | ক্ষে ৃতং               |
| a                   | <b>b</b> '  | ভূন                    | ভূবন                   |
| ৬                   | <b>2</b> P- | বগ্ৰহ                  | বিগ্ৰহ                 |
| 9                   | 79          | নির্তি                 | নির ডি                 |
| 16                  | 28          | কথ                     | কথং                    |
| ัล                  | ৬           | হি                     | ৰ্হি                   |
| ٥, ٢                | 9           | <b>অভ</b>              | <b>অভি</b>             |
| >6                  | Ь           | ব্ৰহ্ম                 | ৰ <b>'শ</b>            |
| 23                  | :२          | ङ् <b>य।</b>           | ভূ স্বা                |
| <b>&lt;&gt;&gt;</b> | 4           | যুগং                   | যুৰ্ গং                |
| २४                  | ٠           | <b>যেষাং</b>           | (যধাং                  |
| <b>२</b> ७          | 8           | বাসন                   | ব্যসনং                 |
| २७                  | २०          | <b>নাস্ত্যসন্ত</b> †বন | নাস্তা <b>সন্তাবনা</b> |
| <b>₹</b> ≥          | 8           | বা <b>ত্তা</b>         | বার্ত্তা               |
| <b>e</b> 8          | •           | प्तिदेव                | (मर्देव                |
| ೨                   | ٦           | <b>ৰ</b> তা            | জ <b>্তা</b>           |
| 88                  | <b>ર</b>    | শ্রেষ্ঠতম              | শ্রেষ্ঠোমত:            |

| পৃষ্ঠা     | পৃত্তি     | <b>অশুদ্ধি</b>  | শুদ্ধি                  |
|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| ¢°         | ৩          | সম্মতে          | সম্বতে                  |
| Ð          | 8          | ğ               | À                       |
| ဇ၅         | 78         | বুভূৎষু         | বু <b>ড়</b> ৎস্থ       |
| aa         | ٠          | ন্তান্বিশ্চেতি  | স্তাত্ত্বিক <b>েচতি</b> |
| <b>४</b> २ | Ħ          | বর              | বরঃ                     |
| >• (       | <b>`</b> ¢ | ম্যা            | ম্য্যা                  |
| ১০৬        | >5         | মমাপি           | ম মাপি                  |
| 222        | 24         | মাষা            | মায়া                   |
| 223        | ٠          | অন্ন            | ভক্ষা                   |
| )÷ o       | r          | यम्             | यम्                     |
| ১২৬        | Я          | বেদ্ব ্         | বোদ্ধুং                 |
| 2 , P.     | 21         | f               | নি                      |
| >8>        | >>         | বিচ্পস্থ:       | লিম্প <b>স্ক</b> ঃ      |
| 85         | •          | न्भू <b>म</b> १ | পূন্                    |
| ٠৬         | <b>ર</b> , | বন্ধনাঞ্চ       | বন্ধূ নাঞ               |
| 768        | 8          | স্থগোচৰ:        | স্থগোচর:                |
| >00,       | >•         | বধক:            | বাধকঃ                   |
| 309        | 70         | ভল              | कल                      |
| ১৮৬        | 20         | অবলা            | গোপিকা                  |